# ভারতের মৃত্তি সংগ্রাম

>>>0->>

প্রথম খণ্ড

# স্ভাষ্চন্দ্রের অন্যান্য রচনা ভারত পথিক পতাবলী ১৯১২-৩২

# ভারতের যুক্তি সংগ্রাম

>>>0->>8

### প্রথম খণ্ড

- Agrenoka Las



#### নেতাজী রিসার্চ ব্যরো

৩৮।২ লালা লাজপত রায় রোড কলিকাতা—২০ নেতাক্ষী রিসার্চ ব্যুরো, গ্রন্থন বিভাগের পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার বস্ কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধ্রী কর্তৃক প্রকাশিত।

অনুবাদ: গৌরাপ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৩৭৩

ম্বা: দশ টাকা
একমাত্র পরিবেশক—
কথ্য ও ক্যাহিনী
১৩, বহিম চাটুজ্যে ষ্টাট্
ক্রিকাতা-১২

মন্ত্রাকর : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গন্থরার শ্রীসরন্বতী প্রেস লিমিটেড ৩২ আচার্ব প্রফল্লেচন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা-৯

# সূচী

|                 | নিবেদন •                           |              |                         | •••            | ••• | ছ    |
|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|-----|------|
|                 | মুখবৰ্ধ                            |              |                         |                |     | ঝ    |
|                 | ভূমিকা                             |              |                         | •••            |     | ১—৩৬ |
|                 | (১) ভারতে রাষ্ট্রশা                | সনের পটভূগি  | ম                       |                |     | 2    |
|                 | (২) ভারতে ব্টিশ                    | শাসনে উল্লে  | খযোগ্য ঘট               | নাব <b>ল</b> ী |     | 20   |
|                 | (৩) ভারতে নবজাং                    | গরণ          |                         | •••            |     | ১৬   |
|                 | (৪) সংগঠন, দল ৬                    | 3 ব্যক্তিত্ব |                         |                |     | ২৮   |
| <b>5</b> 11     | ঝড়ের পর্বাভাষ (১৯২                | (0)          |                         |                |     | ৩৭   |
| રાા             | ঝড় শ্রের (১৯২১)                   | •••          |                         |                |     | ¢o   |
| ૭ 11            | ব্যর্থ পরিণাম (১৯২২                | )            |                         |                |     | ৭৫   |
| 8 ៧             | স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রো            | र (১৯২৩)     | •••                     |                | ••• | 49   |
| હ 11            | ক্ষমতার শিখরে দেশবন্ধ              | দ্দাশ (১৯:   | <b>२</b> 8-२ <b>৫</b> ) | •••            | ••• | ৯৮   |
| હ ॥             | অবসাদ (১৯২৫-২৭)                    |              |                         | •••            |     | 22R  |
| વ ॥             | বৰ্মায় বন্দিজীবন (১৯              | ১২৫-২৭)      | •••                     | •••            |     | 200  |
| ક ાા            | তাপ বৃদ্ধ (১৯২৭-২৮                 | <i>t</i> )   |                         |                |     | >8>  |
| ઢ ॥             | আসন্ন অভ্যুত্থানের ইঙি             | গত (১৯২৯     | )                       | •••            |     | ১৬৭  |
| 0 II            | ৰ্বাটকা <del>ক্ষ</del> ্ব্ধ (১৯৩০) |              | •••                     | •••            |     | 244  |
| <b>ક ટ</b> ા    | গান্ধী-আর্ইন চুক্তি ও              | তাহার পর     | (2202)                  |                |     | ২০৮  |
| <b>&gt; 1</b> 1 | ইউরোপে মহাত্মা গার্ন্ধ             | (2062) f     |                         |                |     | 200  |

## প্রারম্ভ চিত্র

ডার্বালনে গ্হীত আলোকচিত্র—১৯৩৬

## নিবেদন

নেতাজী সুক্তাষ্চন্দ্রের সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ভারতের মুক্তি সংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২" এর প্রথম সম্পূর্ণ বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

পাঠক-সমাজের স্বার্থে ও প্রকাশের স্বার্বধার জন্য গ্রন্থটি দ্বই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে ম্ল গ্রন্থের নেতাজীর ভূমিকাসহ বারটি অধ্যায় সন্মিবিল্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি ও ১৯২০ হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত মৃত্তির সংগ্রামের কাহিনী প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ম্ল গ্রন্থের বাকি দর্শটি অধ্যায় এবং পরিশিত্টে ১৯৩৩ সাল হইতে ১৯৪২ পর্যন্ত নেতাজীর বহু গ্রন্থপূর্ণ বক্তৃতা, অন্যান্য রচনা, পত্র ও সমকালীন কুটনৈতিক দলিল ইত্যাদির বঙ্গান্বাদ থাকিবে।

১৯৩৪ সালে ইউরোপে নির্বাসনকালে নেতাজী ১৯২০ হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যক্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী রচনা করেন এবং গ্রন্থাকারে উহা ১৯৩৫ সালের ১৭ই জান্বারী লন্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ইউরোপের রাজনীতিজ্ঞ ও বৃদ্ধিজীবী মহলে গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে। কিন্তু গ্রন্থে "সন্ত্রাসবাদ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" উৎসাহিত করা হইয়াছে এই অজ্বহাতে রিটিশ সরকার গ্রন্থটির ভারতে প্রবেশ নিষিশ্ব করেন। গ্রন্থের পরবতী অংশটিও—১৯৩৫ হইতে ১৯৪২ পর্যক্ত সংগ্রামের বিবরণ—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপে রচিত হয় এবং যুদ্ধের পর নেতাজীর সহধর্মিণীর সৌজন্যে পাওয়া যায়। মূল ইংরাজী গ্রন্থটি দুই অংশে পরবতী কালে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইলেও বহু বৎসর ধরিয়া দুল্প্রাপ্য ছিল। ১৯৬৪ সালে নেতাজী রিসার্চ বৃর্রো কর্তৃক সম্পূর্ণ ও পরিবর্ষিত আকারে মূল ইংরাজী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

ম্বিতীয় মহায্ত্থের সময় গ্রন্থটির ইতালীয় ও জাপানী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

অন্বাদক শ্রীগোরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার কঠিন দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাব ও বন্ধব্য অট্রুট ও অক্ষ্ম রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধ্রী প্রকাশনের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিয়াছেন। ডাঃ কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মনুদ্রণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ-এর ঐকান্তিক সহযোগিতায় অতি অক্প সময়ে গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ই'হাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

ভারত সরকারের শিক্ষাদণ্তর এই গ্রন্থপ্রকাশের আংশিক ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

ভারতের মৃত্তি সংগ্রামের লক্ষ্য ও ধারা সম্যকভাবে অন্থাবন এবং নেতাজীর রাণ্ট্রচিন্তা ও ভাবাদর্শ সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ অবশ্য-পাঠ্য। আশা করি, বাঙ্গলার ইতিহাস সাহিত্যে গ্রন্থটি তাহার যোগ্য উচ্চ মর্যাদার স্থান অধিকার করিবে এবং বাঙ্গলার পাঠক-সমাজ প্রন্তকীট সাদরে গ্রহণ করিবেন। জয় হিন্দ্

নেতান্ধী রিসার্চ ব্যরো নেতান্ধী ভবন ৩৮।২ লালা লান্ধপত রায় রোড কলিকাতা ২০ ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৬৭

শিশিরকুমার বস্তু

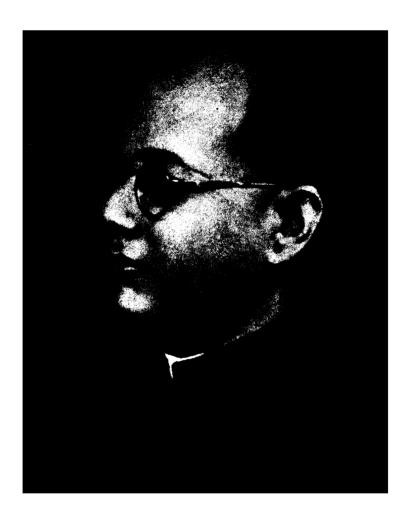

## প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

এই প্রদেথ বঁহা বাটি পরিলক্ষিত হইবে। অত্যন্ত তাড়াহাড়ার মধ্যে ইহা লিখিয়াছিলাম এবং সে সময়ে আমার ন্বান্ধ্য মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে, ভানস্বান্ধ্যের জন্য পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ করিতে ধারণাতীত বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও এ সম্বন্ধীয় প্রস্তকাদি পাওয়ার অস্ববিধা আমার নিকট প্রবল বাধাস্বর্প হইয়াছিল। লিখিবার সময় বাদি আমি ভারতবর্ষে, কিংবা অন্ততঃ ইংলন্ডেও থাকিতাম তাহা হইলে আমার কাজ অনেকটা সহজ্ঞতর হইত। এর্প পরিস্থিতিতে, স্মৃতি হইতে বেশীর ভাগ বর্ণনা করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। পান্ডুলিপিটি শেষ করিবার পর আরও কিছ্র কিছ্র কোত্রলপ্রদ ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—যথা, ১৯৩৪ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রণ অধিবেশন, ভারতীয় আইন সভার নির্বাচন, জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ ইত্যাদি। প্র্ক্ মিলাইবার সময় বইটিকে আধ্বনিকোপ্রোগী করার উন্দেশ্যে কিছ্ব কিছ্ব কার্ব্যজন করিতে প্রয়াস পাইয়াছ।

আরও একটি দর্ভাগ্য এই যে বইটিকে চ্ড়োল্ড র্পদানের কান্ধটিও ধীরে স্কেথ করিতে পারা যায় নাই। যখন এই কান্ধে ব্যাপ্ত ছিলাম তখন ব্যক্তিগত জর্বী প্রয়োজনে অবিলম্বে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য আমাকে তাড়াহন্ডা করিয়া আমার কাজ শেষ করিতে হইয়াছে।

এই প্রন্থের লেখক তাঁহার বর্ণিত স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশা করা যায় যে ঐ একই কাজে ভবিষাতেও লিশ্ত থাকিবেন। স্তরাং আশা করা যায় যে কাহিনীটি কোত্হলোশ্দীপক হইবে এবং প্রসংগতঃ বিদেশী পূর্যবেক্ষকের নিকট ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করিবে। যদি এই উদ্দেশ্য কিঞ্ছিৎ পরিমাণেও সফল হয় তাহা হইলে আমার শ্রম ব্যর্থ হইবে না।

উপসংহারে, শ্রীমতী ই, শেষ্কল-কে—িয়নি এই গ্রন্থ রচনার আমাকে সাহায্য করিয়াছেন—এবং যাঁহারা নানা প্রকারে আমার সহায়ক হইয়াছেন, সেই সকল বন্ধুকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ट्याक्रेन मा झान्म स्थितना २५८न नरस्वत, ५५०८

নুভাৰচন্দ্ৰ বস্

# ভারতের মৃত্তি সংগ্রাম

\$\$\$6-\$\$\$

প্রথম খণ্ড

## ভূমিকা

#### ভারতে রাজ্বশাসনের পটভূমি

অতি প্রাচীন কাল হইতে স্ব্র্ করিলে গত তিন দশকেই শ্ব্য্ ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রকৃত চিত্র তুলিয়া ধরিবার চেণ্টা হইয়ছে। উহার প্রে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাক্-ব্টিশ ব্লুগকে অস্বীকার করাই ব্টিশ ঐতিহাসিক-গণের রীতি ছিল। যেহেতু তাঁহারাই প্রথমে আধ্বনিক ইউরোপের কাছে রাজনৈতিক ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেজন্য ইহা খ্বই স্বাভাবিক যে, আধ্বনিক ইউরোপ ভারতবর্ষকে এমন একটা দেশ ভাবিত যেখানে ব্টিশেরা আসিয়া দেশটাকে জয় করিয়া শান্তি ও শৃভ্থলা প্রতিষ্ঠা করিতে এবং উহাকে একটি রাষ্ট্রবাক্থার অধীনে আনিতে উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত, স্বাধীন ন্পতিগণ নিজেদের মধ্যে অবিরত লড়াই করিয়া চলিতেন।

যাহা হউক, ভারতবর্ষকে ব্রিঝতে হইলে স্রুর্তেই গ্রুর্ত্পূর্ণ দুইটি বিষয় স্মরণ রাখা আবশাক। প্রথমতঃ, কয়েকটি দশক বা শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচার করিলে চলিবে না. বরং উহা করিতে হইবে হাজার হাজার বছরের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, সে যে বিজিত, ভারত তাহার ইতিহাসে প্রথম কেবল বৃটিশ শাসনেই উপলব্ধি করিতে স্বর্ব করিয়াছে। তাহার দীর্ঘ ইতিহাস এবং বিস্তীর্ণ ভূখন্ডের দর্ন ভাগ্যের নানা উত্থান-পতন সে প্রার হইয়া আসিয়াছে। কি ব্যক্তি কি জাতি—কাহারও পক্ষেই অগ্রগতি ও সম্পিধর নিরবচ্ছিন্ন জীবন লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথে মাঝে মাঝে অবক্ষয়, এমন কি বিশ্ভেলার ছেদ ঘটিলেও প্রগতি ও সম্ভিধর এক একটা যুগ আসিয়াছে, আর উহা সর্বদাই খুব উন্নত স্তরের একটা কুন্টি ও সভ্যতার দ্বারা বৈশিষ্টার্মাণ্ডত হইয়াছে। কেবল মাত্র অজ্ঞতা কিংবা পক্ষ-পাতিত্বের বশবতী হইলেই একথা বলা যাইতে পারে বে, রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলিতে কি ব্ঝায় ব্টিশ শাসনেই ভারত তাহা প্রথম ব্ঝিতে স্ব্রু করে। বস্তুতঃ, গ্রেট ব্টেন যদিও স্ববিধার খাতিরেই ভারতে এক রাষ্ট্রবাবস্থা চাল্ব করিয়াছে এবং সরকারী ভাষারূপে সর্বত্র অধিবাসীদের উপর ইংরাজীকে জ্বোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর বিভেদ স্টিট

করিবার জন্য চেন্টার কোনও চুটি করা হয় নাই। তৎসত্ত্বেও, আজ বদি দেশে একটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তীর ঐক্যবোধ জাগ্রত হইয়া থাকে, উহা হইয়াছে সম্পূর্ণত এই কারণে যে, জনগণ তাহাদের ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করিতে স্বর্ করিয়াছে তাহারা পরাভূত এবং রাজনৈতিক দাসত্বের সঞ্জে যে—সাংস্কৃতিক ও পার্থিব—উভয়বিধ শোচনীয় পরিণতি হয় তাহাও তাহারা ব্রগপৎ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

র্যাদও ভৌগোলিক, জাতিতত্তমূলক ও ঐতিহাসিক দিক হইতে ভারত যে কোনও পর্যবেক্ষকের কাছে এক সীমাহীন বৈচিত্রের দেশ, তব, এই বৈচিত্রের গভীরে একটা মূলগত ঐক্য নিহিত রহিয়াছে। অথচ শ্রীযান্ত ভিনসেন্ট. এ. স্মিথ যের প বলিয়াছেন: 'ভারতের এই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য সম্বন্ধেই ইউরোপীয় লেখকেরা সচরাচর বেশী সচেতন......ভারতে যে একটা প্রগাঢ ম্লেগত ঐক্য গোপনে বিরাজমান ইহাতে কোন সন্দেহ নাই: ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা রাজনৈতিক আধিপত্য হইতে সূচ্ট অনৈক্য অপেক্ষা উহা অনেক বেশী গভীর। ভাষা, বর্ণ, শোণিত, পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ ও সম্প্রদারের বহু, বৈচিত্র্য ছাড়াইয়া এই ঐক্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।'' ভৌগোলিক দিক হইতে, ভারতকে প্রথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি অংশ বলিয়া বোধ হয়। উত্তরে যাহার সীমা নির্দেশ করিতেছে সূর্বিশাল হিমালয় পর্বত, অসীম সমন্ত্র যাহার দুই দিক বেণ্টন করিয়া আছে—সেই ভারত ভৌগোলিক সন্তার একটা সর্বোংকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতে বিভিন্ন জ্ঞাতি লইয়া কখনও কোনও সমস্যা দেখা দেয় নাই—কেননা তাহার সমগ্র ইতিহাসে বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করিয়া লইতে এবং তাহাদের মধ্যে একটা সাধারণ কুছিট ও ঐতিহা সঞ্চারিত করিতে সে সমর্থ হইয়াছে। এই বন্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ হিন্দু ধর্ম। উত্তর কিংবা দক্ষিণ, পূর্বে বা পশ্চিম যেখানেই আপনি যান না কেন. এক ধর্মমত, এক সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য দেখিতে পাইবেন। সকল হিন্দ্রই ভারতবর্ষকে পবিত্রভূমি বলিয়া মনে করে। তীর্থক্ষেত্রগুলির মতই সারা দেশে ছড়াইয়া আছে বহু পবিত্র স্রোতন্দ্বিনী। যদি আপনাকে একজন ধার্মিক হিন্দ্র হিসাবে আপনার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করিতে হয়, তাহা হইলে আপনাকে একেবারে দক্ষিণে সেতৃবন্ধ-রামেশ্বর হইতে উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের বুকে অবস্থিত বদ্রীনাথ পর্যন্ত ভ্রমণ করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ আচার্য-গণ, বাঁহারা দেশকে তাঁহাদের বিশ্বাসে দীক্ষিত করিতে চাহিতেন, তাঁহাদিগকে সর্বদাই সমগ্র ভারত পর্যটন করিতে হইত: আর তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠাদিগের

<sup>ু</sup> ভিনসেন্ট, এ, স্মিথ রচিত দি অক্সফোর্ড হিস্টি অব ইন্ডিরা, ভূমিকা প্রে ১০ দুন্টব্য।
১ অধ্যাপক রাধাকুম্ন মুখোগাধ্যারের 'দি ফান্ডামেন্টাল ইউনিটি অব ইন্ডিরাণ কোম্যানস, ১৯১৪) গ্রন্থে এই সকল ও অন্যান্য বিষরের আলোচনা পাওয়া বাইবে।

অন্যতম শব্দরাচার্য খূন্টীয় অন্টম শতাব্দীতে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারিটি 'আশ্রম' (monasteries) প্রতিষ্ঠা করেন, ষেগ্রলি অদ্যাবধি বিরাজ করিতেছে। সর্বন্ন একই শাস্ত্র পঠিত ও অনুসূত হয়. আর যেখানেই আপনি ভ্রমণ কর্ন না কেন, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য সর্বত্র সমান জনপ্রিয়। মুসলমানদিগের আগমনের সংগ্র সংগ্র ক্রমশঃ একটা নতেন সমন্বয় গড়িয়া উঠে। যদিও তাহারা হিন্দর্দিগের ধর্ম গ্রহণ করে নাই, তব্য তাহারা ভারতবর্ষকে তাহাদের দেশ করিয়া লইয়াছিল এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবন ও তাহাদের স্বেখদ্বংখের অংশীদার হইয়া উঠিয়াছিল। পারস্পরিক সহযোগিতার একটা নতেন শিক্প ও সংস্কৃতির উল্ভব হইল, প্রাচীন কাল হইতে যাহা ভিন্ন—অথচ যাহা স্পণ্টতই ভারতীয়। স্থাপত্য, চিত্রকলায়, সংগীতে নতেন নতেন সূষ্টি সম্ভব হইল—যাহা সংস্কৃতির এই দুইটি ধারার মধ্র মিলনের প্রতীক হইয়া উঠিল। উপরন্তু, মুসলমান রাজাদিগের শাসন कनगरात रेपर्नान्पन कीवनरक म्लार्ग करत नारे: रम्लाक्ष्म करत नारे स्थानीय স্বায়ত্তশাসনে যাহা গ্রাম্য সাধারণের পর্রাতন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, বৃটিশ শাসনের সংগ্রে সংগ্রে একটা নৃতন ধর্ম, একটা ন্তন সংস্কৃতি ও সভ্যতা সূত্ট হইল, যাহা প্রোতনের সহিত মিলিত না হইয়া বরং দেশে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিল। পূর্বেকার আক্রমণকারিগণের কাছে ভারতবর্ষ যের পে তাহাদের দেশ হইয়া উঠিয়াছিল, ব্টেনের অধিবাসীদের কাছে তাহা হইল না। তাহারা নিজেদের ক্ষণিকের অতিথি বলিয়া মনে করিত: আর ভারতবর্ষ ছিল তাহাদের কাছে কাঁচা মালের উৎস-স্থল এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। অধিকন্ত, তাহারা মুসলমান শাসকগণের স্থানীয় ব্যাপারে একেবারে হস্তক্ষেপ না করার প্রাপ্ত নীতিকে অনুসরণ না করিয়া তাহাদের স্বৈরাচারকে অনুকরণ করিতে উদ্যত হইল। ইহার ফল হইল এই যে, ভারতীয় জনগণ তাহাদের ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করিতে সুরু করিল যে—সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া তাহাদের উপর এমন একটা জাতি প্রভাব বিস্তার করিতেছে যাহারা সম্পূর্ণ বহিরাগত এবং যাহাদের সহিত তাহাদের কোনও ব্যাপারেই কিছুমাত্র মিল নাই। এজন্যই ভারতে বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইলে অতীতের রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রম-বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে পর্যালোচনা প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতার স্চনাকাল অন্তত-পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০০০ অব্দে, আর সেই সময় হইতেই কৃষ্টি ও সভ্যতার মোটাম্টি একটা লক্ষণীয় ধারাবাহিকতা চলিয়া আসিতেছে। এই নিরবচ্ছিত্র ধারাবাহিকতা ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং

প্রসংগত ইহা জ্বাতি ও তাহার কুণ্টি ও সভ্যতার প্রাণশন্তির পরিচায়ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যগর্নল সঠিকভাবে প্রমাণ করে যে, অন্ততঃ পক্ষে খৃষ্টপূর্বে ৩০০০ অব্দে ভারত সভাতার একটা উন্নত স্তরে উপনীত হইয়াছিল। ইহা সম্ভবত আর্যদিগের ভারত বিজ্ঞারের পূর্বে ঘটিয়াছিল। এই খননকার্যগর্নিল সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কি আলোকপাত করিয়াছে তাহা এখনই বঁলা কঠিন: তবে আর্যদিগের ভারত বিজয়ের পর হইতে আরও অনেক তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে রাজতন্তের উল্লেখ আছে। যেখানে ইহা প্রচলিত ছিল, সেখানে উপজাতীয় গণতন্ত ছিল। তখনকার দিনে বৈদিক সমাজে একেবারে ক্ষান্তম ও সর্বাপেক্ষা বহুৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা ছিল যথাক্রমে 'গ্রাম' (কিংবা Village) এবং 'জন' (বা Tribe)। পরবর্তী কালে মহাকাব্য সাহিত্যে, দূন্টান্তন্দ্ররূপ মহাভারতে প্রজ্ঞাতান্ত্রিক শাসনের সুস্পন্ট উল্লেখ করা হইয়াছে। আরও প্রমাণ আছে যে, প্রাচীনতম কাল হইতে পোরশাসন ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হইত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে দুই প্রকার সভার উল্লেখ আছে—সভা ও সমিতি সেংগতি বা সংগ্রামও বলা হইত)। 'সভা' বলিতে নির্বাচিত কয়েক জনের উপদেষ্টা পরিষদ বুঝাইত: এবং সকল মানুষের সন্মিলনকে 'সমিতি' বলা হইত। রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধকাল কিংবা জাতীয় বিপর্যয় ইত্যাদির° মত প্রধান প্রধান কারণেই 'সমিতির' সভা ডাকা হইত।

ভারতে আর্যদিগের প্রভাব ও প্রাধান্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিকাশের পরবতী ধাপে রাজশক্তির প্রসারের দিকে একটা স্কুপন্ট ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ে উত্তর ভারতে স্বাধীন রাজ্যগৃনির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। রাজ্যবৃদ্ধির জন্যই যে এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিত তাহা নহে, বরং বিজিত পক্ষ কতৃ্কি বিজয়ীর প্রভূষ স্বীকার লইয়াও উহা হইত। বিজয়ী রাজাকে বলা হইত 'চক্রবতী' বা 'মন্ডলেম্বর', এবং জয়কে স্মরণীয় করিবার জন্য—'রাজস্মুর' বা 'বাজপের' কিংবা 'অম্বমেধ'-এর ন্যায় বিরাট বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হইত। কেন্দ্রীভূত প্রভূষের প্রতি এই আগ্রহ ভারতীয় ইতিহাসের বৈদিক ও মহাভারতের যুগ

<sup>ু</sup> কলিকাতার ১৫, কলেজ স্কোরারম্থ চক্রবতী চ্যাটাজী এন্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নারারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যারের Development of Hindu Polity and Political Theories গ্রন্থের প্রঃ ৬০ দুভব্য ।

<sup>ং</sup>কে, পি, জন্নসওয়ালের 'রিপার্বালকস ইন দি মহাভারত' (J.O. and B. Res. Soc., প্রথম খন্ড, পঃ ১৭০—৮) দেখা বাইতে পারে।

<sup>°</sup> নারারণ্টন্দ বন্দ্যোপাধ্যারের Development of Hindu Polity and Political Theories প্রক্রের প্র ১১৫—১৮ দুখ্বিয়।

ধরিয়া প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর খ্ল্টপ্র্ব ষণ্ঠ শতাব্দী হইতে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের আন্দোলন নির্দিণ্ট র্প গ্রহণ করিল। এই আন্দোলন প্র্ণতা লাভ করে পরবতী যুগে—অর্থাৎ বৌশ্ধ বা মোর্য যুগে—যখন মোর্য সম্লাটগণ প্রথম রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতকে ঐক্যবন্ধ করিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন।

আলেকজান্ডার দি গ্রেট-এর ভারত পরিত্যাগের পর খুষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে চন্দ্রগত্বত মৌর্য তাঁহার সামাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে এবং পরেও ভারতে বহু গণরাজ্য ছিল। মালব, ক্ষুদ্রক, লিচ্ছবি ও অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ছিল। শ্রীযুক্ত কে, পি, জয়সওয়াল তাঁহার Hindu Polity প্রুতকে এরপে গণরাজ্যগর্লির একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, যখন এক সম্লাটের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করিয়াছিল তখন সমাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াও এই গণরাজ্যগর্মল স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য হিসাবেই থাকিয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া, ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগে জনসাধারণের সভা ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা। চন্দ্রগ্রুপ্তের পোত্র অশোক মোর্য সমাটদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, যিনি খৃন্টপূর্ব প্রায় ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আধ্ননিক ভারতবর্ষ লইয়াই যে শুধু অশোকের সাম্রাজ্য ছিল এমন নহে—আফ্গানিস্থান, বেল চিম্থান এবং পারস্যের অংশও উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোর্য সমার্টদিগের শাসনকালে, রাজাশাসন পারদার্শ তার উন্নত স্তরে উপনীত হইয়াছিল। সামরিক সংগঠন ছিল সেকালের পক্ষে ত্রটিশ্না। শাসনপ্রণালী ছিল বিভক্ত; বিভিন্ন সচিবের অধীনে পূথক পূথক বিভাগ থাকিত। এখনকার পাটনার নিকটে রাজধানী পাটলিপুরের নগর-শাসনও প্রশংসাযোগ্য ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, রাজনৈতিক দিক হইতে সমগ্র ভারত এই প্রথম একটি সন্দৃঢ় শাসনে ঐক্যবন্ধ হইয়াছিল। অশোক যথন বোল্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তখন সমগ্র শাসনযল্টই বোল্ধ মতবাদের অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল। রাজনৈতিক সার্বভৌমন্থ বা তাঁহার সাম্রাজ্যের চৌহন্দির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে সন্তুন্ট না হইয়া অশোক এই ধর্মের অত্যন্নত নীতিগালি প্রচার করিবার জন্য-একদিকে জাপান ও অন্যদিকে তুরস্ক পর্যন্ত-এশিয়ার সকল প্রান্তে বহু ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। এই যুগকে অনেকে ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগ বলিয়াছেন, যখন জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে একই রকমভাবে সর্বতোম্খী অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল।

কিছ্কাল পরে অধঃপতন স্বর্ হইল এবং ধমীর, সাংস্কৃতিক ও রাজ-নৈতিক বিশৃত্থলার একটা ছেদ ঘটিল। প্রধানত কঠোর কুছ্বসাধনের উপর

<sup>ু</sup> গ্রীক মেগাম্পিনিসের মত একজন নিরপেক পর্যবেক্ষক উপরোক্ত বিষয়গঢ়লির সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

খুবে বেশী জোর দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় জনগণের মধ্যে বৌশ্ধ-ধর্মের প্রভাব লুক্ত হয় এবং হিন্দু ব্রাহ্মণাধর্মের পুনরভাগান ঘটে। দর্শনের ক্ষেত্রে, উপনিষদগুলিতে যে বেদান্ত দর্শনের কথা প্রথম বলা হইয়াছিল উহা পূর্বে গোরবে প্রতিষ্ঠিত হইল। সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিভেদ-প্রথার প্রনঃ প্রবর্তন ঘটিল এবং শেষের দিকে বৌশ্বদিগের মধ্যে যে অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্যুসাধনের ঝোঁক দেখা দিয়াছিল তাহার স্থলে এক ন্তন বাস্তবতাবোধ জাগ্রত হইল। খুন্টীয় চতুর্থ ও পশুম শতাব্দীতে গ্রুপ্ত সামাজ্য গড়িয়া উঠিল; এবং উহার উত্থানের স্থেগ সংগ্রেজনৈতিক বিশ্পেলার অবসান ঘটিল। গুশত সম্রাট-গণের মধ্যে সর্বপ্রেষ্ঠ ছিলেন সমন্ত্রগুত: তিনি ৩৩০ খুন্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুশ্ত যুগে দেশ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্যই লাভ করে নাই, উপরুক্ত শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং প্রেরার চরমোৎকর্ষ প্রাণত হইয়াছিল। এই নব-জাগরণ হিন্দু ব্রাহ্মণাধর্মের প্রভাবে ঘটে; এবং সেজনাই গোঁড়া হিন্দরের পূর্বের বোন্ধ যুগ অপেক্ষা এই যুগকে অধিকতর গৌরবের যুগ বলিয়া মনে করেন। গুণত সমাটগণের আমলে প্রেরার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক—উভয় দিক দিয়া এশিয়া, ও রোমের মত ইউরোপের কোনও কোনও দেশের সংগও ভারতের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে। পঞ্চম শতাব্দীর পর গ্রুণ্ড সমাটগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান ঘটিলেও. এই সাংস্কৃতিক জাগরণ ৬৪০ খুণ্টাব্দে আর একবার উন্নতির শীর্ষে না পৌছান পর্যশ্ত ব্যাহত হয় নাই; সেই সময়ে রাজা হর্ষের আমলে দেশ প্রনরায় রাজনৈতিক দিক দিয়া ঐক্যবন্ধ হইয়াছিল।

ইহা খ্ব বেশী দিন স্থায়ী হইল না এবং কিছ্কাল পরে আর একবার পতনের লক্ষণসম্হ দেখা দিল। ভারতীয় ইতিহাসে একটি ন্তন অধ্যায়ের স্ত্রপাত হইল—মুসলমানদিগের আক্রমণে। ভারতের ব্বে তাহাদের অভিযান প্রথম স্বর্ হয় খ্ডাীয় দশম শতাব্দীতে কিন্তু দেশ জয় করিতে তাহাদের কিছ্ব সময় লাগিয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ বিন তুঘলক দেশের একটি বিরাট অংশ এক শাসনের অধানে আনিয়া প্রথম সাফল্য অর্জন করেন; কিন্তু দেশে ঐক্য ও সর্বতোম্খী অগ্রগতির একটা ন্তন যুগের স্কুনা হয় মুবল বাদশাহদিগের ল্বারাই। যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুবল সম্রাটগণের শাসনকালে ভারতবর্ষ আরও একবার অগ্রগতি ও সম্দ্রির সর্বোচ্চ শিখরে পেশিছায়। তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রেড ছিলেন আকবর, যিনি যোড়শ শতাব্দীর শেষাধে রাজ্য করেন। দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাই আকবরের প্রধান কীর্তি ছিলনা, বোধ হয় অধিকতর গ্রহ্পণ্র ছিল,—প্রাতনের সঙ্গো সংক্রতির নৃতন

<sup>ু</sup> এ বিষয়ে নিরপেক্ষ প্রমাণ দিয়াছেন চৈনিক তীর্থবারী ও পরিব্রাহ্পক ফা-হিরেন। ২ সিন্ধ, জয় করা হয় অন্টম শতাব্দীতে কিন্দু উহা একটি বিচ্ছিম ঘটনা ছিল।

ধারার মিলন ঘটাইবার জন্য একটি ন্তন সাংস্কৃতিক সমন্বরসাধন ও ন্তন সংস্কৃতির' স্ভিট। তিনি যে শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছিলেন উহাও হিন্দর্ ও ম্নলমান সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতাকে ভিত্তি করিয়াই গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। আওর গাজেব ছিলেন মুঘলদিগের মধ্যে শেষ প্রধান সম্ভাট; তিনি ১৭০৭ খৃন্টাব্দ্বে মারা যান, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে সাম্লাজ্যের পতন ঘটিতে স্বর্ক্ব করে।

উপরে বণিত ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে ইহা স্পন্ট হইবে বে, প্রাচীন কালে ভারতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ছিল। সমশ্রেণীর উপজাতি বা বর্ণের মধ্যেই উহা সচরাচর গড়িয়া উঠিত। মহাভারতে এই সকল উপজাতীয় গণতন্ত্রকে বলা হইত 'গণ''। এই প্রাপ্রার প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগর্নাল ছাড়া, যে সকল রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল সেগ্রনিতেও জনগণ প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত; কেন না রাজা ছিলেন কার্যতঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসক। এই বিষয়টি, যাহা ব্টিশ ঐতিহাসিকগণ দ্টেতার সহিত অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন, ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে এখন প্র্ণ মাত্রায় স্বীকৃত হইয়াছে। রাজ্বনিতিক বিষয়গর্নাল ছাড়া, অন্যান্য বিষয়েও জনগণ প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত।

প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতীয় সাহিত্যে 'পোর' ও 'জনপদ' নামে জনসংস্থাগ্রনির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রেছিটি আমাদের এখনকার পৌরস্প্রনালর অন্র্র্প এবং পরোন্ডটির দ্বারা সদ্ভবত কোন প্রকারের গ্রাম্য জনসংস্থা ব্ঝানো হইত। উপরস্তু, জাতিভেদ থাকায় 'পণ্ডায়েতের' শাসনে শ্রেণী-গণতন্তার প্রথার মাধ্যমে জনগণ সামাজিক ব্যাপারগ্রনিতে স্ব-শাসিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বহু লোকপ্রিয় 'পণ্ডায়েং' ছিল; ঐগ্রনি গ্রাম্য শাসনই শ্ব্রু চালাইয়া যাইত না—উপরস্তু জাতিভেদের বিধানগর্বাল কার্যকরী করা ও শ্রেণী-শৃৎখলা রক্ষাও ঐগ্রনির কাজ ছিল। পরবতী কালে সমগ্র বোদ্ধ ব্যুগ ধরিয়া জনসাধারণ অনেকটা স্বায়ন্ত্রশাসন ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে। এই যুগে 'সভ্বা' ও 'ভোট' জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত প্রতিষ্ঠান ছিল। মোর্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার ফলে এই সকল ক্ষমতা গ্রাস করা হয় নাই অথবা যে সকল প্রজাতান্যিক রাজ্য তখনও ছিল সেগ্রনি ধ্বংসপ্রাশ্ত হয়

<sup>্</sup>বর্মাগ্র্নির মধ্যে একটা সমন্বর ঘটাইবার জন্যও আকবর চেন্টা করিরাছিলেন। তিনি সর্ব ধর্মের সারকথা লইয়া একটা ন্তুন ধর্ম প্রবর্তন করিরাছিলেন, বাহার নাম দেওরা হইয়াছিল 'দীন ইলাহি'। তাহার জীবন্দশায় তিনি অনেক সমর্থক পাইরাছিলেন কিন্তু মৃত্যুর পর এই ন্তুন ধর্মের আর কোনও সমর্থক রহিল না।

<sup>ং</sup>পরে ১৯২৭ সালেও লেখক স্বরং উত্তর-পূর্ব ভারতে আসামের খাসি উপজাতির মধ্যে এর্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছেন।

পঞ্চারেং বলিতে প্রকৃত অর্থে পাঁচ জনের সমিতি ব্রায়। ইহা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।

নাই। গুম্ত ও হর্ষের সাম্রাজ্যও ঐ একই ধারায় চলিয়াছিল। মুসলমান শাসক-দিগের আমলে যদিও অসংযত স্বেচ্ছাচার দেখা গিয়াছে, তথাপি প্রাদেশিক কিংবা স্থানীয় ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অবশ্য 'সূবা' বা প্রদেশের শাসনকর্তা সম্লাট কর্তৃকি নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু সম্লাটের রাজকোষে ঠিক মত রাজন্ব জমা পড়িলে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইত না। কথনও কখনও খামখেয়ালী কোনও শাসক ধর্মান্তরিত করার চেণ্টা করিতেন বটে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন বিনিই দখল কর্মন না কেন—ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ব্যাপারে জনগণ মোটের উপর পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিত। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সকলেরই এই দোষ যে. তাঁহারা এই বিষয়টি অগ্রাহা করিয়া থাকেন; এবং যখন তাঁহারা তাচ্ছিল্যভরে স্বেচ্ছাচারের কথা বলেন—প্রাচ্যদেশবাসিগণ নাকি যাহাতে অভাস্ত-তখন তাঁহারা বিষ্মৃত হন যে, এই স্বেচ্ছাচারের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে জনগণ বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিত যাহা ব্রটিশ শাসনে সম্ভব হয় নাই। আর্যদের ভারত বিজয়ের পূর্বে এবং পরেও, স্ব-শাসিত বহু, গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জনজীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহার মধ্যে সংগতি খ<sup>\*</sup>্রজিয়া পাওয়া যায়। উত্তরের আর্য রাজ্যগ**্রাল স**ম্বন্ধে যেমন, তেমনই দক্ষিণের' তামিল রাজ্যগর্নল সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে সত্য। কিল্তু ব্টিশ শাসনে এই সকল প্রতিষ্ঠান ধন্বংস হইয়া গিয়াছে এবং আমলাতলের দীর্ঘ বাহ্ প্রসারিত হইয়াছে স্ফ্রেতম পল্লী পর্যক্ত। এমন এক বর্গ ফ্রট জমি নাই যেখানে লোকে অন্তব করে যে, তাহাদের স্বীয় বিষয়কর্ম পরি-চালনার ব্যাপারে তাহারা স্বাধীন। রাজনৈতিক সাহিত্য সম্বন্ধেও বলা যায়. প্রাচীন ভারতের যথেষ্ট গর্ব করিবার আছে। রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে মহাভারত হইতেছে তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। ধর্মশাস্ত্রগর্বলির এবং সেই সঙ্গে ঐগনুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপন্ল সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল— সেগ্রলিরও, মূল্য অত্যধিক। কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক কোত্হলোদ্দীপক কোটিলোর অর্থশাস্ত্র; উহা সম্ভবতঃ খন্টপূর্ব চত্তর্থ শতাব্দীতে সূত্র হয়।

আমাদের কাহিনীর মূল বন্ধব্যে ফিরিয়া গেলে বলিতে হয়, ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙন শ্রের হওয়ায় প্রশন উঠিল, কোন্ শক্তি উহার স্থান অধিকার করিবে। প্রায় এই সময়ে দেশীয় দ্ইটি শক্তি—মধ্য-ভারতের মারাঠা ও উত্তর-পশ্চিমের শিখ শক্তি—আধিপত্য বিস্তারের চেন্টা করে। মারাঠা শক্তিকে সংহত করিয়াছিলেন শিবাজী (১৬২৭-৮০); যেমন সেনাপতি হিসাবে, তেমনই

<sup>ু</sup> এই প্রসংখ্য খৃষ্টীর দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের কথা অনুবাবনবোগ্য।

শাসক হিসাবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অন্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যকত মারাঠা শক্তি টি'কিয়া ছিল। ১৭৬১ খুন্টাব্দে পানিপথের ষে তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয় তাহাতে উহার প্রসার বাধাপ্রাণ্ড হয়; এবং অবশেষে ১৮১৮ খূল্টাব্দে বৃটিশ কর্তৃক উহা সম্পূর্ণ ধরংস হইয়া যায়। মারাঠা শাসন যদিও উদার স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছিল তথাপি উহা গর্ব করিতে পারিত। মহারাজা রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯) শিখ শক্তিকে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী ও চমংকার অসামরিক শাসনব্যবস্থার জন্য একত্র করেন; তিনি তাঁহার জীবন্দশায় একটা সন্দর সৈন্যোহনী ও চমংকার অসামরিক শাসনব্যবস্থা গঠন করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহার মৃত্যুর পর, সমান যোগ্যতাসম্পন্ন আর কেহ তাঁহার স্থান দখল করিতে পারিল না: এবং যখন শিখ ও ব্টিশের মধ্যে লড়াই শ্রুর হইল তখন শিখেরা সম্পূর্ণর্পে পরাজিত হইল। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, যখন দেশ রাজনৈতিক বিশৃ খ্থলার একটি যুগের মধ্য দিয়া পার হইতেছিল এবং নৃতন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শ্ৰেখলাবিধি গড়িয়া তুলিতে চেন্টা করিতেছিল, তখন ইউরোপীয় শক্তিগুলির নিকট সে একটি ক্লীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠিল। একের পর এক পর্ত্বগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও বৃটিশ আসিল। তাহাদের প্রত্যেকেই বাণিজ্য বা ধর্মপ্রচারে সন্তুন্ট না থাকিয়া বিবদমান নায়কদিগের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বল-পূর্বক কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল। পরিণামে, ফরাসী ও ব্রিটশের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম হইল। ভাগ্য কর্বা করিল বৃটিশকে। উপরক্ত, বৃটিশ ক্টনীতি ও রণকৌশল ছিল অধিকতর ধৃতে ও বিচক্ষণ—এবং ফ্রান্স তাহার দেশীয় লোকদের যে সাহায্য দিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক সাহায্য ব্টিশেরা লাভ করিয়াছিল তাহাদের স্বদেশী সরকারের নিকট হইতে। ফরাসীরা দক্ষিণ ভারতকে তাহাদের অভিযানের ঘাটি করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চাহিয়াছিল। ব্টিশেরা ঐতিহাসিক নজিরকে অনুসরণ করিয়াছিল: তাহারা বাঙ্গলা জয় করিয়া উত্তর দিক হইতে অভিযান চালাইয়াছিল এবং ফরাসীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সাফল অর্জন করিয়াছিল।

ভারতীয় ইতিহাসের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ পাঠ করিবার পর আমরা সাধারণভাবে নিশ্নলিখিত সিম্ধান্তগত্তিল করিতে পারি:

- (১) উত্থানের কোনও য্গের পরেই দেখা গিয়াছে পতনের য্গ; তাহার পর পূনরায় ন্তন করিয়া অভ্যুত্থান হইয়াছে।
- (২) প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ফলেই পতন ঘটিয়াছে।
- (৩) নব নব ভাবধারার স্থি ও মধ্যে মধ্যে ন্তন প্রাণসন্তারের ফলেই অগ্রগতি এবং ন্তন করিয়া সংহতি সম্ভব হইয়াছে।

- (৪) জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সামরিক নৈপন্নোর দিক হইতে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদের শ্বারাই প্রত্যেকটি ন্তন ধ্রের স্চনা হইয়াছে।
- (৫) সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে সব সময়েই বিদেশী উপাদানগর্নলকে ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে আত্মস্থ করিয়া লইয়াছে। ব্টিশেরাই ইহার প্রথম ও একমাত্র ব্যতিক্রম।
- (৬) কেন্দ্রীয় শাসনে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও, জনসাধারণ বরাবরই বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে।

2

#### ভারতে বৃটিশ শাসনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংলন্ড ভারতে প্রথম পদার্পণ করে। এই কোম্পানী একটা রাজকীয় সনদ লাভ করিয়াছিল যদ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়, রাজ্যলাভ ইত্যাদি ব্যাপারে তাহারা প্রচুর ক্ষমতাপ্রাণ্ড হয়। সম্তদশ শতাব্দীর গোডার দিকে একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানর পে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভে সাফল্য অর্জন করে। ক্রমে ক্রমে কোম্পানী ও তখনকার দিনের স্থানীয় ভারতীয় শাসকগণের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে: এবং বাংগলার মত কোনও কোনও ক্ষেত্রে উহা পরিণত হয় সশস্ত্র সম্পর্যে। এই প্রকার একটা সম্বর্ষে বাজালার তদানী-তন শাসক নবাব সিরাজন্দোলা কোম্পানীর সম্মিলিত বাহিনী ও চক্রান্তকারী ভারতীয় স্বদেশদ্রোহিগণ কর্তক পরাজিত হন। প্রকৃত-পক্ষে উহাই ছিল রাজনৈতিক দিক হইতে ভারত জয়ের স্চুনা। কয়েক বংসর পরে, ১৭৬৫ খুটাব্দে দিল্লীর সমাট শাহ আলম—িয়নি নামে মাত্র তখন ভারতের শাসক ছিলেন—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাজালা, বিহার ও উডিয়ার দেওয়ানী মঞ্জার করেন। এই দেওয়ানী মঞ্জার করার অর্থ হইল এই যে, এই সকল অণ্ডলের রাজন্ব ও আর্থিক ব্যবদ্থা সংক্রান্ত সমন্ত ক্ষমতা কোন্পানীর হাতে চলিয়া গেল। এইর পে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হইয়াও শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হইল। পরবর্তী কয়েক বছরে কোম্পানীর কর্মচারীদের দ্বনীতি ও কুশাসন সম্বন্ধে বহু অভিযোগ দেখা গেল। সেজনা, ১৭৭৩ খুড়ানে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নীতি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ল্যণে আনিবার জন্য একটি আইন পাস হইল, ষাহাকে কলা হইত লর্ড নর্থের নিয়ন্ত্রণ আইন। এই আইন পাস হওয়ার

সংশ্যে সংশ্যে শাসনব্যবস্থায় প্রধান বে পরিবর্তন দেখা গেল তাহা এই ষে, বাজালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজকে—যে তিনটি প্রেসিডেন্সী একে অপরের অধীন ছিল না,—একজন গভর্নর-জেনারেলের অধীনে আনা হইল। তিনি চারিজন কাউন্সিলারের সাহাষ্যে এই সকল রাজ্য শাসন করিবেন; বাজালায় থাকিবে তাঁহার প্রধান কার্বালয়। এই প্রবার্তিত ন্তন ব্যবস্থায় নানাবিধ হাটি ছিল—এতম্ব্যতীত, গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেন্টিংসের শাসনব্যবস্থায় বিরুম্থে দ্নীতির বহু গ্রের্তর অভিযোগ আনা হইয়াছিল। অতএব, কিছুকাল পরে ১৭৮৪ খ্টাব্দে পিটস ইন্ডিয়া আ্রক্ট নামে আর একটি আইন পাস হইল, যাহাতে একটা বোর্ড অব কন্টোলের ব্যবস্থা হইল। এই বোর্ডে মন্ত্রিগরিষদের বহু সদস্য ছিলেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সমগ্র কার্যধারাই উহা পরিচালনা করিতে লাগিল। অংশতঃ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ লইয়া গঠিত এই বোর্ড অব কন্ট্রোল নিয়োগের ফলে ঘটনাক্তমে ভারতের উপর ব্টিশ পার্লা-মেন্টের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল।

মধ্যে মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে উহার সনদ ন্তন করিয়া অন্-মোদন করাইয়া লইতে হইত। ১৮৩৩-এর সনদ আইনে কোম্পানীর মর্যাদা ও দায়িছে বিশেষ একটি পরিবর্তন সূচিত হইল। এই আইন পাস হওয়ার ফলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থাকিল না; বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত একটা প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল—যাহা বৃটিশ সমাটের পক্ষে ভারত শাসন করিবে। এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে, সমগ্র সামরিক ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের উপর নাস্ত হইল। কুড়ি বছর পরে, অর্থাৎ ১৮৫৩ খুন্টান্দে যখন এই সনদ আইন নতেন করিয়া অনুমোদন লাভ করিল তখন কোম্পানীর উপর গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরও বাডিয়া গেল। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কোম্পানীর পরিচালক সমিতির সদস্যদিগের এক-ততীয়াংশ ব্রটিশ সম্লাট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপ্মরে আরও অনেক পরিবর্তন ঘটিল। একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে বাশ্সলাকে পূথক একটি প্রদেশে পরিণত করার প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগর্মল হইতে ভারত গভর্নমেন্ট আলাদা হইয়া গেল। ভারতের জন্য একটি আইন পরিষদের ব্যবস্থাও আইনে করা হইল: উহা বারো জন্য সদস্য লইয়া গঠিত হইবে, যাঁহারা সকলেই আর যাহাই হউন না কেন পদস্থ কর্মচারী হইবেন। ১৮৫৩ সালে সনদের নতেন করিয়া অনুমোদন প্রসঙ্গে হাউস অব কমনস্-এ আলোচনাকালে, জন ব্রাইট কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার বির শ্বে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'উহা দেশে অবিশ্বাস্য মাত্রায় দুনীতি ও বিশৃত্থেলা এবং জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ-

দারিদ্র ছড়াইয়াছে।' তিনি দাবী করিয়াছিলেন যে, ভারতে শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ দায়িছ ব্টিশ সমাটকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার এই উপদেশে কর্ণপাত করা হইল না, এবং ইহার কয়েক বংসর পরে বিশ্লব (যাহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ 'প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' আখ্যা দিয়াছেন) ঘটিল। এই বিদ্রোহ দমনের পর, ১৮৫৮-র গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে একটা ন্তন আইন পাস হইল। এই আইনের সাহায্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতের সমগ্র শাসনব্যবস্থা ব্টিশ সম্লাট গ্রহণ করিলেন। এই আইন চাল্ব হওয়ার সঞ্চো সংগে রানী ভিক্টোরিয়া একটা রাজকীয় ঘোষণা প্রচার করিলেন, যাহা ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর তারিথে এলাহাবাদে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং কর্তৃক ঘোষিত হইল। ব্টিশ পার্লামেন্টের নিকট ব্টিশ মন্ত্রিসভা দায়ী থাকার দর্বন ব্টিশ পার্লামেন্ট কারতের রাজনৈতিক ভার্যানিয়্লতা হইয়া উঠিল।

১৮৬১ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট পাস হওয়ায় পরবতী প্রধান ব্যবস্থা অবলন্বিত হইল। এই আইনে গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, যাহাতে অন্ধিক বারো ও ন্যুনপক্ষে ছয় জন সদস্য থাকিবেন; তাঁহাদের অর্ধেককে বে-সরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ছাড়া, প্রাদেশিক পরিষদগ্রনিরও প্রবর্তন করা হইল; ঐগ্রনি অংশতঃ গভর্ন-মেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত বে-সরকারী সদস্যদিগের ন্বারা গঠিত হইবে। এইর্পে বাজ্গলা দেশ ১৮৬২ সালে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা (যাহার নাম এখন যুক্ত প্রদেশ) ১৮৮৬ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদ লাভ করিল।

১৮৫৭-র বিশ্লব ব্যর্থ হইবার পরই আসে একটি প্রতিক্রিয়ার যুগ এবং এই যুগে ভারতে সমস্ত ব্টিশ-বিরোধী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হয় এবং সমগ্র জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করা হয়। গত শতাব্দীর নবম দশকে রাজনৈতিক অবসাদ কাটিয়া য়ায় এবং জনসাধারণ আর একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে শ্রু, করে। এবার স্বাধীনতাপ্রেমী আর প্রগতিশীল ভারতীয়দের নীতি ও কৌশল ১৮৫৭-র নীতি ও কৌশলগ্র্লি হইতে সম্পূর্ণ ভিল্ল ছিল। সশস্ত্র বিশ্লব সম্বন্ধে যখন কোনও প্রশ্নই উঠে না, তখন উহার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রকতার পথে আন্দোলন চালানোই স্থির হইল। এইর্পে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য বিশেষভাবে চেণ্টা করাই ছিল উহার লক্ষ্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের ফলে ভারত গভর্নমেন্ট ব্রিতে পারিলেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অতএব ১৮৯২ সালে আর একটা আইন পাস হইল—যাহা ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাউন্সলস্থ আন্ত নামে খ্যাত। এই আইনের শ্বারা আইন পরিষদকে প্রশ্ন তুলিবার

এবং বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হইল, যদিও বাজেটের উপর ভোট দানের অধিকার স্বীকৃত হইল না। আইন পরিষদগ্রিলতে আরও ব্যবস্থা হইল যে গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিষ্কু বেসরকারী ব্যক্তি গ্রহণ করা হইবে। গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা ব্রিশ্ব করিয়াও ষোলজন করা হইল।

বর্তমান শতাব্দীর জন্মলগন হইতেই ভারতে ব্যাপকভাবে একটা জাতীয় জাগরণ দেখা গেল এবং যে বাজ্গলা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ দিন বৃটিশের দাসত্ব-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, সেই বাণ্গলাই হইল এই নূতন আন্দোলনের পথিকং। ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন ঐ প্রদেশকে বিভক্ত করার হৃকুম দিলেন। এই কার্যের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইল তাহা হইল শাসনব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন-কিন্তু জনগণ অনুভব করিল যে, বাঞালার এই নব অভ্যাদয়কে দুর্ব'ল করাই উহার আসল উদ্দেশ্য। এই বিভাগের বিরুদ্ধে বাজ্যলায় প্রচন্ড একটা বিক্ষোভ গড়িয়া উঠিল, আর উহার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জর্ডিয়া একটা শক্তিশালী আন্দোলন শ্রের হইল। ঐ আন্দোলনের সময় গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিশোধাত্মক পন্থা হিসাবে ব্রটিশ দ্রব্য বর্জনের চেষ্টা হইল। এই সকল ঘটনার চাপে গভর্নমেন্ট বিক্ষাব্ধ জনতাকে আর সামান্য কিছু, স্ববিধা দিতে বাধ্য হইলেন; এবং তজ্জনাই মলি-মিন্টো শাসন সংস্কার ব্যবস্থা। লর্ড মর্লি ছিলেন তথন ভারতসচিব, আর ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মলি-মিন্টো শাসন সংস্কারের কথা প্রথম ঘোষিত হয় এবং অবশেষে ১৯০৯-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট-রূপে উহা আইন হইয়া পাস হয়। সরকারী প্রেরণায় এই ঘোষণার কয়েক মাস পূর্বে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান নেতাদের এক প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আসম সংস্কারের ব্যাপারে তাঁহাদের দাবী ছিল এই যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে,—যেগালির জন্য সাধারণভাবে ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট নহে.—কেবলমাত্র মুসলমান ভোটদাতাগণের নিকটই ভোট গ্রহণ করিতে इटेरत। मूजनमान निष्ठतान्त्रत **धेर मार्वी. याशांक छात्रांक 'भूथक** निर्वाहन' वना হর, ১৯০৯-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস আক্তি-এ প্রেণ করা হইয়াছিল। কেন্দ্রের সংখ্যে সংখ্য সমস্ত প্রদেশেও আইন পরিষদগুলিকে বাড়াইবার বন্দোবস্ত এই আইনে করা হয়। অতিরিম্ভ প্রশন করা, প্রস্তাব আনা, বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা ইত্যাদির ব্যাপারে সদস্যগণ আরও কিছু ক্ষমতা লাভ করেন। যাহাই হউক, নির্বাচন-পন্ধতি ছিল অপ্রত্যক্ষ, আর সেজন্যই বহু ভারতীয় ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাষ্ট-এর তুলনায় এই আইনকে কোনও কোনও বিষয়ে একেবারে উল্টা ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নির্বাচন-কেন্দ্রগঢ়লি ছিল

অত্যত ক্রুদ্র; ঐগ্রালর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহংটির ভোটদাতা ছিল মাত্র ৬৫০ জন।

মলি-মিন্টো শাসন সংস্কার চাল্ব হইবার পর বড়লাটের কার্য-নির্বাহক পরিষদের সদস্যরূপে এই প্রথম একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয়, এবং স্যার (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহই প্রথম এই সম্মান অর্জন করেন। ইহার পরই রাজা পশ্বম জর্জ ভারত দ্রমণে আসেন—প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুসারে দিল্লীতে সমাটরূপে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। এই ব্যবস্থার জন্য এবং ভারতের রাজধানী किनकाला इटेरल पिक्नीरल न्थानान्लरत्रत त्राभारतल तकनारे नर्ज शाकिश्वरे ছিলেন সমানভাবে প্রধানতঃ দায়ী। লর্ড হার্ডিঞ্জের একটা আশ্চর্য ঐতিহাসিক চেতনা ছিল এবং তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা ভারতে ব্রটিশ শাসন অধিকতর স্প্রেতিষ্ঠিত হইবে। পূর্ববত্য বড়লাট লর্ড কার্জনের মত অন্যান্য সকলে এই সকল পরিবর্তানকে পছন্দ করেন নাই. বরং তাঁহাদের ধারণা ছিল যে দিল্লীতে বহু, সামাজ্যের সমাধি রচিত হইয়াছে। বাহা হউক, ১৯১১-র ডিসেম্বরে সমাট পশুম জর্জের ভ্রমণ ও বঙ্গা-ভঙ্গা রদ জনচিত্তকে শাশ্ত করিতে সাহায্য করিয়াছিল এবং গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন বহুলাংশে স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এক বিভেদ দেখা দিল, যাহার ফলে ঐ প্রতিষ্ঠান হইতে 'জাতীয়তাবাদিগণ' (অথবা 'চরমপন্থিগণ') বিতাডিত হইলেন। উপরন্ত. কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের অনেকে কারাবাসের দর্ন—যেমন প্রার লোকমান্য বি. জি. তিলক, অথবা বাণ্গলার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মত স্বেচ্ছানির্বাসনের ফলে —রাজনৈতিক রঞ্গমণ্ড হইতে কিছ্কালের জন্য অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ফলে মহাযুদ্ধ সূরু হওয়া পর্যন্ত অবস্থা শান্ত ছিল: সেই সময়ে বিস্লবপন্থী দল. এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই যাহাদের জন্ম, খুব সক্রিয় হইয়া উঠিল। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনমত চাহিয়াছিল যে, ব্টিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে তাহাদের শাসননীতি ঘোষণা কর্ক। এই দাবী উত্থাপন করার কারণ বৃটেন প্রচার করিয়াছিল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ও নিপ্রীড়িত জাতিগ্রনির স্বাধীনতার জন্যই সে লড়াই করিতেছে। ভারতের জনমতকে শাল্ত করিবার জন্য ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ভারতসচিব শ্রীযুক্ত ই, এস, মন্টেগ্র ছোষণা করিলেনঃ মহামান্য সরকার বাহাদ্রেরে নীতি হইতেছে 'শাসনব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়-দিগকে অধিকতর পরিমাণে অংশগ্রহণের স্বযোগ দান; এবং ব্টিশ সাম্লাজ্যের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশরপে ধাপে ধাপে ভারতে দায়িত্বশীল গভর্ম ফাটরা তোলার উল্পেশ্যে স্বায়ন্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগর্মালর ক্রমশঃ উন্নতি সাধন'। এই

<sup>ু</sup> স্যার স্বেশ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যার তাঁহার—'এ নেশন ইন মেকিং' প্র ১২৩—২৫— প্রন্থে বোধহর এই কথাই বাঁসরাছেন।

ঘোষণানুরূপ কাব্দ করার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র ভারতে আগমন করেন এবং ভারতের সাংবিধানিক সংস্কার সম্বন্ধে ভারতসচিব ও তদানীন্তন বড়ুলাট লর্ড চেমসফোর্ডের এক যুক্ত রিপোর্ট প্রচারিত হয়। মন্টেগ্র-চেমসফোর্ড রিপোর্টে বে সংস্কারের কথা বলা হইয়াছিল উহা ১৯১৯-র গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আাই-এর রূপ গ্রহণ করে। এই আইনের ম্বারা সর্বাপেক্ষা প্রধান যে পরিবর্তন সাধন করা হয় তাহাঁ হইল দ্বৈতশাসনর প গভর্নমেন্টের গঠন। প্রদেশগ্রনিতে 'হস্তান্তরিত' ও 'সংরক্ষিত'—এই দৃইটি অংশে গভর্নমেন্ট গঠিত হইবে। শিক্ষা, কুষি, আবগারী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মত হস্তান্তরিত বিভাগগৃহলি মন্ত্রিগণ পরিচালনা করিবেন: তাঁহারা অবশ্যই আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হুইবেন এবং উক্ত পরিষদের ভোটের দ্বারা তাঁহাদিগকে অপসারণ করা চলিবে। প্রালিস, বিচার বিভাগ ও অর্থ—এই সংরক্ষিত বিভাগগ্যালৈ গভর্নরের কার্য-নির্বাহক পরিষদের সদস্যগণ দেখিবেন: মহামান্য সরকার বাহাদ্বর তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারা আইন পরিষদের ভোটাভূটির মুখাপেক্ষী থাকিবেন না। এইর্পে যে সকল মন্ত্রীর উপর 'হস্তান্তরিত' বিভাগগর্নির ভার থাকিবে তাঁহাদিগকে এবং 'সংরক্ষিত' বিভাগের ভারপ্রাণ্ড কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণকে লইয়াই গভর্নরের মন্দ্রিসভা গঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে কোনও দৈবতশাসন চলিবে না-গভর্নার-জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যগণই সকল বিভাগ পরিচালনা করিবেন: তাঁহারা মহামান্য সরকার বাহাদ্রর কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদগুলির নিকট দায়ী থাকিবেন না—যাহা নিন্নতর সভা অর্থাং ভারতীয় বাবস্থাপক সভা এবং উচ্চতর সভা অর্থাৎ ব্যবস্থা পরিষদ এই দুই অংশে গঠিত হইত। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদগ্রলি গঠিত হইবে শুধু ব্টিশ ভারতের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এবং ভারতীয় নূপতিগণের দ্বারা যে সকল দেশীয় রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, ব্টিশ গভর্নমেন্টের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তান,সারে, তাহাদের আভাতরীণ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সকল সংস্কারের অপর্যাশ্ততা ১৯১৯ সালে পাঞ্চাবে রাজশন্তির সশস্য সৈন্যগণের নৃশংস আচরণ এবং তুরুক্তকে বিভক্ত করার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের চেন্টা —ভারতে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিল। কিন্তু দেশে এই অভূতপূর্ব জাগরণ সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক দিয়া ব্রটিশ গভর্নমেন্ট আর অগ্রসর হইলেন না। ১৯১৯-র গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আছি-এ দশ বংসর পরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে সম্ভব হইলে আর কতটা অগ্রসর হওয়া যায় তাহা স্থির করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করার বিধান ছিল। এই বিধানান্সারে ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের সভাপতিতে একটা রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হয়।

১৯৩০ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। অতঃপর ন্তন শাসনতন্ত্রের খ্রিটনাটি পরীক্ষার জন্য ব্টিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত ব্টিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে লইয়া এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্ত হয়। গোল টেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশনের পর, ন্তন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট তাঁহাদের নিজেদের প্রস্তাব লইয়া আগাইয়া আসিলেন। এই সকল প্রস্তাব ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে এক শ্বেতপত্রে প্রকাশিত হয়। শ্বেতপত্রটি ব্টিশ পাঁলামেন্টের উভয় সভার একটা ব্রু কমিটির সম্মুখে বিবেচনার্থ ব্থাসময়ে উপস্থাপিত করা হয়।

9

#### ভারতে নবজাগরণ

ইংলন্ডের মত একটি ক্ষ্ম দেশ কর্তৃক রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতজয়ের কথা চিন্তা করিলে প্রথমেই যাহা মনে উদয় হয় তাহা হইল এই য়ে,
এর্প একটা অভ্তৃত কার্য কির্পে আদৌ সম্ভব হইল। কিন্তু ভারতীয়দিগের
প্রকৃতি ও ঐতিহ্য জানা থাকিলে ইহা ব্রিঝতে কন্ট হইবে না। ভারতবাসী
বিদেশীর প্রতি কথনও বির্ম্থ মনোভাব পোষণ করে নাই। এই প্রকৃতি গড়িয়া
উঠিয়াছে অংশতঃ সমগ্র জাতির দার্শনিক দ্ভিউভগার উপর এবং কিছ্টা
দেশ বিরাট বলিয়া যত সংখ্যায় লোক এদেশে আস্কুক না কেন তাহাদের স্বাগত
জানানো সম্ভব হইয়াছে। অতীতে, কত ন্তন ন্তন জাতি ও উপজাতি কর্তৃক
ভারত বার বার আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বিদেশী হিসাবে আসিলেও
অচিরেই ভারতকে তাহাদের দেশ করিয়া লইয়া থাকিয়া গিয়াছে—আগন্তুকের
মনোভাব কাটাইয়া উঠিয়া তাহারা এই রাজ্রেরই অণ্গীভূত হইয়া গিয়াছে।
মোটের উপর, বিদেশীদের আগমনের পর কোনও সময়েই বিভিন্ন সম্প্রদারের
মধ্যে সম্বর্ষ ঘটে নাই। শীয়্রই একটা ব্র্বাপড়া সম্ভব হইত এবং বিদেশীরা
এই বৃহৎ ভারতীয় পরিবারের সভ্য হইয়া হাইত।

এইর্পে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ—ইউরোপের এই সকল জাতির ভারতে প্রথম আগমনের ফলে কোনও সন্দেহ বা ঘৃণা কিংবা বৈরীভাব জাগ্রত হয় নাই। ইহা ভারতের ইতিহাসে কোনও ন্তন ব্যাপার ছিল না— অন্ততঃ লোকে তাহাই মনে করিত। বিদেশীদের অধিকাংশই হয় শান্তিপ্রিয়

<sup>ু</sup>ষ্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেন্বর ভারিশে প্রকাশিত হইরাছে। ন্বেতপতে সামান্য বে সকল প্রস্তাব করা হইরাছিল, যুক্ত কমিটি প্রমন্তি সেগ্রালিও আরও কাটিয়া দিরাছে।

ধর্ম প্রচারক অথবা বাবসায়ী ছিল বলিয়াও কোনও প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাদিগকে বহু স্ক্রিধা দেওয়া হইয়াছে এবং শান্তিতে তাহাদের কাজকর্ম চালাইবার জন্য অঞ্চলবিশেষ দখল করার অনুমতিও তাহারা লাভ করিয়াছে। এমন কি যখন বিদেশীরা কোনও রাজনৈতিক দ্বন্দের অংশগ্রহণ করিয়াছে তখনও তাহারা সর্বদাই কোনও এক শ্রেণীর লোকের পক্ষাবলন্বনের প্রতি সতর্ক ছিল, যাহাতে সমগ্র জাতির বিরুম্ধতার সম্মুখীন তাহাদের না হইতে হয়। এইদিক হইতে বিচার করিলে ব্রটিশের কটেনীতি বহুগুলে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখানে প্রশ্ন এই যে, কেন এক শ্রেণীর ভারতবাসী তাহাদের নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিবাদে বিদেশীদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে। উহার উত্তর ইতি-প্রেবিই উপরে দিয়াছি। ভারতের তুলনায় আফগানিস্থান, তিব্বত ও নেপালের মত প্রতিবেশী দেশগুলি এখনও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন: কারণ এই সকল দেশের লোকেরা বিদেশীদের প্রতি সর্বদাই সন্দিশ্ধ ও বৈরীভাবাপন্ন। কটেনীতি ছাড়া ইউরোপীয়দের কৃতিত্বের আরও একটা কারণ ছিল—তাহাদের শ্রেষ্ঠতর সার্মারক নৈপন্ণা। ভারতের দহর্ভাগ্য এই যে, যদিও সে ষোড়শ ও সম্তদশ শতাব্দী পর্যকত তাহার বিজ্ঞান-সাধনা ও যুম্ধবিদ্যার কৌশলে আধুনিক পূথিবীর সঞ্জে সমানে তাল রাখিয়া চলিয়াছিল, অন্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সে আর আধ্বনিকোপযোগী ছিল না। তাহার ভৌগোলিক অবস্থান বর্তমান পূথিবী হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইউরোপে সম্তদশ, অন্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর যুম্ধগুলির ফলে বিজ্ঞান ও যুম্ধবিদ্যার প্রভৃত উর্মাত হইয়াছিল এবং ইউরোপীয় জাতিগ্রাল যখন প্রাচ্যাভিম্বথে ধাবিত হয় তখন এই জ্ঞান তাহাদের খুব কাজে লাগিয়াছিল। ভারতীয় ও ইউরোপীয়াদিগের মধ্যে বাহাতঃ প্রথম যে সম্বর্ষ হয় উহা দেখাইয়া দিয়াছে যে, সামরিক দক্ষতার ক্ষেত্রে ভারতীয়র। অস্ববিধার সম্মুখীন হইয়াছিল। ইহা তাংপর্যপূর্ণ ষে, ব্টিশ-দিগের ভারতবিজ্ঞারে পূর্বে ভারতীয় শাসকগণ স্থল আরু নৌবাহিনীতে ইউরোপীয়দিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনেকে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন।

ভারতে ব্টিশদিগের প্রথম গ্রেছপূর্ণ সাফল্য হয় বাণগলাদেশে। শাসক সিরাজন্দোলা ছিলেন একজন য্বক, যাঁহার বয়স তথনও গ্রিশের নীচে। তথাপি, তাঁহার সমর্থনে ইহা অবশাই বালিতে হইবে যে, ব্টিশরা কি সম্হ বিপদের কারণ,—এই প্রদেশে একমাত্র তিনিই ব্ঝিয়াছিলেন এবং এই দেশ হইতে ভাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে ষথাসাধ্য চেন্টা করার জন্য কম্পারকর হইয়াছিলেন। তাঁহার যে গভীর দেশপ্রেম ছিল তদন্পাতে যদি ক্টেব্নিধ্ থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহাকে গদিচ্যত করার জন্য ইংরাজেরা মসনদের

প্রতিপ্রতি দিয়া প্রভাবশালী মীরজাফরকে তাহাদের দলে টানিয়া লইয়াছিল: এবং সিরাজন্দোলার পক্ষে তাহাদের সন্মিলিত শক্তির সহিত অটিট্রা উঠা সম্ভব ছিল না। যাহা হউক, মীরজাফরের ইহা ব্রিকতে বেশী দেরী হয় নাই যে, ব্রটিশেরা তাঁহাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে এবং তাহাদের প্রকৃত উল্দেশ্য নিজেদের রাজনৈতিক আধিপতা প্রতিষ্ঠা করা। ১৭৫৭ সালে সিরাজন্দোলা গদিচ্যত হন কিল্ড দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাহাদের প্রাধান্য বিদ্তার করিতে বহু, দশক লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে ভারতের অন্যান্য অংশ, যাহা তখনও স্বাধীন ছিল, ব্রটিশের এই জয়ের বিপদ ব্রবিয়া উঠে নাই। বাস্তবিক পক্ষে, ভারতের রাজ্যগালির মধ্যে বাঙ্গলাদেশই প্রথম ব্রটিশ শাসনাধীনে আসে --সেজনা ব্রটিশ শক্তির সংহতি এখানেই প্রথম সূত্র, হইবে ইহা স্বান্ডাবিক। পরোতন শাসনব্যবস্থার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটা অরাজকতার যুগ দেখা দিল এবং সব্যক্তি করিয়া লইতে ব্টিশের কয়েক বংসর লাগিয়াছিল। অন্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল তথন গভর্নমেন্টকে একটা দঢ়ে ও স্থায়ী ভিত্তির উপর তাহাদের শাসনব্যক্তথাকে গড়িয়া তোলার প্রশেনর সম্মুখীন হইতে হইল। ইহা স্বাভাবিক যে, একটি বিরাট দেশকে পরিচালনার জন্য গভর্নমেন্টকে তাঁহাদের নিজেদের ধারায় নতেন এক শ্রেণীর লোককে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল, যাহারা তাহাদের প্রতিনিধির পে কাজ চালাইতে সক্ষম হইবে। ভারতীয়রা বৃটিশ ধারায় শিক্ষাপ্রাপত ও দক্ষ হইয়া উঠুক, বৃটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিও ইহা চাহিয়াছিল। ইত্যবসরে, ব্রটিশ ধর্মপ্রচারকগণ ভারতবাসীদের নিকট তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি পে'ছাইয়া দিবার চেণ্টায় সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন সূত্রের ভিতর দিয়া ব্টিশের দিক হইতে ভারতে সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা প্রচারের লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতা দূষ্টিগোচর হইল। ইহাই ভারতবাসীর বিদ্রোহের প্রথম কারণ। যে পর্যশ্ত ব্টিশেরা কেবল মাত্র ব্যবসা করিয়াছে. ততদিন তাহারা নিতান্তই ব্যবসায়ী বলিয়া কেহ তাহাদের লইয়া মাথা ঘামার নাই; যতদিন তাহারা শুধু মাত্র শাসনকার্য চালাইয়াছে ততদিন লোকে গ্রাহ্য করে নাই; কেননা অতীতে ভারতবাসী বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া পার হইয়া আসিয়াছে এবং গভর্নমেন্টের পরিবর্তন সত্তেও তাহাদের দৈনন্দিন জীবন সর্বদা অপরিবতিতিই রহিয়াছে—কারণ অতীতে কোনও গভর্ন মেন্টেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করে নাই। সভ্য করার লক্ষ্য সম্বধে এই সচেতনতা হইতেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে 'ইংরাজভারাপন্ত' করার জন্য ব্টেনের পক্ষ হইতে চেণ্টা সারা হইল। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্ম প্রচারে খ্রুব সক্রিয় হইয়া উঠিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশে সরকারও ব্টিশ ধাঁচে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত#করিলেন। সমগ্র শিক্ষাব্যবহৃথাই বৃটিশ আদশে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ইংরাজীকে শ্ব্ধ্ব্ বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, মাধ্যমিক স্কুলগ্র্বালতেও শিক্ষার মাধ্যম করা হইল। শিলপকলা ও স্থাপত্যেও দেশে বৃটিশ নক্সা চাল্ক্র্ করা হইয়াছিল। বস্তুতঃ, গভর্নমেন্ট ন্তন শিক্ষাব্যবহৃথা প্রবর্তন করিতে গিয়া বিশেষ বিবেচনার পর জানাইয়াছিলেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে এমন একটি জাতি গড়িয়া তোলা, যাহারা জাতিতে ছাড়া আর স্বাদক দিয়া ইংরাজ হইয়া উঠিবে। ন্তন স্কুলগ্র্বালতে ছাত্রেরা চিন্তায়, বাক্যে, আহারে ও বেশভ্ষায় ইংরাজদিগের মতই চলিতে স্কুর্ করিল। যে নব্য সম্প্রদায় এই সকল স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিল, প্রাচীনকাল হইতে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। স্বাঞ্গীণ প্রস্তুতির ফলে তাহাদিগকে আর ভারতীয় নয় বরং ইংরাজ বিলয়া মনে হইত।

এক নৃত্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাহাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, এই আশ কার সন্মুখীন হওয়ায় দেশবাসীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এই বিদ্রোহের প্রথম জীবন্ত প্রতিম্তি রাজা রামমোহন রায়,—এবং তিনি যে আন্দোলনের জনক ছিলেন উহা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন। একটি ধমীর্ম অভ্যুত্থানের দতে হিসাবে রামমোহন রায় আবিভূতি হইয়াছিলেন। পরবতী কালে হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে সকল ধর্মীয় ও সামাজিক কল্বতা প্রবেশ করিয়া-ছিল সেগ্নলিকে সামগ্রিকভাবে বর্জন করিয়া বেদান্তের ম্লনীতিগ্নলিতে ফিরিয়া যাওয়ার উপর তিনি জোর দিয়াছিলেন। ইউরোপের আধ্রনিক জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় ও উপকারী তাহা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও জাতীয় জীবনে একটা সর্বতোম,খী অভ্যুত্থানের জন্যও তিনি প্রচার চালাইয়া-ছিলেন। সেজন্য ভারতে যখন নবজাগরণ সূরে হয়, তখন প্রারন্ভেই উহার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় নবযুগের প্রবক্তার্পে দণ্ডায়মান হন। তাঁহার পর ব্রাহ্ম সমাজের নেতারপে আবিভাবে ঘটে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি যে পবিত্র জীবন যাপন করিতেন, যাহা প্রাচীন-कारानत मन्नि-सरियमत कथा स्मात्रण कतारेता पिछ, जारात स्वीकृष्ठिस्वत्भ লোকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মহার্ষ (a great saint) উপাধি দিয়াছিল। তাঁহার উত্তর্যাধকারী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন: উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি অন্যতম। তাঁহার জীবনের গোডার দিকে কেশবচন্দ্র সেনকে খন্টের বাণী ও উপদেশের ন্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং জনজীবনে সামাজিক সংস্কারের উপর তিনি খুব বেশী গ্রেছ আরোপ করিরাছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিছের মধ্যে এরূপ প্রাণশক্তি ছিল এবং ভাবধারাসমূহকে কার্যকরী করার জন্য তিনি এর্প প্রাণমন দিয়া লাগিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে একটা ভাষ্পন দেখা দিল। যাঁহারা সংস্কারের তত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই প্রাচীনতর সম্প্রদার নিজেদের

আদি বা ম্ল ব্রাহ্ম সমাজ বলিতেন। বাকী সভ্যদিগের মধ্যেও আবার ভাণ্গন ঘটিল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরা নিজদিগকে নববিধান কিংবা the New Dispensation নাম দিয়াছিলেন; এবং অপর দল নিজেদের বলিতেন সাধারণ (বা general body) ব্রাহ্ম সমাজ। যাহা হউক, ব্রাহ্ম সমাজের সকল শাখার মধ্যেই কোনও কোনও নীতি ছিল এক। তাঁহারা সকলে বেদানত দর্শনের মূল তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া ছিলেন। ধমীয় সাধনায় পোন্তলিকতার নিন্দা তাঁহারা সকলেই করিতেন এবং সমাজে জাতিভেদ-প্রথা রদেরও তাঁহারা প্রবন্তা ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন সারা ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং কোনও কোনও ম্থানে উহা ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল—যথা, বোন্বাই প্রেসিডেন্সীতে উহার নাম ছিল প্রার্থনা সমাজ।

ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়দিগের এই নব্য সম্প্রদায়ের উপর রাহ্ম সমাজের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক দীক্ষিত হন নাই তাঁহারাও উহার সংস্কার ও প্রগতির তাৎপর্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের অত্যাধননক ভাবধারাসমূহ প্রাচীনপন্থী পশ্ডিতদিগের মন ভাশ্গিয়া দিয়াছিল; হিন্দ্র ধর্ম ও হিন্দ্র সমাজের মধ্যে যাহা কিছু ছিল উহার সমস্তই ন্যায়সঞ্গত বিলয়া প্রমাণ করিতে তাঁহারা উদ্যত হইয়াছিলেন। কিল্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন নব্য যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সাড়া জাগাইতে পারে নাই। প্রায় এই সময়ে, গত শতাব্দীর নবম দশকে দুইজন বিশিষ্ট ধমীয় নেতা জনগণের সম্মুখে অবতীর্ণ হন, যাঁহারা নবজাগরণের ভবিষ্যৎ গতিপথে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করিতে ভাগ্যনির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা হইলেন সাধ্র রামকৃষ্ণ প্রমহংস ও তাঁহার শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গ্রেরু রামকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দরু রীতিতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহার শিষ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন যুবক, গুরুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। রামক্রঞ্চ সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিয়াছেন এবং এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের বিরোধ দরে করিতে বলিয়াছেন। ইহাও তিনি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে. প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে হইলে ত্যাগ, সংযম ও কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া ধর্মীয় সাধনায় মূতির আবশ্যকতা তিনি সমর্থন করিয়াছেন এবং সমাজের অতি-আধ্বনিক অন্করণ-ম্প্রার নিন্দা করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে, তিনি শিষ্যকে ভারতে ও ভারতের वारित जौरात धर्मा भरमग्रीनत श्रातकार्यत छात्र वार न्यरमग्रामीमगरक জাগাইয়া তুলিবার দায়িত্ব দিয়া যান। ঐ উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্মাসী-দিশের আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন—যাহার লক্ষ্য ছিল, ভারতে ও ভারতের বাহিরে, বিশেষতঃ আমেরিকায় হিন্দ্র ধর্মের সত্যই প্রকৃত রূপটির প্রচার করা ও তদন্যায়ী চলা; উপরন্ত, সুস্থ জাতীয় কার্যকলাপের প্রতিটি উদ্যোগকে প্রেরণা দানে তিনি একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণার উৎস। তিনি নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অতীতে গর্ববোধ, তাহার ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং আত্মপ্রতায় ও আত্মমর্যাদার চেতনা সন্তারিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদিও প্রামীজি কখনও কোনও রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেন নাই, তথাপি যে কেহ তাঁহার বা তাঁহার রচনাবলীর সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার মধ্যেই একটা দেশাঘ্র-বোধ ও রাজনৈতিক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ বাংগালা দেশ সম্বন্ধে যত দুরে বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক স্রন্টা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৯০২ সালে তিনি খুব অলপ বয়সে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার প্রভাব বরং আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস যে সময়ে বাজালা দেশে বিরাজ করিতেছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়েই আর একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তিনি ছিলেন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে আর্য সমাজ আন্দোলনের সমর্থক ছিল সর্বাধিক। ব্রাহ্ম সমাজের মত ইহা প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগর্বালর দিকে ফিরিয়া যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল, এবং পরবতী কালে অতিরিক্ত ও অসার যাহা কিছু প্রবেশ করিয়াছিল তাহার নিন্দা করিয়াছে। যে জাতিভেদ-প্রথা অতি প্রাচীন কালে ছিল না তাহা রহিত করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মত আর্যসমাজও প্রচার हालारेंग्राट्ह। **সংক্ষেপে वला या**ग्र. न्वाभी मग्रानन्म সরन्वতीর মত ছিল এই যে. লোককে খাঁটি আর্য ধর্মে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং প্রাচীন কালের আর্য-দিগের মত জীবন নির্বাহ করিতে হইবে। 'বেদে ফিরিয়া চল'—ইহা ছিল তাঁহার একটা বৈশিষ্টাপূর্ণ ধর্নি। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ-দুই-ই লোককে ধর্মান্তরিত করার চেন্টা করিয়াছে; কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে কথনও এরপে কোনও চেন্টা হয় নাই: কারণ রামকৃষ্ণ একটি নতেন সম্প্রদায় স্থিতির বিরোধী ছিলেন। উপরক্ত একদিকে রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চাত্তা সংস্কৃতি ও খুল্টধর্মের দ্বারা কতকাংশে প্রভাবিত ইইয়াছে অপর্যদিকে আর্যসমাজের সকল প্রেরণার উৎস ছিল স্বদেশী। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই কোনও রাজ-নৈতিক উন্দেশ্য ছিল না, তথাপি যাহার উপরেই তাহাদের প্রভাব পড়িয়াছে তাহার ভিতরেই একটা আত্ম-সম্মানবোধ ও দেশপ্রেমের প্রেরণা দ্রুত গড়িয়া উঠিয়াছে।

১৮২৮ সালে রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যেই ভারতের একটা বিরাট অংশ জর্ড়িরা ব্টিশ শাসন বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভারতবাসী ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে শ্রুর করিয়াছে যে, এই ন্তন আক্রমণকারিগণ পূর্বেকার আক্রমণকারী-দিগের মত নয়। তাহারা কেবল মাত্র অর্থোপার্জন বা ধর্ম প্রচার করিতে আসে

নাই, বরং দেশটাকে জয় করিয়া শাসন করিতে আসিয়াছে এবং পূর্বেকার আক্রমণকারীদিগোর মত তাহারা ভারতকে তাহাদের দেশ করিয়া লইতে নয় বরং বিদেশী হিসাবে শাসন করিতে উদ্যত। এই জাতীয় দুর্টের্বরে উপলব্ধি যে বিপদাশক্ষার সম্মুখীন তাহারা হইয়াছে ঐ সম্বন্ধে জনসাধারণকে দ্রুত জাগ্রত করিয়া তুলিল। ইহার পরিণতি হইল ১৮৫৭ সালের বিস্লব। ইহা কোনও ক্রমেই কেবলমাত্র সৈনাদিগের বিদ্রোহ ছিল না—ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ যাহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিতে অভ্যসত-বরং ইহা ছিল একটি প্রকৃত জাতীয় বিপলব। ইহা ছিল এরপে একটি বিপলব—যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যোগ দিয়াছে এবং তাহারা সকলে একজন মুসলমানের নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়াছে। সেই মুহতের্ত মনে হইয়াছিল বর্তিঝ বা ইংরাজকে দেশ হইতে বিতাডিত করা ষাইবে। কিন্তু নিতান্তই অদুন্টব্নতঃ অতি অল্পের জন্য তাহারা জিতিয়া গেল। এই বিশ্লব ব্যর্থ হইবার অন্যান্য কারণগালির মধ্যে একটি হইতেছে পাঞ্জাবের শিখদিগের মত কোনও কোনও অঞ্চল হইতে সমর্থনের অভাব এবং নেপালের গুর্খাদের বৈরিতাসাধন। বিস্লব দমন করার অব্যবহিত পরেই একটা আতন্কের রাজ দেখা দিল এবং দেশকে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিরুল্য করা হইল। ইহার প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল, এবং ঐ সময়ের মধ্যে কেহই মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। গত শতাব্দীর নবম দশকে পরিবর্তন শুরু হইল। ভারতবাসী তাহাদের সাহস ফিরিয়া পাইতে আরম্ভ করিল, এবং আধ্নিক জগতের জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া কিদেশীদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিবার জন্য ন্তন ন্তন উপায় উল্ভাবন করিতে লাগিল। এইরূপে ১৮৮৫ সালে জন্ম হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের: আর একটি বিস্লবের প্রস্তৃতি নয় বরং নিয়মতান্দ্রিকতার পথে স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রাম করাই ইহার উল্দেশ্য ছिल।

পশ্চিম-ভারতের জাগরণ উত্তর-ভারতের মত ছিল না; ধর্মীর আন্দোলন অপেক্ষা শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনর্পেই উহা অধিকতর আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। এই জাগরণের স্রন্থটা বিচারপূতি এম, জি, রানাডে; পরে শ্রীযুক্ত জি, কে, গোখেল তাঁহার স্ব্যোগ্য শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ সালে শ্রীযুক্ত বি, জি, তিলক, শ্রীযুক্ত জি, জি, আগারকার ও শ্রীযুক্ত ভি, এস, আশ্তে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। অলপ সময়ের মধ্যেই শ্রীযুক্ত গোখেল এই সমিতিতে যোগ দেন। পরে লোকমান্য তিলক ও শ্রীযুক্ত গোখেলের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে। তিলক গোখেলের মত সমাজ-সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন না এবং রাজনীতিতে তিনি ছিলেন 'চরমপন্থীদের' দলে; এবং গোখেল ছিলেন বিশিষ্ট 'মধ্যপন্থী' নেতাদিগের অন্যতম। ১৯০৫ সালে শ্রীযুক্ত গোখেল সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার উন্দেশ্য ছিল 'ভারতের

সেবা করিবার জন্য জাতীয়তার প্রচারকদিগকে শিক্ষা দান এবং নির্মতান্দ্রিক সমসত উপারে ভারতবাসীর যথার্থ কল্যালসাধন'। দেশবাসীকে জাগাইবার জন্য লোকমান্য তিলক বিভিন্ন যে সকল উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগালির মধ্যে ছিল গণপতি উৎসবের প্রনঃপ্রবর্তন—যাহা একটা ধর্মীয় উৎসব হইলেও তিনি উহার জাতীয় তাৎপর্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং শিবাজী-উৎসব, যাহা প্রতি বৎসর মহারাজ্যে বিখ্যাত নেতা শিবাজীর জন্মবার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত হইত।

১৮৮৬ সালে ম্যাডাম ব্রাভার্টীস্ক ও কর্নেল ওলকট দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাঞ্জের নিকট এডিয়ারে যে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, সামাজিক ও জন-জীবনে উহা একটা গ্রেত্বপূর্ণ ভূমিকা লইয়াছিল। ১৮৯৩ সালে শ্রীযুক্তা বেসান্ত ভারতে এই সমিতিতে যোগদান করেন এবং ১৯০৭ সালে উহার সভাপতি হন: ১৯৩৩ সালে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু ধর্মের উপর যে সকল আক্রমণ হইয়াছিল সেগালের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্তা বেসানত কঠোর সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। এমন কি হিন্দু ধর্মের ভূল-দ্রান্তি ও অনাচারগর্নিকে আক্রমণ না করিয়া বরং তিনি ঐগ্রন্থির তাৎপর্য উপস্থাপিত করিতেন। তম্বারা তিনি দেশবাসীর মনে তাহাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন, যাহা পাশ্চান্তোর আঘাতের ফলে একেবারে বিলাক্ত হইতে বসিয়াছিল। তাঁহার ধমীর ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজের ফলে তাঁহাকে ঘিরিয়া যে বিশাল অনুগামিব্নদ গড়িয়া উঠা সম্ভব হয়, উহার মূল্য ও শক্তি তখনই তাঁহার কাছে খুব বেশী প্রতীয়মান হইয়াছিল যখন ১৯১৬-১৭ সালে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক প্রচণ্ড অভিযান চালাইয়া-ছিলেন।

বর্তমান শতাব্দীর স্চনায় বিদেশী গভর্নমেন্ট ভারতের মাটিতে আরও শিকড় গাড়িয়া বসিতে সমর্থ হইলেন। প্রে যের্প কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সপেগ সপেগ আগুলিক স্বায়ন্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা আর সের্প রহিল না। দেশ্বের প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে বহু শাখা-প্রশাখা এবং কেন্দ্রের আদেশাধীন কঠোর আমলাতান্ত্রিক শাসন লইয়া ইহা ছিল খুবই একটা জটিল ব্যবস্থা। বিদেশী শাসন বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি ব্রুঝায়—তাহাদের ইতিহাসে দেশবাসী এই প্রথম ইহা অন্ভব করিতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখা গেল ব্টিশের বির্দ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্রুরদিগের স্বাধীনতাসংগ্রাম, অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সহিত নবজাগ্রত জাপানের লড়াই এবং খাদ্য ও স্বাধীনতার দাবীতে সর্ব-শক্তিমান জারের সহিত রুশ জনসাধারণের সংগ্রাম। প্রায় এই সময়ে শাসকদিগের দম্ভ ও ঔষত্য চরম সীমায় গিয়া পোণিছল, এবং গ্রুব্র রাজনৈতিক অশান্তির লক্ষণসমূহ দেখা দিল বাণালা

**एमएम**; উट्टाटक अध्कृत्त विनाम कित्रवात क्रमा जमानीन्छन वस्त्रां नर्स कार्कन এই প্রদেশকে বিভক্ত করার আদেশ জারী করিলেন। ইহা ছিল দেশব্যাপী বিদ্যোহের ইংগিত এবং সর্বা লোকে অনুভব করিতে লাগিল যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই যথেষ্ট নহে। বঙ্গ-ভঙ্গকে দেশের লোক সংগ্রামের আহ্যানর পেই ধরিয়া লইয়া উহার জবাবে ব্টিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্টিশ দ্রব্য বর্জনের এক আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য ললিতকলা ও কারিগার-শিলেপর উন্নতিতে গভীর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। সংগে সংগে জাতীয় শিক্ষা প্রদান ও নতেন নতেন শিক্ষ গড়িয়া তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে যুবকদিগকে প্রস্তুত করার উন্দেশ্যে বহু, প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই নূতন আন্দোলনকে গভর্নমেন্ট প্রভারতঃই স্কুদ্র্গিতে দেখেন নাই এবং উহাকে দমন করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্হীত হইয়াছিল। সরকারী নির্যাতনের প্রত্যুত্তরে, বহু যুবক বোমা ও রিভলভারের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৭ সালে। বিংশ শতাব্দীর বৈশ্লবিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত, এবং ইহা দমনের জন্য গভর্নমেন্ট ১৯০৯ সালে এক বিজ্ঞাপ্তি প্রচার করিয়া বাঙ্গালী যুবকদিগকে দৈহিক কসরং শিক্ষা দানের কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগ্রলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। বৈশ্লবিক আন্দোলন শরে হওয়ার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃব্নের মধ্যেও একটা মতানৈক্য ঘটিল। বামপন্থী নেতাগণ—প্রনার লোকমান্য তিলক ও বাজ্গলার শ্রীঅর্রাবন্দ ঘোষ এবং শ্রীয়্ত্ত বিপিনচন্দ্র পাল-কংগ্রেসের কর্মসূচীর অংগ হিসাবে ব্রটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করিতে চাহিলেন, এবং ব্টিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তাঁহারা সন্তুষ্ট রহিলেন না। বোম্বাইয়ের স্যার ফিরোজ শা মেটা, পর্নার শ্রীযুক্ত জি, কে, গোখেল এবং বাণ্গলার শ্রীযুক্ত (পরে স্যার উপাধি-প্রাণ্ড) স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দক্ষিণপন্থী নেতাগণ অধিকতর মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন। এই বিরোধে একটা মাঝামাঝি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। ১৯০৭ সালে স্বরাট কংগ্রেসে যখন বামপন্থীরা ('জাতীয়তাবাদী' বা 'চরমপন্থী'র পেও পরিচিত) পরাজিত হইলেন তথন একটা প্রকাশ্য দলাদলি শ্বরু হইল এবং কংগ্রেস সংগঠন দক্ষিণ-পন্থীদের ('মধ্যপন্থী' বা 'উদারপন্থী'র্পেও অভিহিত) হাতে চলিয়া গেল। ইহার অম্প কিছুদিন পরেই রাজদ্রোহের জন্য লোকমান্য তিলকের ছয় বংসর কারাদণ্ড হইল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ নির্বাসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং শ্রীষ্ট্র বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী রাজনীতি ছাডিয়া দিলেন। কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার, গভর্নমেন্টের নির্যাতন ও তাঁহাদের নেতৃব্নের অনুপস্থিতির ফলে বামপন্থীদের (বা চরমপন্থীদের) ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটা দুঃসময়ের মধ্য

দিয়া যাইতে হয় এবং মধাপন্থীদিগের একচেটিয়া প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ সালের যে মলি-মিন্টো শাসন-সংস্কারকে মধ্যপন্থীরা স্বাগত জানাইয়া-ছিলেন এবং চরমপন্থীরা নিন্দা করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনকারী-দিগের নিকট উহা সাময়িক একটা মীমাংসার মত কাজ করিয়াছিল। ভারতের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, মহাযুদ্ধ শ্রুর হওয়ার এবং জেল হইতে লোকমান্ত তিলকের প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিঃসন্দেহে উন্নতি ঘটে। ১৯১৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্মো অধিবেশনে কংগ্রেসের দুইটি শাখার মধ্যে একটি আপোষ হইল এবং চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীরা প্রনরার একত্র হইয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মোতে আরও একটি আপোষ হইয়াছিল কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে। এই ব্রঝাপড়ার ফলে স্বায়ত্তশাসনের একই দাবী পেশ করিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং সংশোধিত শাসনতন্ত্র অনুসারে 'পৃথক নির্বাচনের' ভিত্তিতে আইন-সভাগ্রলিতে মুসলমানদিগের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ার ব্যাপারেও একমত হইল। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় রাজনীতিতে শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাদ গান্ধীর ব্যক্তিম্বের প্রভাবে একটি নৃত্ন বিষয়ের অবতারণা হইল: দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিপুলে সম্মানের অধিকারী হইয়া তিনি ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে সেখান হইতে ভারতে ফিরেন। কংগ্রেসের লক্ষ্মো অধিবেশনের পর, ভারতের প্রায়ত্তশাসন দাবী করিয়া লোকমান্য তিলক, শ্রীযুক্তা অ্যানি বেসান্ত ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিল্লা বিরাট এক অভিযান শুরু করেন। এই ব্যাপারে ১৯১৭ সালে গভর্নমেন্ট কর্তৃক শ্রীয়্ক্তা বেসান্ত অন্তরীণ হন, কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। চরমপন্থীরা শ্রীযুক্তা বেসান্তকে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবতী অধিবেশনের সভানেত্রী করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু মধ্যপন্থীরা উহাতে বাধা দেন। শেষ মহেতে একটি মীমাংসা হওয়ায় উভয় পক্ষের সমর্থনে শ্রীযুক্তা বেসানত সভানেত্রী হন। যাহা হউক, উহাই ছিল কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন—যাহাতে মধ্যপন্থীরা যোগ দেন; কেননা, পরের বছর তাঁহারা প্রথক হইয়া গিয়া তাঁহাদের নিজেদের ভিন্ন একটি দল গঠন করেন, যাহার নাম দেওয়া হয় অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন। ১৯১৭ সালে ব্রটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে ভারতসচিব শ্রীয়ন্ত মন্টেগ্ন এই মর্মে এক বিবৃতি দিলেন যে, দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট ধাপে ধাপে গড়িয়া তোলাই ভারতে ব্রটিশ শাসনের লক্ষ্য। তাহার পর শীঘ্রই শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র ভারতে আগমন করেন এবং আসম সংস্কার সম্বন্ধে বডলাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে একত্রে এক রিপোর্ট প্রস্কৃত করেন, যাহা মন্টেগ্র-চেমসফোর্ড রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট বোদ্বাইয়ে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে

বিবেচনা করিয়া দেখা হয় কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া কংগ্রেস উহা প্রত্যাখ্যান করে। পাটনার সূর্বিখ্যাত এডভোকেট ও হাইকোর্টের প্রান্তন বিচারপতি স্বর্গ তঃ শ্রীষ্ট্র হাসান ইমাম ঐ অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। মন্টেগ্র-চেমসফোর্ড বিপোটের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রটিশ গভর্নমেন্ট ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আক্ট নামে ন্তন এক শাসনতন্ত তৈয়ারী করিয়া পাস করাইয়া লন। ভারতে জাতীয়তাবাদিগণ এই শাসনতলকে অপর্যাশ্ত ও অস্কেতারজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। একদিকে যখন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের পথে লইয়া যাওয়ার চেন্টা হইতেছিল, তখন অন্যাদকে ভারত গভর্নমেন্ট দেশবাসীর জন্য নতেন করিয়া শৃত্থল রচনা করিতেছিলেন। দেশবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট কর্তক নতেন এক আইন পাস হইল, যম্বারা লোককে রাজনৈতিক কারণে र्जानीम को कार्न विना विठात आएक करिया द्वारा यादेत । এই आरेटनद विद्याप মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাবে আন্দোলনকে দমনের চেণ্টায় জেনারেল ভায়ারের পরিচালনায় সেনাবাহিনী অমৃতসরে নৃশংস হত্যাকান্ড চালায়। অমৃতসরের এই হত্যাকান্ড শুধু ভারতে नय़, देश्लरम्फ नाग्राविष्ठात्रत्वाध-जम्भन्न वान्ति जकल्वत मर्थाख स्य श्रष्टम्फ द्वाध সঞ্চারিত করে তাহার তুলনা নাই। অমৃতসরের ঘটনার পর, দুইটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়—কংগ্রেস কর্তৃক একটি ও অপরটি গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে। উভয় কমিটিই তীব্র ভাষায় সেনাবাহিনীর কার্যের নিন্দা করেন, যদিও কংগ্রেস তদন্ত কমিটির নিন্দার ভাষা ছিল তীব্রতর। কিন্তু ভুক্তভোগীদের ক্ষতি-প্রেণ ও দ্বন্ধতিকারীদিগের শাস্তি বিধানের জন্য গভর্ন মেন্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগ্রলি মোটেই যথেষ্ট ছিল না। যদিও নতেন শাসনতল্যের ধরন সন্তোষজনক ছিল না, তৎসত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে উহাকে কার্যে পরিণত করিবার সিন্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল: কিন্তু যখন অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মনোভাব প্রকাশ পাইল তখন দেশবাসীর মন দমিয়া গেল। ইতিমধ্যে তুরুক্ককে বিভক্ত করিবার জন্য মিত্র শক্তিবর্গের চেণ্টা ভারতীয় মুসলমান্ত্রিদগের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্রোধ স্থিট করিয়াছিল, তাহারা গভর্ন মেন্টের বিরুদেধ চলিয়া গেল। তুরন্কের স্কাতান, যিনি 'থলিফা' বা ঐশ্লামিক জগতের ধর্মগ্রেত্ব ছিলেন, তাঁহাকে সমর্থন করিয়া ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফং আন্দোলন নামে একটা আন্দোলন শ্ব্র করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় খিলাফং নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস নেতা শ্রীব্রন্ত গান্ধীর মধ্যে একটা ব্রাপড়া হইল। শাসন-সংস্কার, বিশেষতঃ ন্তন শাসনতন্ত্র অনুবায়ী সেই বছরের নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব স্থির করিবার জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন বসিল। শ্রীযুক্ত গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেস সিম্ধানত করিল

যে, ন্তন শাসনতন্তের প্রতি অসহযোগের নীতি গ্রহণ করা হইবে। এই সিম্ধান্তের জন্য তিনটি কারণ দেখানো হইয়াছিল—পাঞ্জাবের ন্শংস আচরণ, তুরস্কের প্রতি গ্রেট ব্টেনের মনোভাব ও ন্তন সাংবিধানিক সংস্কারের অপ্রতুলতা।

ভারতের ভূতৃপূর্ব বড়লাট লর্ড আরুইন এই মত পোষণ করেন যে, ইংলন্ডে ও উহার রাজাগ্রলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের জন্য গ্রহীত প্রত্যেকটি ব্যবস্থার সঞ্জে, অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী সময়ের ব্যবধানে, ভারতে অগ্রগতির একটা যোগ রহিয়াছে। তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন সেগ্রাল এই य, देश्नरम्ध वा वृधिम माम्रारकात अन्ताना मकन अथम गग-आस्मानरनत भरतहे আসিয়াছে ১৮৩৩-র চার্টার আক্টি. ১৮৬১-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস আক্টি. ১৮৯২-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস আক্ত এবং ১৯০৯-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিলস আক্ট। লর্ড আর্ইন যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে যথেন্ট সত্যতা আছে। কিন্তু আরও অগ্রসর হইয়া বলা যায় যে, গঠনমূলক দিক হইতে বিশেবর স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় আন্দোলনের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্যর যেমন, ভারতেও তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা গ্রেম্বপূর্ণ একটা কালের সীমা নির্দেশ করিতেছে। ১৮৪৮-এর বিশ্ব বিশ্ববের পরে ১৮৫৭ সালের বিম্লব সম্ভব হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় এমন এক সময়ে যখন বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রান্তেও একই রকমের অভ্যুত্থান ঘটিতেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যুর যুম্থের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ সালের আন্দোলন হয়, এবং উহা ছিল ১৯০৫-এর রুশ বিশ্লবের সমসাময়িক। মহাযুদ্ধ চলিবার সময় যে বিস্লবের চেণ্টা হয়, সারা বিশ্বে প্রায় একই সময়ে উহাই বৈশিষ্ট্য ছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহাও কম অনস্বীকার্য নয় যে. ১৯২০-২১ সালের আন্দোলন, আয়াল্যান্ডের সিন ফিন বিস্লব, তুকী দিগের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা, এবং যে সমস্ত বিশ্লবের শ্বারা পোলান্ড ও চেকোন্লোভাকিয়ার মত দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাশ্ত হয়, সেগুলি প্রায় সংগ্ সঙ্গে ঘটিয়াছিল। অতএব, গ্লত এবং বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যে সকল অভ্যাস্থান ঘটিয়াছিল তাহার সহিত মূলগত ভাবে ভারতের এই জাগরণের নিঃসন্দেহে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে।

8 .

## সংগঠন, দল ও ব্যক্তিত্ব

ভারতের মৃত্তি সংগ্রামের ইতিহাসকে যথার্থভাবে বৃত্তির হইলে ভারতের বিভিন্ন সংগঠন, দল ও ব্যক্তিম সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

ভারতে সর্বাপেক্ষা প্রধান দল বা সংগঠন হইতেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস; ইহা ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সারা ভারত জ্বড়িয়া ইহার শাখা আছে। প্রায় ৩৫০ জন সদস্য লইয়া সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে—ইহাকে বলা হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি এক বংসরের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করে—উহাকে ওয়ার্কিং কমিটি বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক প্রদেশের একটি করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আছে, আর এই কমিটির অধীনে থাকে জেলা, মহকুমা (কিংবা তহশীল বা তাল্বক), ইউনিয়ন ও গ্রাম কংগ্রেস কমিটি। নির্বাচনের নীতিতে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিগ্রলি গঠিত হইয়া থাকে। কংগ্রেসের লক্ষ্য হইতেছে 'শান্তিপ্রণ' ও বৈধ সকল উপায়ে পর্ণ স্বাধীনতা অর্জন'। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতা'— কার্যতঃ তিনিই একচ্ছর অধিনায়ক। ১৯২৯ সালের পর হইতে তাঁহার নির্দেশান্বসারেই ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হইয়াছে; এবং তাঁহার ও তাঁহার নীতির নিকট সম্প্রণর্বেপ আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কাহারও উত্ত

কংগ্রেসের মধ্যে একটা শক্তিশালী বামপন্থী দল আছে, বাঁহারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক—অর্থাৎ জাতিভেদ, জমিদার বনাম কৃষক এবং পাঁকিবাদ ও শ্রম সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নে গণতান্তিক মত পোষণ করিয়া থাকেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অধিকতর বালষ্ঠ ও কার্যকরী নীতির সমর্থনও এই দল করেন। এই সকল প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীর মত অপেক্ষাকৃত আপোষম্লক ছিল। কয়েক বংসর প্রে বামপন্থী দলের বিশ্বিন্ট সদস্য ছিলেন মান্তাজের ভূতপূর্ব এডভোকেট-জেনারেল ও কংগ্রেসের প্রান্তন সভাপতি শ্রীষ্ত্র শ্রীনিবাস আয়েগার—স্বর্গতঃ পাঁন্ডত মতিলাল নেহের্র পর্ব্র ও পেশার দিক হইতে প্রান্তন এডভোকেট, এলাহাবাদের পাঁন্ডত জওহরলাল নেহর্—লাহোরের স্থিত্যাত ম্সলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ মহম্মদ আলম—এক পাশীর্ণ ভদ্রলোক ও পেশায় এডভোকেট, বোম্বাইয়ের শ্রীষ্ত্রেক কে, এফ, নরীম্যান—

ু প্রকৃত নেতা কংগ্রেস সভাপতি নহেন। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে বাঁহাকেই সভাপতি করা হউক না কেন, তিনিই পরবতী অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতির,পে থাকিয়া যান। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্তুক মনোনরনের কলে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। লাহোরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ এস, কিচল্ব এবং বর্তমান প্রন্থের লেখক। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর শ্রীষ্বন্ত শ্রীনিবাস আয়েগ্গার কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং ডাঃ কিচল্ব ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক ব্যতীত আর সকলে মহাত্মার পক্ষে যোগ দিয়াছেন। বিশিষ্ট নেতাদিগের মধ্যে অনেকে না থাকিলেও বামপন্থী দল মোটের উপর শক্তিশালী। এই ব্যাপারে পশ্ভিত জওহরলাল নেহর্ব ভূমিকাটি কোত্হলোম্পীপক। তাঁহার ধারণা ও মত সংস্কারবাদীর মত এবং নিজেকে তিনি প্রা সমাজতন্দ্রনাদী বলেন—অথচ কার্যক্ষেত্রে তিনি মহাত্মার একজন অন্বগত শিষ্য। ইহা বলা বোধ হয় ঠিক হইবে যে, ব্লম্বর দিক হইতে তিনি বামপন্থী দলের, কিন্তু হদয়টা তাঁহার পড়িয়া আছে মহাত্মা গান্ধীর নিকট।

অন্যান্য নেতাদিগের মধ্যে, সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান নেতা খান আবদুল গফরে খান (সীমানত গান্ধীর পে যিনি সকলের পরিচিত) বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয়: কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক রূপ ঠিক কি তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে। শ্রীযুক্ত পূরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন ও যুক্ত প্রদেশের অন্যান্য কংগ্রেস নেত-বর্গের ঝোঁক বামপন্থী দলের দিকে হইলেও তাঁহারা পশ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুগামী। মধ্যপ্রদেশের নেতৃবৃদ্দ শেঠ গোবিন্দ দাস ও পশ্ভিত শ্বারকা প্রসাদ মিশ্রেরও ঝোঁক বামপন্থীদের দিকে। ১৯২০ সালের পূর্বে জাতীয় আন্দোলনে যাঁহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে প্রনার लाक्याना जिनक, कनिकाजात शीय ह र्विभनाजन भान छ मात्र म दिन्दारा व्यानाकी, भूनात शीयुक्त लाभानकृष्य लात्थन এवर वास्वादेखत मात्र फिताक শা মেটা মারা গিয়াছেন। প্রথম দুইজন বামপন্থী দলে ছিলেন, এবং বাকী সকলে দক্ষিণপন্থীদের দলে। ১৯২০ সালের পর হইতে যে সকল নেতা প্রধান অংশ-গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ই হারা এখন জীবিত নাই : লাহোরের লালা লাজপৎ রায়, কলিকাতার দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশ, এলাহাবাদের পশ্ডিত মতিলাল নেহর, কলিকাতার শ্রীয়ন্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগ্রুত এবং বোদ্বাইয়ের শ্রীয়ার বিঠলভাই প্যাটেল। কংগ্রেস হইতে যে সকল বিশিষ্ট নেতা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৯০৯ সালের পর হইতে ফরাসী পশ্ডিচেরীতে ধমীয় জীবন যাপন করিতেছেন, আর মাদ্রাজের শ্রীয**ুক্ত শ্রীনিবাস আয়েপ্গার ১৯৩০ সালে অবসর** গ্রহণ সন্ধিয় রাজনীতি হইতে করিয়াছেন।

১৯৩৪ সালের মে মাস হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতলতী দল গঠনের জন্য বামপন্থীদিগের অনেকে হাত মিলাইয়াছেন। যুক্তপ্রদেশ ও

<sup>॰</sup> করাচীর স্বামী গোবিন্দানন্দও দৃঢ়তার সহিত বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

বোদ্বাইতে এই দল এখন পর্যক্ত সর্বাধিক সমর্থন লাভ করিয়াছে—তবে সারা ভারত হইতেও সমর্থন আসন্ন। ভবিষ্যতে এই দল কির্প হইবে তাহা এখনই বলা সদভব নহে, কারণ যাঁহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন হয় জেলে নতুবা ভারতের বাহিরে। বর্তমানে দলগ্লির প্নেবিন্যাস চলিতেছে এবং রাজনীতিতে শীঘ্রই ন্তন করিয়া দল গঠন করা হইবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গ্রুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী একটি মুসলমান গোষ্ঠী আছে এবং কংগ্রেস ক্যাবিনেট—অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটিতে উহার নিজস্ব প্রতিনিধিগণ রহিয়াছেন। এই গোষ্ঠীতে আছেন কলিকাতার মৌলানা আব্ল কালাম আজাদ, দিল্লীর ডাঃ এম, এ, আন্সারী এবং লাহোরের ডাঃ মহম্মদ আলম। কংগ্রেসের হিন্দ্ নেতাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও বেশী ঝাঁক হিন্দ্ মহাসভার প্রতি—যেমন, বারাণসীর পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও বেরারের শ্রীযুক্ত এম, এস, অ্যানের কথা বলা যায়।

১৯১৮ সালের পূর্বে, চরমপন্থী (বা জাতীয়তাবাদী) এবং মধ্যপন্থী (বা উদারপন্থী)—কংগ্রেসের মধ্যে এই দুইটি দল ছিল। ১৯০৭ সালে চরমপন্থিগণ কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হন, কিন্ত ১৯১৬ সালে একটা মিটমাট হয় লক্ষ্যো কংগ্রেসে। ১৯১৮ সালে, চরমপন্থিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যপন্থীরা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। লিবারেল পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দ হইতেছেন এলাহাবাদের স্যার তেজবাহাদ্রর সপ্র, বোম্বাইয়ের স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও স্যার ফিরোজ শেঠনা, মাদ্রাজের মাননীয় ভি. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও স্যার শিবস্বামী আয়ার, এলহাবাদের শ্রীযুক্ত চিন্তামনি .এবং কলিকাতার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদিগের মধ্যে যাঁহারা মহাত্মার বিশ্বস্ত সমর্থক তাঁহারা হইতেছেন— গ্রুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল; দিল্লীর ডাঃ এম. এ. আন্সারী: পাটনার ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ: লাহোরের ডাঃ মহম্মদ আলম ও সদার শাদলে সিং: এলাহাবাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহর; মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী; বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইড়: কুলিকাতার মোলানা আবুল কালাম আজাদ; নাগপ্ররের শ্রীয়ন্ত অভয়ত্কর: করাচীর শ্রীয়ন্ত জররামদাস দৌলতরাম এবং কলিকাতার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ই হার মধ্যে সকলের মতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক।

<sup>ু</sup> মৌলানা অর্থ শাস্ত্র বিষয়ে পশ্চিত মুসলমান, ঠিক বেমন পশ্চিত বলিতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বুঝায়। তবে ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, বেমন কাশ্মীরে, জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, সকল ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই পশ্চিত কথাটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ই এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত শেরওয়ানী, দিল্লীর শ্রীযুক্ত আসক আলি ও লক্ষ্মোর শ্রীযুক্ত থালিকুক্ষমানও এই গোড়ীতে আছেন। ১৯৩৪ সালের নভেন্বরে আইন সভার নির্বাচনে প্রথমোক্ত দুইজন নির্বাচিত হইয়াছেন।

সকল সম্প্রদায়ের সদস্যাদিগকে লইয়া উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগালি ছাড়াও वर, मान्ध्रमाशिक मन आहर, याशामित्र त्यायिक উत्मिना शरेरकह निक निक সম্প্রদায়ের লোকদিগের স্বার্থ রক্ষা করা। মুসলমান্দিগের মধ্যে নিখিল ভারত भूर्जानम नौग नर्वारिका श्रथान मन; छेरा श्रथम भूत् रह ३৯०७ नाला। ১৯২০ হইতে শ্রু করিয়া ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল নিখিল ভারত খিলাফং কমিটি। কিন্তু ১৯২৪ সালে খলিফার পদ তুলিয়া দেওয়ার পর ভারতে খিলাফং আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়, এবং মুসলিম লীগ প্রনরায় উহার প্রেগ্রেম্ব লাভ করে। মুসলিম লীগ ছাড়া, অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স-এর মত অন্যান্য বহু, দল সম্প্রতি গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতৃবৃদ্দ হইতেছেন আগা খাঁ; শ্রীযুক্ত এম, এ, জিল্লা (যিনি ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা ছিলেন), লাহোরের স্যার মহম্মদ ইকবাল: যুক্তপ্রদেশের স্যার মহম্মদ ইয়াকুব এবং পার্টনার শ্রীষান্ত সফী দাউদী। মোলানা শওকং আলি, যিনি এক সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফং নেতা ছিলেন,—তিনি কয়েক বার সাম্প্রদায়িক মুসলমানদিগের সপে যোগ দিয়াছেন। একদিকে সাম্প্রদায়িক নেতৃগণ ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ-ই হাদের মধ্যে স্যার আব্দার রহিমের ভূমিকা মাঝামাঝি।

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্থিত হইয়াছে হিন্দু মহাসভার, যাহার উদ্দেশ্য হিন্দ্র্দিগের অধিকারগর্বল রক্ষা করা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতের কোনও কোনও অণ্ডলে ইহার প্রভাবশালী সমর্থক আছে। বিশিষ্ট নেতৃব্দের মধ্যে আছেন কলিকাতার শ্রীযান্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (भडार्न রিভিউ-র সম্পাদক), নাগপ্রেরর ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে: লাহোরের ভাই পরমানন্দ ও প্রনার শ্রীযুক্ত এন, সি, কেলকার। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য র্যাদও কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তিনিও হিন্দু, মহাসভায় একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা ছাড়াও অন্যান্য বহু সাম্প্রদায়িক দল আছে। যথা,—অ্যাংলো-ইল্ডিয়ান, ভারতীয় খুষ্টান, শিখ (পাঞ্জাবের) এবং হিন্দ্র্দিণের মধ্যে অনুস্নত শ্রেণীগ্র্লির স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা অর্থাৎ ষতটা সম্ভব স্ববিধা আদায়ের জন্য তাহাদের নিজেদের দল রহিয়াছে। এই সকল দলের মধ্যে যে দলটি অপেক্ষাকৃত গরেছপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহা হইতেছে—মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি। সাম্প্রতিক কাল পর্যক্ত মাদ্রাজের জাক্টিস পার্টি অব্রাহ্মণিদগকে লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং উহার নীতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় গভর্ন মেন্ট-ঘে'যা। ভারতের সর্বত অনুস্লত শ্রেণীগুলির মধ্যে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দল আছে, যাহারা কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিয়া থাকে। পাঞ্চাবের শিখেরা মোটের উপর তীর জাতীয়তাবাদী।

যে সকল রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করিয়াছি. সেগালি বখন কোন এক রাজনৈতিক কর্মসাচী তুলিয়া ধরিয়া গভন মেন্টের বিরুদ্ধে বা তাহাকে বাধা দান করিয়া কোনও প্রকার আন্দোলন চালায় তখন সরকার-প্রদত্ত ছিটাফোঁটা সুযোগ-সুবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া সাম্প্রদায়িক দলগুর্নাল অধিকতর বাসত থাকে। ভেদনীতির কালজীর্ণ কৌশলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের প্রভাবকে দুর্বল করিয়া উহাকে প্রতিহত করিবার প্রয়াসেই গভর্নমেন্ট এই সকল দলকে খুব উৎসাহ দিয়া থাকে। ১৯৩০ সালে ও তাহার পরে গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদগকে যথন ভারতবাসীর ভোটে নির্বাচিত না করিয়া বটিশ গভর্নমেন্ট মনোনীত করেন— —আর. এই সকল মনোনয়নের সময়, রাজনৈতিক প্রাধীনতার লড়াইয়ের সংগে যে সাম্প্রদায়িক দলগুলির কৈনও সম্পর্ক নাই, সেগুলির উপর অতিরিক্ত গ্রেছে দেওয়া হয় তখনই ইহা স্পণ্টভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে. প্রয়োজন দেখা দিলেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট রাতারাতি নেতা স্টিট করেন এবং ব্রটিশ পত্রিকাগ্রলির সোজন্যে তাঁহাদের নাম সারা বিশ্বে তাঁহারা প্রচার করিয়া থাকেন। যখন ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আক্র বিবেচনাধীন ছিল. তখন তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করার জন্য মাদ্রাজের স্বর্গতঃ ডাঃ টি, এম, নায়ারকে লন্ডনে নেতা দাঁড় করানো হয়। ১৯৩০ সালে ও তাহার পরে, সদাশয় ব্টিশ গভর্নমেন্ট ডাঃ আন্বেদকরকে নেতা তৈয়ারী করিয়াছেন কারণ জাতীয়তাবাদী নেতাদিগকে অস্ত্রবিধায় ফেলিবার জন্য তাঁহার সাহাষ্য প্রয়োজন হইয়া পডিয়াছিল।

গ্রহুদ্বের দিক হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরেই শ্রমিক ও কৃষক দলগ্রনি। অবশ্য কৃষক সংগঠন অপেক্ষা শ্রমিক সংগঠনের অধিকতর অগ্রগতি হইয়াছে। ১৯২০ সালে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথম স্থাপিত হয় এবং ঐ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী অন্যতম। সেই হইতে ট্রেড ইউনিয়ন কঙ্গ্রেস প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপ্টা পার হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ১৯২৯ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিষে নাগপ্রে অধিবেশনে একটা ভাগন দেখা দেয়,—শ্রীযুক্ত এন, এম, যোশী; শ্রীযুক্ত ভি, ভি, গিরি; শ্রীযুক্ত শিব রাও; শ্রীযুক্ত আর, আর, বাখেল ও অন্যান্য অনেকের প্রতিনিধিষে দক্ষিণ-পন্থিগণ কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এখন ব্টিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগ্র একষোগে কাজ করিয়া থাকে এবং আমস্টারভামের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগ্র একষোতীয়। ১৯৩১ সালে, লেখকের সভাপতিষ্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রনরায় মতভেদ সভাপতিত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে প্রনরায় মতভেদ

ঘটিল, যাহার ফলে চরমপন্থী দল বাহির হইয়া গিয়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্টাদগের আন্তর্জাতিক সন্দের প্রেরণায় এই দল কাজ করে বলা হইয়া থাকে. তবে উহার জন্মের পর হইতে কখনও খব বেশী কার্যকলাপ এই দল দেখায় নাই। বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, যাহার সহিত লেখক যুক্ত, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধাবতী ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্য ভাবে বলা যায়, ইহা নিশ্চিতর পে সমাজতন্দ্রবাদী কিন্তু থার্ড ইন্টার-ন্যাশনালের নীতি ও কার্যপ্রণালীর বিরোধী। অথচ ইহা জারিখের সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল অথবা আমস্টারডামে ট্রেড ইউ-নিয়নগ্রলির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ—কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। যাহাই হউক, ব্রটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যেরপ আম্থা আছে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সের প আম্থা নাই এবং ভারতীয় রাজ-নীতিতে লিবারেল ফেডারেশন অপেক্ষা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিকতর মিল দেখা যায়। কানপ্রেরের পণ্ডিত হরিহর-নাথ শাস্ত্রী এখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক কলিকাতার শ্রীযুক্ত শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়-পূর্বে যিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ছিলেন—ভবিষ্যতে ভারতের শ্রমিক, সেই সংগে রাজনৈতিক আন্দোলনেও কি ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, তাহা অনুমান করিতে কৌত্রহল হয়। অতীতের কার্যকলাপ, মেলামেশা ও লেখার ভিত্তিতে যদিও এখনও অনেকে তাঁহাকে কমিউনিস্ট বলিয়া মনে করেন—স্বয়ং কমিউনিস্ট্রা তাঁহাকে প্রতি-বিশ্লবী বলিয়া থাকেন। অতীতের কার্যকলাপের জন্য তিনি এখন ভারতে ছয় বংসরের কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, কিন্তু ইত্যবসরে বোশ্বাইয়ে শ্রমিক সংগঠনগর্নিতে তাঁহার অনুগামীরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাব্লে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন: তাঁহারা রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরোধী, যাহাকে অনেকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলিয়া অভিযোগ করেন। ষেহেতু শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল্ল করিয়াছেন, সেজন্য সেই সকল শ্রমিক নেতার মুধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে—থাঁহাদিগকে পূর্বে কমিউনিস্ট বলা হইত। বোশ্বাইয়ের শ্রীয়ন্ত ডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি দল শ্রীয়ন্ত এম. এন, রায়ের পক্ষাবলন্বন করিয়াছে, আর অন্য আর একটি দল প্রতি-বিস্লবী বলিয়া তাঁহার বিরুম্ধাচরণ করিতেছে।

১৯২০ সাল হইতে সমগ্র ভারতে কৃষকদিগের মধ্যে জাগরণ শ্বর্ হইয়াছে, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উহার স্ভিটর জন্য পরোক্ষে দায়ী। কিন্তু এখনও পর্যান্ত কোনও সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গাড়িয়া উঠে নাই। যুক্তপ্রদেশে কৃষক আন্দোলন খ্ব শক্তিশালী এবং সেখানে উহা কিষাণ (Peasant) সম্ঘান্ত সংগঠিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশের বামপন্থী কংগ্রেসীয়া কৃষক আন্দোলনের

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং তাঁহাদের সাধারণ দ্বিউভগ্গী হইতেছে সংস্কার-বাদী। গ্রন্ধরাটেও, যেখানে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক, কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী—তবে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন; এবং কৃষকদিগের নেতা হইতেছেন মহাত্মার দক্ষিণ হস্ত সর্দার প্যাটেল। গ্রুজরাটে কৃষক আন্দোলন আজ পর্যান্ত শ্রেণী-চেতনার ভিত্তিতে অগ্রসর হয় নাই, তবে আন্দোলনে শীঘ্রই একটি আম্ল পরিবর্তন ঘটিতৈ বাধ্য। পাঞ্জাবে ক্ষমতাশালী কির্তি (Workers) কিষাণ (Peasant) দলের উপর এবং দলের কোন কোন অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা হিসাবে লাভ করিলে ঐ দলটির আরও দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হইত। বাঙ্গলা দেশে কৃষক আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে এবং সংগঠনগর্নল কৃষক (Peasant) সমিতি (Societies) নামে পরিচিত কিন্তু যথেষ্ট সং ও যোগ্য নেতার অভাবে আন্দোলনের গতি অব্যাহত থাকে নাই। এতদিন পর্যন্ত, বাঙ্গলা দেশে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম কমি গণ রাজ-নৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু শীঘ্রই ভারতীয় রাজনীতিতে ন্তন করিয়া যে দলগঠন হইতে চলিয়াছে ভাহার ফলে ভবিষ্যতে কৃষক আন্দোলনে কমর্ণির সম্ভবতঃ অভাব হইবে না। মধ্যভারতেও কৃষক আন্দোলন মোটের উপর শক্তিশালী কিন্তু দক্ষিণ ভারতে—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে— ইহা অপেক্ষাকৃত পিছাইয়া আছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশের কোনও কোনও অণ্ডলে, যাহাকে অন্ধ বলা হয়, কেবল সেখানেই আন্দোলন भक्तिभानी।

ভারতে ছাত্র, সেই সঙ্গে যুব সমাজের মধ্যেও স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ছাত্র ও যুবকদিগের সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—তবে এই সকল কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য স্থায়ী কোনও সর্ব-ভারতীয় কমিটি নাই। সাধারণতঃ প্রাদেশিক ভিত্তিতে এই দুইটি আন্দোলন পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গলায়ই ছাত্র আন্দোলন সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। ছাত্রদের শেষ সুর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে যুব আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলায় 'যুব সমিতি' বা 'তর্ন্ সঙ্খ' নাম জনপ্রিয়। 'নওজোয়ান ভারত সভা' নাম অধিকতর প্রচলিত পাঞ্জাব ও বৃত্তপেশে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত নরীম্যানের সভাপতিষেপ্রথম যুব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতায় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে। ১৯৩১ সালের মার্চে করাচীতে বর্তমান গ্রন্থের লেথকের সভাপতিছে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ও শেষ কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি কাজ করিয়া থাকে,

র্ষাদও ঐ সকল সংগঠনের দ্বিউভগ্গী ও কর্মস্চী অধিকতর সংস্কারবাদী।

শেষে উদ্রেখ করিলেও ইহা অনন্দ্রীকার্য যে, আজ ভারতীয় জনজীবনে নারী আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। গত চৌশ্দ বংসর ধরিয়া এই আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই জাগরণ সেই সকল আশ্চর্য ঘটনাগর্বালর একটি যাহা বহ্লাংশে মহাস্থার জন্য সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত এই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; তংসত্ত্বেও সমগ্র দেশব্যাপী স্বতন্দ্র নারী সমিতি জন্মলাভ করিয়াছে। সাধারণভাবে বালতে গেলে, এই আন্দোলন প্রাদেশিক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অনেক প্রদেশে—যেমন বাঙ্গলায়—মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস অন্ত্রিত হইয়া থাকে। ভারতে সকল কংগ্রেস কমিটিতে নারীগণ এখন মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক পরিষদ—ওয়ার্কিং কমিটিতে—অন্ততঃ একজন মহিলা প্রতিনিধি আছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বার্ষিক অধিবেশনের দ্বেটিতৈ—১৯১৭ সালে শ্রীযুক্তা বেসান্ত ও ১৯২৫ সালে মহিলা কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু—এই দ্বুইজন মহিলা সভানেত্ত্ব করিয়াছেন।

নারীদিগের উপরোক্ত রাজনৈতিক সংগঠনগৃলি ছাড়াও অন্যান্য বহু সংগঠন আছে, সামাজিক ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজ করাই যেগালির একমাত্র লক্ষ্য। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে এই সকল সংগঠন পরিচালিত হইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে সর্ব-ভারতীয় সন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এইরুপ সংগঠনের একটি হইতেছে নিখিল ভারত নারী সন্মেলন, ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে কলিকাতায় যাহার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

মোটাম্টিভাবে ভারতে আজ সর্বাপেক্ষা প্রধান সংগঠন হইতেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সমগ্র দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের ইহা প্রতিনিধিম্বর্প। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ইহার সংগ্রাম—তবে জাতীয় জীবনের সর্বতোম্খী বিকাশ ও সমাজের পক্ষ্ণে অকল্যাণকর সব কিছ্র সংস্কার সাধন করাও ইহার লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক দলগ্রিল ছাড়া দেশের অন্যান্য সকল দল বা সংগঠন মোটের উপর কংগ্রেসের প্রতি বন্ধ্বভাবাপন্ন. এবং উহার সহিত ঘনিষ্ঠ সহ্রোগিতায় কাজ করিয়া থাকে। কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা আজ মহাত্মা গাম্ধী —তবে একটা শক্তিশালী বামপদ্থী দলও কংগ্রেসের ভিতরে আছে, যাহারা সংস্কারবাদী। পর্বজবাদ ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, এবং জাতিভেদের সামাজিক প্রশেবর মত সকল বিষয়ে মহাত্মা এতদিন পর্যান্ত একটা মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ

<sup>&</sup>lt;sup>১</sup> বর্তমান প্রন্থের লেখক এই দলভূ<del>ত্ত</del>।

করিরা আসিরাছেন। যাহা হউক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিকতর সংস্কারমূলক ও আপোষহীন নীতির জন্য বামপূল্যী দল কাজ করিরা চলিরাছে, এবং ইহা অসম্ভব নয় যে, শীঘ্রই কংগ্রেস ইহার মতামত গ্রহণ করিবে।

## ঝড়ের প্রোভাষ (১৯২০)

১৯১৯ সালের ডিসেন্বরে পাঞ্চাবের অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে: ঐ বংসরের গোড়ার দিকে সেখানে যে নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়াছিল উহার ছায়া তখনও থমথম করিতেছিল। বাণ্গলার নেতৃবৃন্দ-শ্রীযুত্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীয়ান্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীয়ান্ত ব্যোমকেশ চক্রবতীরি বিরোধিতা সত্ত্বেও নৃতন শাসনতল্যকে (যাহাকে ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট বলা হইত) কার্যকর করা ও ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র উহার প্রবর্তনে এর্প একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুকুলে এক প্রস্তাব পাস হইয়া গেল। অমৃতসর কংগ্রেসে গৃহীত সিম্পান্তের জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধী অনেকাংশে দায়ী ছিলেন: ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আক্টের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করিয়া তিনি রাজকীয় ঘোষণাকে স্বাগত জানাইলেন, এবং ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার 'ইরং ইন্ডিরা' সাংতাহিক পত্রিকায় লিখিলেন: 'ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে বৃটিশ জাতির সঙ্কল্পের আন্তরিকতার নিদর্শন এই শাসন-সংস্কার আইন, যাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে এই ঘোষণাপত্র এবং এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়.....অতএব আমাদের কর্তব্য সংস্কারগালিকে ছিদ্রান্বেষণমূলক সমালোচনার বিষয়বস্তু না করিয়া বরং যাহাতে সেগালি সফল হয় সেজনা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া।'

কিন্তু পরবতী নয় মাসে নাটকীয় আকস্মিকতায় বহু ঘটনা ঘটিয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে, ষাহা ঘটিল তাহাকে শ্রীয়ার গান্ধীর নিজ ভাষায়ই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তাঁহার পত্তিকায় রাজদ্রোহম্লক প্রকশ্ব লেখার জন্য যখন ১৯২২ সালের মার্চ মাসে একজন ব্টিশ বিচারপতি শ্রীয়ার ব্রুমফিন্ড কর্তৃক তাঁহার বিচার হয় তখন শ্রীয়ার গান্ধী এক উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে সারা জীবন ব্টিশ গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিবার পর কেন তিনি শেষ পর্যন্ত ইহার বির্দ্ধে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন তিনি বিশদভাবে ব্রুমাইয়াছিলেন। উহাতে তিনি বিলয়াছিলেন: 'প্রথম আঘাত আসে রাওলাট আইনর্পে,—জনগণকে সকল প্রকার প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে বিশ্বত করিবার জনাই ঐ আইন প্রস্তুত হইয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে তাঁর

আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান আমি অনুভব করিয়াছিলাম। তাহার পর আসিল পাঞ্জাবের বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগে (অম,তসরে) হত্যাকাণ্ডে ষাহার শুরু এবং চরম পরিণতি হীনতাস্চক আদেশসমূহে, পাইকারী বেতাঘাত ও অন্যান্য অবর্ণনীয় অপমানে। ইহাও আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তুরস্কের অখন্ডতা ও ইসলামের তীর্থস্থানগর্নি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ভারতের মুসলমান-দিগের নিকট যে প্রতিশ্রতিকাধ ছিলেন তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা মাই। তথাপি, কথ্যদিগের পূর্ব হইতে বিপদাশব্দা ও গ্রন্থতর সতর্কবাণী সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার এবং মন্টেগ্র-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারকে কার্যে রূপ দিবার জন্য আমি লড়িয়াছিলাম এই আশা করিয়া যে. প্রধানমদ্দী ভারতীয় মুসলমানদিগকে প্রদত্ত তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন, পাঞ্জাবের ক্ষত নিরাময় হইবে: এবং শাসন-সংস্কারগুলি অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষ-জনক হইলেও ভারতীয় জীবনে আশার এক নৃতন যুগের সূচনা করিবে। কিল্ড ঐ সকল আশা চূর্ণ হইয়া গেল। খিলাফং প্রতিশ্রতি রক্ষা করিতে হইল না। পাঞ্জাবের অপরাধকে গোপন করা হইল এবং অধিকাংশ অপরাধীর শাস্তি ত হইতে পেন্সন পাইতে থাকিল; উপরন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রেস্কৃতও হইল। ইহাও আমি লক্ষ্য করিলাম যে, শাসন সংস্কারগালি কেবল যে হৃদয় পরিবর্তনের নিদর্শন নহে তাহাই নহে বরং ভারতের সম্পদকে আরও শোষণ করিয়া লইবার এবং তাহাকে দীর্ঘকাল পরাধীন রাখার উপায় মাগ্ৰ।'

'ভারতে নবজাগরণ' শীর্ষক ভূমিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রেই উল্লেখ করিয়াছি, এই ন্তন আইন—যাহা রাওলাট আইনর্পে সকলের কাছে পরিচিত —যুন্ধকালীন জর্বী বিধিগ্নিল শেষ হইয়া গেলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেণ্ডার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখিবার অসাধারণ ক্ষমতা ভারত গভর্ণমেন্টকে স্থায়ভাবে অপ্রণের উন্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ তারিথে কার্যকর হইল। রাজকীয় আইন পরিষদে যখন রাওলাট (কিংবা 'আইনবির্ন্থ') আইন প্রবিত্ত হয় তখন উহার বির্দেখ ১৯১৯ সালের ফের্রারী মাসে শ্রীম্বত্ত গান্ধী এক আন্দোলন স্বর্ করেন। পাঞ্জাবে এই আন্দোলনকে দমন করার চেন্টায় রাজগত্তি কর্তৃক এমন সব অত্যাচার চালানো হইল যাহার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। ১৩ই এপ্রিল তারিখে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা উপলক্ষ্যে সমবেত বহু নিরক্ষ নর-নারী ও শিশ্বকে হত্যা করা হইল। তাহার

<sup>্</sup>স্যার স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যারের মতে, 'রাওলাট আইনই অসহযোগ আন্দোলনের কারণ।' (এ নেশন ইন র্মেকং, লন্ডন ১৯২৭, পুঃ ৩০০।)

<sup>ৈ</sup> এখন ভারতীর আইনসভা বলা হইরা থাকে।

পর আসিল সামরিক আইনের ফলে এক বিভীষিকার রাজত্ব, যখন বহু ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে বেরাঘাত করা হইত; আবার কোনও কোনও রাস্তা দিয়া যাইবার সময় অন্যান্যদের বুকে হাঁটিয়া হামাগ্র্রাড় দিয়া যাইতে বাধ্য করা হইত। এই সকল ঘটনার তদন্ত করিয়া একটা রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য দুইটি কমিটি নিযুত্ত হইল—ভারুতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুত্ত একটি বেসরকারী কমিটি এবং অপরিট ভারত গভর্ণমেন্টের সরকারী কমিটি, যাহা হান্টার কমিটি রুপে খ্যাত। রাজশক্তির অধিকাংশ বর্বরোচিত অত্যাচারের অকটো প্রমাণ, যাহার মধ্যে অসহায় নারীদিগের চরম অসম্মানের কথাও ছিল, কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি প্রকাশ করিয়াছিল। হান্টার কমিটির রায় কংগ্রেস তদন্ত কমিটির মত অত দ্র যায় নাই; তব্তু উহা যে কোনও গভর্ণমেন্টের পক্ষে যথেন্ট ক্ষতিকর ছিল। এই দুইটি রিপোর্ট প্রকাশের পর জনসাধারণ স্বভাবতঃই আশা করিয়াছিল যে, শাসনতান্তিক সংস্কারের শ্বায়া ন্তন যে যুগ স্বুর্ হইতে চলিয়াছে তন্জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট যথেন্ট সাহস অবলম্বনপূর্বক দুক্ত্যিকারীদিগকে শাস্তিত দিবেন, এবং যাহায়া হত বা আহত কিংবা অন্য কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে যথোচিত ক্ষতিপ্রণ করিবেন।

যাহা হউক, ১৯২০ সালের মাঝামাঝি ইহা স্পন্ট ব্ঝা গেল যে, এর্প কোনও ব্যবস্থাবলন্বনের' উদ্যোগ ভারত গভর্ণমেন্টের নাই। গভর্ণমেন্টের মনোভাব ও আচরণ জনচক্ষে এর্প ঠেকিয়াছিল যে, যে সকল অমান্বিক অত্যাচার ঘটিয়াছে সেগ্লিকে তাঁহারা প্রায় অপ্রাহ্য করিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে সারা দেশের, এমন কি যাঁহারা গভর্ণমেন্ট ও ন্তন শাসনতন্তকে স্বীকার করিয়া লওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন সেই সব মহলের মনোভাবও পাল্টাইয়া গেল। তদানীন্তন বড়লাট ও ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের গভর্গমেন্ট যদি ১৯২০ সালে পাঞ্জাবের অত্যাচারের নায়কদিগের বির্দেশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে খাঁটি 'সহযোগী' শ্রীযুক্ত গান্ধী যে অসহযোগিতার পথে চলিতে বাধ্য হইতেন না কিংবা ১৯১৯ সালের ডিসেন্বরে অম্তসর অধিবেশনে গ্হীত্ব প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক বাতিল হইত না, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এইর্পে, ১৯১৭-১৮ সালে ভারত সচিব শ্রীযুক্ত মন্টের ভারত জ্রমণকালে সহান্তুতিস্চক ভাবভঙ্গী ও আয়াস-

পাঞ্চাবের অত্যাচারে অংশ গ্রহণকারী কর্মচারীদের বাঁচাইবার জন্য রাজকীর আইন পরিষদে একটা দার্যমুক্তি আইন পাস হইল। তাহা ছাড়া, পাঞ্চাবের লেফটেন্যান্ট গর্ভপর্ন, স্যার মাইকেল ও' ডারারকে স্পর্শ করা হইল না এবং জ্বালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ও সামরিক আইনের শাসনের জন্য দায়ী জেনারেল ডারারকে শ্বেশ্ মান্ত ভবিষ্ঠতে ভারতে চাকুরি করার অনুপ্রযুক্ত বাঁলরা ঘোষণা করা হইল। গর্ভপ্রেণ্ট কর্তৃক গ্র্হীত এই সামান্য বাবস্থাট্যকুও হাউস অব লর্ডস অনুমোদন করেন নাই এবং পাঞ্চাবের শোকাবহ ঘটনার নারকিদগের জন্য ইংলন্ডে জনসাধারণের নিকট হইতে বে চাঁলা উঠিয়াছিল তাহা অভ্তণ্ম্ব।

সিশ্ধ কৌশলের সাহায্যে যে সহযোগিতার তরী নির্মাণ করিয়াছিলেন, উহার সমাধি রচিত হয় জালিয়ানওয়ালাবাগে।

এই গোপন তথ্যটি কে না জানেন যে, নৃতন শাসনত্যান্ত্রক সংস্কার সম্বন্ধে যুক্ত স্মারকালিপ তৈয়ারী করার উন্দেশ্যে যখন শ্রীযুক্ত মন্টেগ্যু ও লর্ড চেমস-ফোর্ড ভারত ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তি ন্তেন শাসনতন্ত্রকে কার্যে পরিণত করার অনুক্লে জনসমর্থন লাভের চেষ্টার বাসত ছিলেন। ১৯১৮ সালে ভারত ত্যাগের পূর্বে শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র যে জ্ঞারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থী দলকে দ্বপক্ষে টানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা নিশ্চয় क्रिया वना याय। मन्छेश-एठममरकार्ज त्रित्भार्जे वित्वहनात क्रमा ১৯১৮ मार्ज বোদ্বাইয়ে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে, তখন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নেতৃত্বে মধ্যপন্থী কংগ্রেসীরা উহাতে অনুপশ্থিত থাকেন; এবং, তাহার পর শীঘ্রই তাঁহারা কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া অল-ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন নামে পূথক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন, নৃতন শাসন-সংস্কারকে কার্যে পরিণত করাই ছিল তাঁহাদের দঢ়সঙ্কলপ। ১৯১৮ সালে বোম্বাইয়ে বিশেষ কংগ্রেসে যদিও ঘোষণা করা হয় যে, মন্টেগ্র-চেমসফোর্ড রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয় —তথাপি. ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে, উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে শাসনতলের যে খসডা তৈয়ারী হইয়াছিল তাহাকে কার্যে পরিণত করা স্থির হয় এবং শ্রীযুক্ত মন্টেগুকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করা হয়। এইরুপে, ১৯১৯ সালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলী সত্তেও, শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্যে কংগ্রেসকে বিরোধিতার পথ হইতে নিব্তু করিতে সমর্থ হন। কেবল পাঞ্চাবের অত্যাচারের প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের মনোভাবই প্রবাদের সেই 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'র মত বোধ হইয়াছিল।

১৯৩৪ সালে একজন ব্টিশ রাজনীতিবিদ স্বভাবতঃই জানিতে চাহিবেন যে, ১৯২০ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী নীতির প্রতি সমর্থন স্পণ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তখন মুসলমান সৃশ্পদায়কে দলে টানিবার জন্য কেন চেণ্টা করা হয় নাই। এই ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মন্টোস্ নিশ্কির ছিলেন না এবং ব্টিশ মন্দ্রিসভার উপর প্রভাব খাটাইতে যথাসাধ্য চেণ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসুবিধা ছিল অনেক। মহাযুন্ধ চলিবার সময়, সন্ধির সর্তাবলী আলোচনার সময় তুরস্কের প্রতি ব্টেনের নীতি কি হইবে, এই বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁহাদের অস্বস্থিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য ব্টিশ প্রধানমন্দ্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ ১৯১৮ সালের ওই জানুয়ারী এক শান্তিম্লক বিব্তি দিলেন, বাহাতে তিনি জ্বন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বলিলেন যে, গ্রেট ব্টেন প্রতিহিংসাম্লক নীতি অনুসর্গ করিবে না এবং

সমূন্ধ দেশ এশিয়া মাইনর ও প্লেস-বেগ্লিতে তুরস্কের প্রাধানাই বেশী-হইতে তৃকী দিগকে বঞ্চিত করার কোনও ইচ্ছাই তাহার নাই। যাহা হউক, যুম্বের শেষে যখন ইহা পরিক্লার বুঝা গেল যে, তুরুক্তকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই মিত্রশন্তির লক্ষ্য তখন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে তৃকীদিণের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য ভারতীয় মুসলমার্নাদগের এক প্রতিনিধি দলকে ইউরোপে পাঠানোঁ হইল। এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন আলি দ্রাতৃত্বয়ের কনিষ্ঠ মৌলানা মহম্মদ আলি; তিনি ভারত সচিব শ্রীযান্ত মন্টেগার সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্তেও কিছুই লাভ করিতে পারিলেন না। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি. ভারতীয় মুসলমানগণ অনুভব করিতে সূরু করিলেন যে, তুরুক খুব সম্ভবতঃ আর ন্বাধীন রাণ্ট্র থাকিবে না-ইসলাম ধর্মের গরে, খলিফা, যিনি তুরস্কের স্থলতানও ছিলেন, তাঁহাকে ইউরোপ ও এশিয়ার রাজাগৃত্বলি হইতে র্বাণ্ডত করা হইবে এবং ইসলামের তীর্থস্থানগর্নাল অম্যুসলমান্দিগের হাতে চলিয়া যাইবে। এই অনিবার্য বিপদোপলস্থিতে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি শাখার মধ্যে অসন্তোষের আগ্বন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহাদের অসন্তোষ যত গভীরই হউক না কেন, বিজয়ী বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিবার সাধ্য তাঁহাদের ছিল না। অতএব, করণীয় যাহা তাঁহারা ভাবিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইল নতেন শাসনতন্দের প্রয়োগে বাধাদান করা।

১৯২০ সালের প্রায় মাঝামাঝি, ভারতের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমানদিগের মধ্যে ব্টিশবিরোধী মনোভাব অধিকতর শক্তিশালী ছিল। প্রীযুক্ত মন্টেগ্র পক্ষে জাতীয়তাবাদী শক্তিগ্রিলর মধ্যে অনৈক্য স্ফি করা সম্ভব হইয়াছিল; কিন্তু যদিও তিনি মুসলমানদিগকে খুশী করিতে তাঁহার চেন্টায় কোনও চুটিই রাখেন নাই এবং তাঁহাদের অভিযোগ'গ্রিল তুলিয়া ধরিবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে মন্দিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে হয় তব্ও তাঁহাদের কোনও গোষ্ঠীকেই তিনি স্বপক্ষে টানিতে পারেন নাই। মহাযুদ্ধের প্রেব ঐস্লামিক জগতের ধর্মগ্রের 'খলিফা' তুরস্কের স্লতান হিসাবে যে লোকিক ক্ষমতা ভোগ করিতেন উহা প্রনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ নিখিল ভারত খিলাফং কমিটি নামে এক সংগঠন স্থাপন করেন। এই খিলাফং আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন আলি ভ্রাতৃগণ—কনিষ্ঠ অথচ অধিকতর প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং জ্যেষ্ঠ মৌলানা সেকিত আলি। তাঁহারা

১৯২২ সালে ভারত গভর্শমেন্ট ব্টিশ মন্তিসভাকে এই বলিরা চাপ দেন যে, সেজার চুত্তি সংলোধনের জন্য ভারতের দাবী প্রকাশ করিতে হইবে। ঐ দাবীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি ছিল এই—এলিরা মাইনর ও প্রেস তৃকীদিগকে প্রত্যপণ; তীর্ধস্থানগুলির উপর স্কাতানের সার্বভৌমন্থ এবং মিশ্রশন্তির সৈনাবাহিনী কর্তৃক কনস্ট্যান্টিনোপল ত্যাগ। প্রীবৃদ্ধ মন্টেগ্র্ম মন্ট্রসভা তাঁহাকে ক্ষমতা দিরাছেন—কিন্তু মন্ট্রসভা তাঁহাকে ক্ষমতা দিরাছেন—কিন্তু মন্ট্রসভা তাঁহাকে অস্বীকার করিলে তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

উভরেই ছিলেন অক্সফোর্ডের গ্রাজ্বয়েট। মৌলানা মহম্মদ আলি সাংবাদিকতা করিতেন, এবং ভারত গভর্ণমেন্টের আবগারী বিভাগে একজন উচ্চ-বেতনের কর্মচারী ছিলেন মৌলানা সৌকত আলি। যুন্দের সময় তুকী দিগের পক্ষ হইয়া ব্টিশ গভর্ণমেন্টের বির্দেধ প্রচারকার্য চালাইবার জন্য তাঁহারা উভয়েই অন্তরীণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অন্তরীণ হওয়ার সঞ্গে সঞ্গে যে আন্দোলন গড়িয়া উঠে উহাই তাঁহাদিগকে জনগণের চক্ষে বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল; এবং খিলাফং আন্দোলন আরম্ভ হইলে নেতৃত্বের গোরব যে তাঁহাদের উপরেই অপিত হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছ্বই ছিল না। উপরন্তু, গোঁড়া মুসলমানগণ যের্প চাহিতেন, তাঁহাদের সেইর্প পোষাকপরিচ্ছদ ও জীবনযানা মুসলমান জনসাধারণের মনে তীব্র সাড়া জাগাইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার সহায়ক হইয়াছিল।

পাঞ্চাবের অত্যাচার ও তাহার পরিণামে, একদা রাজভন্ত শ্রীযুক্ত গান্ধী বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসরে যিনি সহযোগিতার কথা বলিয়া কংগ্রেসকে স্বমতে টানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনিই ১৯২০ সালে ব্টিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য শস্তি সংগ্রহ করিতেছিলেন। ১৯১৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে, দক্ষিণ আফ্রিকায় সেখানকার গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপায়কে কাজে লাগাইয়াছিলেন এবং উহাতে যথেত ফলও পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলাট আইন পাস হইবার পূর্বে তিনি ঐ আইনের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ'' আন্দোলন নামে একই ধরনের একটা আন্দোলন সূত্র করেন-কিন্তু হিংসার উল্ভব ঘটায় ঐ আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যাহা হউক ব্রটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে একটি অহিংস বিদ্রোহ সংগঠনে আর একবার ঐ একই উপায়কে কাজে লাগাইবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তৃত ছিলেন। কুচ্ছ্যুতাসাধনের জীবনের জন্য তিনি দেহ ও মনকে তৈয়ারী করিয়া তলিয়াছিলেন। উপরুক্ত, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহার সংখ্য ভক্ত অনুরাগীর একটা দল আসিয়াছে এবং ভারতে ছয় বংসর অবস্থানকালে তাঁহার আদুশের বহু সমর্থকও তিনি

<sup>্</sup>বান্ত প্রকৃত অর্থে ব্ঝায় 'সত্যে আগ্রহ'। অসহবোগ, নিন্দ্রির প্রতিরোধ, আইন অমানা, গণপ্রতিরোধ—নানাভাবে ইহাকে ব্ঝানো হইয়ছে। ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গে এক জনসভার এশিয়াটিক ল' আ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডনান্তের বির্দ্ধে এই সত্যাগ্রহের প্রতিক্তা প্রথম গৃহীত হয়। শ্রীমুক্ত গান্ধীর মতে, সর্বপ্রকার হিংসার প্রয়োগ হইতে সত্যাগ্রহ বিরত থাকে এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতি করিবার স্ম্বুতম চিন্তাও উহার মধ্যে নাই। শ্রীমুক্ত গান্ধী তাঁহার পন্ধিশ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ'-র ভূমিকার বলিয়াছেন বে, ১৯১৯ সালের প্রেণ ভারতে তাঁহার পাঁচবার সত্যাগ্রহ লইয়া প্রীক্ষা চালাইবার স্যোগ হইয়াছিল।

লাভ করিয়াছেন। তিনি আরও বন্ধ্র চাহিয়াছেন যাহাতে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বও অধিকার করিতে সমর্থ হন। প্রায় এই সময়েই আলি দ্রাতগণ ও অন্যান্য মুসলমান নেতবর্গ খিলাফং আন্দোলন সূরে করিবার জন্য প্রস্তৃত হইতেছিলেন এবং তাঁহারাও বন্ধ, খ'ভিতেছিলেন। দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে তরন্তেকর প্রশ্নটি গ্রহণ করিতে দেখিয়া তাঁহারা যত थानी वरेत्राहिएनन, एउ थानी जाराता आत किहार वरेर भातिराजन ना। স্তরাং তংক্ষণাং শ্রীযুক্ত গান্ধী ও আলি দ্রাতৃগণের মধ্যে দুইটি বিষয়কে ভিত্তি করিয়া একটা মৈত্রী সম্পাদিত হইল: যথা-পঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ-এর অভিযোগ। আলি দ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের অনুগামিবৃন্দ—নিখিল ভারত খিলাফং কমিটি নামে তাঁহাদের পথক একটা দল থাকিলেও—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিয়া পাঞ্জাব ও খিলাফং-এর অন্যায়ের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করিবেন: ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ অন্যায় ঘটিতে না পারে তাহার জন্য ঐ স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র সূনিশ্চিত ব্যবস্থা। অপর পক্ষে, দেশের খিলাফং সংগঠনগুলির প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উহার পূর্ণ সমর্থন জানাইবে এবং খিলাফং বা তকী অভিযোগ'সুলির পতিকারের জন্য আন্দোলন করিবে।

ন্তন শাসনতন্য—১৯১৯-এর গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে আইন সভাগ্নিলর নির্বাচন ১৯২০ সালের নভেন্বরে হওয়ার কথা ছিল। ১৯১৯ সালের ডিসেন্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে স্থির হয়, এই শাসনতন্ত্রকে কার্যে পরিণত করা হইবে কিন্তু ইতিমধ্যে জনমতের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অতএব ১৯২০ সালের সেন্টেন্বরে পাঞ্জাবের স্কুর্পারিচিত নেতা লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহ্ত হয়। শ্রীযুক্ত গান্ধী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন য়ে, শাসনতন্ত্রেরে যে সংস্কার করা হইয়াছে উহাকে বাধাদানের তাঁহার এই ন্তন নীতি কংগ্রেসের প্রভাবশালী এক গোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত হইবে না। সেজনাই তিনি মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে মৈন্তী সম্পাদন করিয়া নিজের শক্তিবৃন্দি করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, কংগ্রেস তাঁহার অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিলে দেশে তাঁহার স্থান কোথায় হইবে এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন; তথন খিলাফৎ সংগঠনগুনির সমর্থন লাভ

<sup>ু</sup> খলিফার (তুরন্তের সূলতানও বটেন) উদ্দেশ্যকে সাহাব্যার্থ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত উহা বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য ১৯১৯ সালের নভেন্বরে শ্রীযুক্ত গাঙ্গধীর পরিচালনার দিল্লীতে হিন্দু ও মূসলমান উভয়কে লইয়া এক খিলাফং সন্মোলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সন্মোলনে একজন প্রভাবশালী মূসলমান, মোলানা হসরং মোহানী বৃটিশ পণ্য বন্ধানের কথা বলেন; এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রস্তাব করেন গভর্পমেন্টের সহিত অসহবোগিতার। যাহা হউক, ১৯২০ সালেই খিলাফং আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে সূত্রু হয়।

ক্রিয়া তিনি তাঁহার অভিযান সূত্র করিতে পারিবেন। যাহা হউক, ঘটনার গতি ঐরপ হইল না। মুসলমান নেতাগণ ছাড়াও, যুক্ত প্রদেশের নেতা ও এলাহাবাদের অগ্রগণ্য এডভোকেট পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে শ্রীযুক্ত গান্ধী শক্তিশালী মিত্র হিসাবে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গান্ধীর পরিকল্পনাকে বাধাদানে অগ্রণী হইয়াছিলেন বাশ্গলার নেতা ও কলিকাতার একজন প্রধান এডভোকেট শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এবং পশ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুক্তা বেসান্ত; তাঁহারা উভয়েই কংগ্রেসের ভূতপূর্বে সভাপতি—অনেক প্রদেশেই প্রভাবশালী সমর্থক তাঁহাদের ছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের অন্প কিছুদিন পূর্বে লোকমান্য তিলক মারা যান। সম্ভবত তিনিই ছিলেন শ্রীযুক্ত গান্ধীর একমাত্র প্রতিশ্বন্দ্রী. এবং তাঁহার মৃত্যকালে ইহা জোর করিয়া বলা সম্ভব ছিল না যে, কলিকাড়া কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিলে তিনি কি মনোভাব অবলম্বন করিতেন। অমৃতসর কংগ্রেসে শ্রীয়ন্ত গান্ধীর সহযোগিতার প্রস্তাব এবং শ্রীয়ন্ত বিপিন চন্দ্র পাল, শ্রীযান্ত ব্যোমকেশ চক্রবতী ও শ্রীযান্ত চিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধিতার নীতির একটা মাঝামাঝি ভূমিকা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক মনে করিতেন যে, সংবেদনশীল সহযোগিতার মতই একটি ষথার্থ মনোভাব হওয়া উচিত। অন্য কথায় বলা যায়, কংগ্রেসের উচিত নতেন শাসনতল্যে যাহা কিছু, প্রয়োজনীয় ও উপকারী তাহা গ্রহণ করিয়া কার্যে রূপ দেওয়া এবং যাহা অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর তাহা বর্জন করা। লোকমান্য তিলকের ঘনিষ্ঠতম অনুগামিগণ তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে বালিয়া আসিয়াছেন যে, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই মত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জনজীবনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যপন্থী বা উদারপন্থী নামধারী দক্ষিণপন্থীদিগের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন, যাহাদের চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদীও বলা হইত। তিনি এক বিরাট পান্ডিত্যসম্পন্ন পূরুষ ছিলেন এবং তাঁহার সাহস ও ত্যাগ ছিল অপরিসীম। সুদুরে ব্রহ্মদেশের জেলে ছয় বংসর কারাজীবন যাপন করার ফলে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যদি তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে শ্রীয়ন্ত গান্ধীর সহিত প্রতিন্দানতা করিতেন তাহা হইলে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে অস্ববিধায় পড়িতে হইত। বাহা হউক, লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে শ্রীয়ন্ত গাম্ধীর পক্ষে বিনা বাধার অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইরাছিল। তিনি প্রগতিমূলক অহিংস অসহবোগের নীতি গ্রহণের প্রদ্তাব উত্থাপন করেন, যাহার সূরে, গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদন্ত খেতাব পরিত্যাগ এবং হিবিধ বর্জনের (যথা—আইন সভা, আদালত আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগ্রাল বর্জন) মাধ্যমে চরম পরিণতি কর-বন্ধের স্বারা। বিপলে ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব গ্হীত হয়: ২,৭২৮টি ভোটের মধ্যে তাঁহার স্বপক্ষে পড়ে ১,৮৫৫টি ভোট।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মাদ্রান্তের শ্রীবৃত্ত

বিজয়রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিছে নাগপ্রে কংগ্রেসের যথাবিধি যে বার্ষিক অধিবেশন বসে উহাতে কলিকাতায় বিশেষ কংগ্রেসে গ্হীত প্রস্তাবটি বিবেচনার্থ উপস্থাপিত করা হয়। শ্রীষ্ত্র গান্ধীর সহিত আর একবার শক্তি পরীক্ষার আশায় শ্রীষ্ত্র দাশ ও তাঁহার অনুগামিবৃন্দ নাগপ্রের সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীষ্ত্র গান্ধী অবস্থাকে এর্প কৌশলে আয়ত্তে আনেন যে তাঁহার ও শ্রীষ্ত্র দাশের মধ্যে একটা ব্রাপড়া সম্ভব হয়। শ্রীষ্ত্র দাশ প্রধানত যে আইন সভা বর্জনের বিরোধী ছিলেন তাহা আর প্রধান বিষয়বস্তু ছিল না, কারণ ইতিমধ্যেই নির্বাচন হইয়া গিয়াছে; সেজনাই তাঁহাকে ব্র্থাপড়ায় রাজী করানো সম্ভব হইয়াছিল। যখন ইহা সম্পাদিত হইয়া গেল তখন কার্যতঃ সর্বসম্মতিতেই অসহযোগের প্রস্তাবটি স্বীকৃত হইল; যদিও পণ্ডিত মালবা, শ্রীষ্ত্রা বেসান্ত, শ্রীযুক্ত জিলা ও শ্রীষ্ত্র বেসান্ত, শ্রীযুক্ত জিলা ও শ্রীষ্ত্র বেসান্ত, শ্রীযুক্ত লিলা এই ব্রথাপড়ার ব্যাপারে একটি অনমনীয় মনোভাব আঁকড়াইয়া থাকিলেন।

প্রগতিম্লক অসহযোগিতার প্রস্তাবটি, যাহার মধ্যে আইন সভা, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনও ছিল, স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া নাগপ্র আধবেশনে খ্রই গ্রুর্ত্বপূর্ণ একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র লক্ষ্য বলিয়া যাহা নির্দেশিত হইয়া আসিতেছিল তাহা হইল 'ব্টিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বায়ন্তশাসন'। যে সকল কংগ্রেসীরা ব্টিশের সহিত সম্পর্ক ছেদে বিশ্বাস করিতেন কিংবা সাম্রাজ্যের সঙ্গো য্তু হওয়াকে স্বীকার করিতেন না তাঁহারা সকলেই উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। বামপল্থীদিগকে কংগ্রেসের আওতায় ফিরাইয়া লওয়ার জন্য 'ম্বরাজকে' (যাহা প্রকৃত অর্থে স্বায়ন্তশাসন) কংগ্রেসের লক্ষ্য ঘোষণা করা হইল এবং প্রত্যেক কংগ্রেসমেবীকে তাঁহার নিজের ধারণা অনুযায়ী—'ম্বরাজকে' ব্যাখ্যা করিবার অধিকার দেওয়া হইল। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত গান্ধী 'ম্বরাজের' অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন 'সম্ভব হইলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া—আর আবশ্যক হইলে, বাহিরে চলিয়া আসিয়া ম্বায়ন্তশাসন।'

নাগপর অধিবেশনের প্রের্ব কংগ্রেসের সংগঠন ব্যবস্থা ছিল দর্বল। বড় বড় শহরেই শৃথ্ উহার শাখা ছিল এবং সারা বছর ধরিয়া প্রণালীসম্মত ব্যবস্থান্সারে কোনও কাজ হইত না। নাগপ্রের সমগ্র দেশের ভিত্তিতে কংগ্রেসকে প্রনর্গঠন করার সিম্পান্ত হইল। একেবারে ক্ষুদ্রতম শাখা হইবে গ্রাম্ম কংগ্রেস কমিটি। এর্প কয়েকটি কমিটি লইয়া গঠিত হইবে ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটি। ভাহার পর একের পর এক গঠিত হইবে—মহকুমা (তালনুক বা তহশীলও বলা হয়), জেলা, প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি প্রায় ৩৫০ জন সদস্যের একটি সম্মেলন হইবে

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি ১৫ জন সদস্যের একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করিবে, উহা হইবে সমগ্র দেশের জন্য কংগ্রেসের
সর্বোচ্চ কর্মপরিষদ। অধিকন্তু, প্রদেশগর্নাকক ভাষার ভিত্তিতে প্রনগঠন করা
হইল। যথা, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীকে তেলেগ্র-ভাষী অন্ধ ও তামিল-ভাষী
তামিলনাদ, এইর্পে ভাগ করা হইল। কংগ্রেসের ন্তন গঠনতক্রের মূল ভিত্তি
হইল গণতাক্রিক ও সংসদীয় ধরনের। ন্তন গঠনতক্র রচনা করা ছাড়াও,
নাগপ্র কংগ্রেস পরবতী বছরের জন্য কাজের একটি স্নির্নির্দণ্ট পরিকল্পনা
স্থির করিয়া দিল।

শ্বরাজ লাভের জন্য কংগ্রেস কর্তৃক অনুসৃত উপায় সম্বন্ধে গঠনতদের একটি পরিবর্তান সাধন করা হইল। এতদিন পর্যালত কংগ্রেস 'নিয়মতালিক' উপায়ের মধ্যে আবন্ধ ছিল, কিল্ডু ভবিষাতে উহা 'সকল শাল্তিপ্রণ' ও বৈধ' উপায় গ্রহণ করিতে পারিবে। এই পরিবর্তান করিতে হইয়াছিল এই কারণে যে, কংগ্রেস যাহাতে অসহযোগের পথ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, যাহা অবৈধ বালিয়া মনে করা হইতে পারে। পাল্ডত মালব্য ও শ্রীযুক্ত জিল্লার মত দক্ষিণ-পাল্থগণের এবং ১৯২০ সালে প্রথম যে তর্ন বামপন্থীদের প্রাধান্য কংগ্রেসে বিস্তৃত হয় তাঁহাদের নিকট, লক্ষ্য ও উপায় উভর্যটি সম্বন্ধেই নাগপুর কংগ্রেসের সিন্ধান্ত একটি স্বর্ণ স্বোগের মত বোধ হইয়াছিল। শেষোক্তগণ চাহিয়াছিলেন, সম্ভাব্য সকল উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য হউক। সে যাহাই হউক, শ্রীযুক্ত গান্ধীর বিপ্লে প্রভাব ও জনপ্রিয়তার শ্বারাই বামপন্থীদিগকে এড়াইয়া চলা সম্ভব হইয়াছিল। নাগপ্রেরে যে গঠনতন্ম গৃহীত হয় এবং যাহা আজও বহাল আছে, উহা কার্যতঃ তাঁহার নিজের থসড়াছিল। এক বংসর প্রের্ণ, অমৃত্সরে কংগ্রেস কর্তৃক ঐ সংগঠনের চাল্ম গঠনতন্দ্রক সংশোধনের অধিকার তিনি প্রাপ্ত হন।

অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগালির মধ্যে ছিল হাতে স্তা কাটা ও তাঁত-শিল্পের প্নঃ প্রচলন, হিন্দালিগের মধ্যে অস্প্শ্যতা দ্রীকরণ এবং স্বর্গত লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতে এক কোটি টাকার একটা ভাণ্ডার গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। (কুটির-শিল্প হিসাবে বস্দ্র তৈয়ারীর জন্য আগেকার দিনের চরকার ব্যবহার ফিরাইয়া আনিবার চিন্তা এক বংসর প্রের্থ শ্রীযান্ত গান্ধীর মাথায় আসিয়াছিল।) উপরোক্ত প্রস্তাবগালি প্রয়োজনীয় কিংবা কল্যাণম্লক হইলেও, আর একটি প্রস্তাবকে অবশ্যই অতীব প্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঐ সিম্ধান্তটি হইল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্টেনের শাখা তুলিয়া দেওয়া এবং ইহার মৃখপত 'ইন্ডিয়া' পত্তিকার প্রকাশ বন্ধ

<sup>&</sup>gt;ইহা পরে ব্যাখ্যা করা হইরাছে।

করা। এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার ফলে, ভারতের বাহিরে কংগ্রেসের একমাত্র যে প্রচারকেন্দ্র ছিল উহা বন্ধ হইয়া গেল।

কলিকাতা কংগ্রেসের মত, নাগপ্র কংগ্রেসও ছিল শ্রীযুক্ত গান্ধীর পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য। তাঁহার গঠনতন্ত্র ও কর্ম স্চীই সেখানে গৃহীত হইয়াছিল। বিশ সহস্র লোক কংগ্রেসে যোগদান করে: এর্প জনসমাগম আর কখনও হয় নাই। জনগণের উৎসাহ ছিল অসীম এবং বিশিষ্ট অতিথিদিগের মধ্যে ছিলেন ব্টিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের দুইজন সদস্য শ্রীযুক্ত বেন স্প্র ও কর্নেল ওয়েজউড। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে নাগপ্র কংগ্রেস একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে চরমপন্থীদের পূর্ণ জয় না হইলেও মধ্যপন্থীদিগের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে। পরে দেখা যাইবে, শেষোক্তগণের মতে কংগ্রেসকে প্রনরায় ফিরাইয়া আনার প্রেব তাঁহাদের বহু বছর ধরিয়া কাজ করিতে হইয়াছে।

বস্তুগত দিক হইতে বিচার করিলে, শ্রীযুক্ত গান্ধী কংগ্রেস ও দেশের সম্মুখে যে পরিকল্পনা রাখিয়াছিলেন, উহা ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে একেবারে নতেন কিছু ছিল না। ১৯০৫ সালে তদানীশ্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বাংগলাকে ভাগ করিলে উহার প্রতিবাদে ঐ প্রদেশের অধিবাসিগণ গভর্নমেন্টের বিরুদেধ যে লড়াই চালাইয়াছিল তাহার সহিত অহিংস অসহযোগ সংগ্রামের অনেক বিষয়ে মিল ছিল, যাহা ১৯২০ সালে শ্রীযুক্ত গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হয়। ১৯০৫ সালে বাণ্গলা ব্রটিশ পণ্য ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং সংখ্য সংখ্য জাতীয় শিল্পের পুনরভাত্থান ঘটিয়াছিল: এবং সর্বপ্রকার সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে মৃত্ত জাতীয় স্কুল ও কলেজসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল। উপরন্ত, শ্রীয়্ত্ত বিপিনচন্দ্র পালের মত নেতাগণ বৃটিশ আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এই যুক্তিতে যে, তাঁহারা উহার আইনগত অধিকারকে মানিয়া লইতে সন্মত নহেন। তখনকার দিনে বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরমপন্থী দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই নীতিকে আয়ার্ল্যান্ডের সিনু ফিন দলের নীতির সঞ্গে তুলনা করিয়াছেন। কয়েক দশক পূর্বে, দেশ আর একটি আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াছে: উহাকেও শ্রীযুক্ত গান্ধীর অসহযোগের পূর্বাভাষরপে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইউরোপে বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক প্রণালীতে নীল উৎপাদন করিতে শিখিবার পূর্বে, বাণ্গলাদেশ প্রধানতঃ নীল সরবরাহ করিত। তখনকার দিনে এই নীল চাবের মালিক ছিল ব্টিশেরা, এবং এই বিদেশী মালিকগণ অত্যাচারী ছিল এবং প্রজাদিগের প্রতি তাহাদের ব্যবহার ছিল বর্বরোচিত। যখন তাহাদের বর্বরতা অসহ্য হইয়া উঠিল তখন বশোহর ও নদীয়ায় প্রজাগণ বিদ্রোহ করিল। তাহারা কর দিতে অস্বীকার করিল, নীল চাষ বন্ধ করিয়া দিল এবং ব্টিশ

মালিকদিগের পক্ষে সেখানে বাস করা ও ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে শাসন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। (স্পরিচিত বাশ্গালী লেখক দীনবন্ধ্ব মিত্রের 'নীল-দপণ' প্রুতকে এই সকল ঘটনার একটি স্পন্ট চিত্র দেখা যাইতে পারে।) এইর্পে গভর্নমেন্টকে কোথাও তাহার কর্তব্যে অবহেলা করিতে দেখিলে, নিজেরাই সচেন্ট হইয়া অত্যাচার হইতে রেহাই পাইতে লোকে ইতিমধ্যে শিখিয়া ফেলিয়াছিল।

সকলেই ভাল করিয়া অবগত আছেন যে. শ্রীযুক্ত গান্ধী তাঁহার প্রথম জীবনে যীশুখুন্টের উপদেশ ও লিও টলস্টরের চিন্তার শ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহার চিন্তাসমূহ যে একেবারে মোলিক কিংবা তাঁহার কর্মসাধনা অভিনব তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার যথার্থ গণে ছিল ন্বিবিধ। খ্রুটের উপদেশ এবং টলস্টয় ও থোরোর ভাবধারা তিনি বাস্তব কার্যে পরিপত ক্রিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে, হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না ক্রিয়াও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা সম্ভব। প্রথমতঃ, স্থানীয় অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য নহে, বরং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তিনি 'অসহ-যোগকে' কাজে লাগাইয়াছেন এবং তম্বারা যে কোনও বিদেশী গভর্নমেন্টের অসামরিক শাসনবাবস্থাকে অচল করিয়া দিয়া নতি স্বীকার করানো সম্ভব. ইহা প্রায় প্রমাণ করিয়াছেন। অনুকূল বহু ঘটনার যোগাযোগ ১৯২০ সালে শ্রীযুক্ত গান্ধীকে পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহায্য করিয়াছিল। মহাযুদ্ধের সময় যে বিস্লবের চেণ্টা হইয়াছিল উহা সফল হয় নাই এবং বিস্লবী দলকে একেবারে ধরংস করা হয়। কাজেই ১৯২০ সালে অপর একটি বিম্লব ঘটিবার আর কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তথাপি, দেশ কংগ্রেসের দিক হইতে স্পন্ট ও বলিষ্ঠ একটা নীতি চাহিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী যে আন্দোলন শুরু করিয়া-ছিলেন ঐরূপ একটি আন্দোলনই ছিল একমাত্র বিকলপ পন্থা। দিবতীয়তঃ, কলিকাতা কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্তালে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে শ্রীযুক্ত গান্ধীর একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিশ্বন্দ্বী সরিয়া গেলেন। ততীয়তঃ দীর্ঘ ও সমত্ন সাধনার ফলে, শ্রীযুক্ত গান্ধী ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তৃত ছিলেন। তপস্বীর কঠোর শ্, খলার ভিত্তিতে কুচ্ছ, তাসাধনের জীবনের জন্য তিনি নিজেকে গাঁডরা তুলিয়াছিলেন, এবং ১৯১৪ হইতে ১৯২০ সালের মধ্যে,—ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহার শিক্ষানবিশির সময়—তাঁহার চারি পার্টের বিশ্বস্ত ও অনুগত একদল অন্গামী লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। চতুর্থতঃ, 'সত্যাগ্রহের' অস্ত্র প্রয়োগের অভিজ্ঞতাও তাঁহার ছিল। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁহার আন্দোলন যদিও বার্থ প্রমাণিত হইয়াছে, তবুও দক্ষিণ আফ্রিকার তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। উপরন্ত, ১৯১৯ সালের

প্রে ভারতে পাঁচবার সত্যাগ্রহকে খ্রই সাফল্যের সহিত কাজে লাগাইবার স্যোগও তাঁহার হইয়াছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহা অনস্বীকার্ব যে, তাঁহাকে ঘিরিয়া ঋষিতৃল্য একটা জ্যোতির্মান্ডল গড়িয়া উঠিয়াছিল; যে দেশে লোকে ধনকুবের বা শাসক অপেক্ষা সাধ্রকেই অধিক ভব্তি করিয়া থাকে সে দেশে ইহার ম্লা ছিল তাঁহার কাছে অপরিমেয়।

নাগপরের, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্দ্রিক শাসনতন্ত্র সত্ত্বেও, শ্রীয়্ত্ত গান্ধী কার্যতঃ কংগ্রেসের একচ্ছর নায়ক হইয়া উঠেন। অধিকন্তু, জনগণ তাঁহাকে ন্বতঃস্ফৃতভাবেই মহাত্মা (যাহার প্রকৃত অর্থ মহং-হ্রদয় ব্যক্তি বা সাধ্ব) আখ্যায় অভিহিত করেন। তাঁহাকে দিবার মত উহাই ছিল ভারতবাসীর সর্বোচ্চ সম্মান।

সারা ১৯১৯ সাল ধরিয়া ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বছ্রবিদ্যুতের উন্মন্ত আক্রোশ চলিল—কিন্তু ঐ বছরের শেষের দিকে মেঘ কাটিয়া গেল; এবং মনে হইল অম্তসর কংগ্রেস দৈথা ও শান্তির একটা যুগের ঘোষণা লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। অথচ অম্তসরের প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করা হইল না। আরও একবার মেঘ জমিতে শ্রুর্ করিল এবং ১৯২০ সালের শেষের দিকে আকাশ অন্ধকার ও আশ্বনজনক হইয়া উঠিল। ন্তন বংসরের সব্গে সব্গেই শ্রুর্ হইল ঝড় ও ঘ্রণিঝঞ্জা এবং এই ঘ্রণিঝঞ্জার সওয়ার হইয়া ঝড়কে পরিচালনার জন্য যে ব্যক্তিটি ভাগ্য কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি হইলেন মহাত্মা গান্ধী।

## बड़ ग्रु (১৯২১)

কংগ্রেস হইতে মধ্যপন্থিগণ সরিয়া যাওয়ার ফলে ঐ সংগঠনের জ্ঞানগত আদর্শের কিছুটা পতন হয়। কিন্তু আপামর জনসাধারণ কংগ্রেসের পতাকা তলে সমবেত হওয়ায় ইহার পর্যাপত ক্ষতিপরেণ হয়। এতাল্ভন্ন, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিশ্বস্ত সহকমিরিপে এমন কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেসসেবীর্কে লাভ করেন, যাঁহারা দেশে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং এখন কংগ্রেসের কার্যে তাঁহাদের সময় প্রাপ্রিভাবে দিবার জন্য তাঁহাদের পেশাগত কাজকর্ম ত্যাগ করিলেন। কলিকাতার আইনজীবী শ্রীযুক্ত সি, আর, দাশ<sup>3</sup>—যিনি ইতিমধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে বাণ্গলা সাহিত্যেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজােচিত আয় ছাড়িয়া দিয়া অসহযােগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এলাহাবাদ হইতে আসিলেন তথাকার আইনজীবী সম্প্রদায়ের নেতা পশ্ডিত মতিলাল নেহরু; তিনিও তাঁহার পেশা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সংখ্য যোগ দিলেন তাঁহার পত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্— পেশার দিক হইতে তিনিও আইনজীবী ছিলেন; পরবতী কালে তিনি স্বয়ং যে বিখ্যাত হইয়া উঠিবেন, ইহা ভাগ্য কর্তৃক নির্দিণ্টই ছিল। পাঞ্জাব হইতে ঐ প্রদেশের মুকুটহীন সম্রাট লালা লাজপং রায় মহাত্মাকে যোগ দিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন-তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে ছিলেন একজন আইনজ্ঞ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে মহাত্মাকে সমর্থন জানাইলেন প্যাটেল দ্রাতৃগণ, শ্রীয়ার বীঠলভাই ও শ্রীয়ার বল্লভভাই, পেশাগতভাবে যাঁহারা উভয়েই এড-ভোকেট ছিলেন এবং মহারাজ্রে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও পর্বোঞ্চল) স্বর্গতঃ লোকমান্য তিলকের উত্তর্রাধিকারী পুণার শ্রীযুক্ত এন, সি. কেলকার। মধ্যপ্রদেশের যে সকল নেতা মহাত্মার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন চক্ষ্য-চিকিৎসক ডাঃ মুঞ্জে ও আইনজীবী শ্রীযুক্ত অভয়ঞ্কর। বিহারের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ : তিনি কংগ্রেসের কাজ করিবার জন্য পাটনায় আইন ব্যবসায়ের মোটা আয় ও অতীব সম্ভাবনাপূর্ণ বৃত্তি ত্যাগ করেন। মাদ্রাঞ্চ

<sup>`</sup>সেই সময়ে শ্রীব্র সি. আর. দাশের জনপ্রিরতা এত অধিক ছিল যে, লোকে তাঁহাকে ক্বতঃস্ফ্রতভাবেই 'দেশবন্ধ্র' উপাধি দিয়াছিল—যাহাকে ইংরাজীতে তর্জমা করিয়া বলা ষায় স্ফ্রেল্ড অব দি কানিষ্টা।

প্রেসিডেন্সীর তামিল-ভাষী অঞ্চল হইতে আসিলেন শ্রীষ্ট্র রাজাগোপালাচারী; শ্রীষ্ট্র এ, রঞ্গন্বামী আরেপ্যার ও শ্রীষ্ট্র সত্যম্তি; আর তেলেগ-ভাষী অঞ্চল হইতে শ্রীষ্ট্র প্রকাশম—ই হাদের সকলেই আইন ব্যবসারী ছিলেন। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদে আলি শ্রাতৃদ্বরও ছিলেন—মোলানা মহম্মদ ও মৌলানা সৌকং আলে, ম্সলমান ধর্মশান্সে সর্বাপেক্ষা পণ্ডিতদিগের অন্যতম মৌলানা আব্দ্র কালাম আজাদ এবং দিল্লীর ডাঃ আন্সারী—ভারতীয় ম্সলমানদিগের মধ্যে যে নব-চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল, ই হাদের সকলেই ছিলেন তাহার প্রতিভ্। এইর্পে প্রতীয়মান হইবে যে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অভিযানের গোড়ার দিকে খ্ব ভাল একটি দল গাড়য়া তুলিতে সমর্থ হন।

কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া দিয়া ঘাঁহারা তাঁহাদের পেশা ত্যাগ করেন, তাঁহা-দের মধ্যে আইন ব্যবসায়িগণের ভূমিকা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রধান। সারা ভারতের আইনব্যবসায়ী সমাজে যাঁহারা তত্তা প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন না তাঁহারা দেশবন্ধ, দাশ ও পশ্ডিত মতিলাল নেহর,র ন্যায় শীর্ষস্থানীয় আইনজীবিগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করায় কংগ্রেসের পদগ্রিল এমন বহু সংখ্যক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কমীর দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠে, যাঁহারা প্রোপ্ররিভাবে ঐ কাজে আর্ঘানিয়োগ করিয়াছিলেন। আদালত বর্জানের জন্য কংগ্রেসের আবেদনে বিশেষ কাজ হইয়াছিল। যখন আইনজীবিগণ বিপলে সংখ্যায় তাঁহাদের পেশা চির-কালের মত ছাড়িয়া দেন তখন অন্যদিকে, মোকল্পমাকারিগণ যাহাতে ব্টিশ আদালতে না গিয়া সালিশীর ম্বারা তাঁহাদের বিবাদ মিটাইয়া লন সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ব্রুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য প্রচণ্ড এক অভিযান চালানো হয়। বাস্তবিক পক্ষে, সারা দেশ জ্বড়িয়া কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে বহু সালিশী-বোর্ডের সূম্পি হয় এবং ইহাদের চেষ্টায় মোকন্দমা হইতে গভর্ন মেন্টের রাজন্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। আদালত বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সংযম গড়িয়া তোলা ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এক অভিযান শুরু হয়। সারা ভারতে এই অভিযানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং বহু প্রদেশে আবগারী শুকে (অর্থাং, মদ ও অন্যান্য মূদ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা হইতে যে রাজস্ব আদায় হয়) পূর্বে যাহা ছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশে হ্রাসপ্রাণ্ড হয়। কোনও কোনও প্রদেশে, যেমন বিহারে, রাজস্ব বৃদ্ধির আশায় মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করিবার জন্য গভর্নমেন্ট এক অভিযান চালাইতে বাধ্য হন।

এই সংযম আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রির হইরা উঠে, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে, এবং উহার ফলে গভর্নমেন্ট বিশেষ অস্ববিধার পড়েন। এই আন্দোলনের সঞ্জে সঞ্জে অস্প্শ্যতা দ্ব করার জন্য অভিযান চলে। ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষতঃ দক্ষিণে ঝাড়্বদার, মেথর প্রভৃতির ন্যার কোনও কোনও সম্প্রদায়কে অস্প্শ্য বলিয়া মনে করা হইত। অর্থাং, অন্য সকল জাত তাহাদের সপো থাইবে না, তাহারা পরিবেশন করিলে খাদ্য বা পানীর গ্রহণ করিবে না এবং, কোথাও কোথাও তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবে না। ভারতবাসীর সংহতির বিরুদ্ধে এই প্রথাটি কাজ করিয়াছে এবং নৈতিক ও মার্নবিক দৃণ্টিভগ্গী হইতে ইহা একেবারেই সমর্থনিযোগ্য ছিল না। সেজন্য ইহা খ্বই স্বাভাবিক যে, কংগ্রেস বখন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য অভিযান স্বাহ্ব করা স্থির করিল তখন জনসাধারণকে সকল প্রকার সামাজিক দাসত্বের বন্ধন হইতে মৃত্তি দিতেও চেন্টা করিবে।

জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দিক হইতে আংশিকভাবে স্বৃ্দিত দিবার জন্য কংগ্রেস বিদেশী বন্দ্র বর্জন ও অধিকতর চরকা ও তাঁতশিলেপর পনেঃপ্রচলনের কথা বলিল। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের চিন্তা ন্তন ছিল না—কারণ ১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে বাৎগলায় ব্টিশ বন্দ্র বর্জানের রব প্রথম উত্থিত হয়। তাঁত্রিশক্ষের পুনঃপ্রচলনও নতেন কোনও প্রস্তাব ছিল না, কারণ বিদেশী ও ভারতীয় মিলগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তচালিত তাঁতশিল্প নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। কিন্তু যে চরকার ব্যবহার কার্যতঃ লোপ পাইয়াছিল উহাকে প্রনরায় চাল্য করার পরিকল্পনা ছিল অভিনব ও দঃসাহসিক। অন্য সকলকে সূতা-কাটা শিখাইবার জন্য পুরুষ কিংবা নারী পাওয়া প্রথমে সহজ ছিল না। মহাত্মা নিজে ভাল স্তা কাটিতে পারিতেন; তিনি প্রেষ ও নারীর এক একটি मन्तर रेज्याती कतात वावन्था कतिरानन, यादाता निरामता मूला कांग्रिए ও উदा শিখাইতে পারিবে। অলপ দিনের মধ্যেই সারা দেশে—স্বদূরতম গ্রামগর্বলিতেও স্তা কাটিতে গ্রামবাসিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য হাজার হাজার নরনারীকে পাঠানো হইল। চরকা সংগ্রহ বা ক্রয় করাও প্রথমে কঠিন ছিল। গ্রামের সূত্রধরগণ প্রনরায় চরকা প্রস্তৃত করিতে না শেখা পর্যন্ত শহরে তৈয়ারী করিয়া গ্রামে পাঠানো হইত। হাতে-কাটা স্তায় হস্তচালিত তাঁতেবোনা কাপড়কে বলা হইত 'খাদি' বা 'খন্দর' এবং উহা মিলের কাপড় অপেক্ষা মোটা ছিল। এই কাপড়ের উৎপাদন যতই বাড়িতে লাগিল ততই ইহা আপনা হইতেই ভারতের সকল কংগ্রেসসেবীর পোষাক হইয়া উঠিল। মিলে তৈয়ারী মিহি কাপড ছাডিয়া ন্বেচ্ছায় মোটা 'খাদি' পরিধান করিয়া জনগণের কাছে দৃন্টান্ত স্থাপন করা তাঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল।

উপরোক্ত কাজ চালাইবার জন্য অর্থ ও লোকবল দ্বইয়েরই প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মহাদ্মা কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য এবং এক কোটি টাকার (১০ই টাকার মোটাম্বটি হিসাবে এক পাউন্ড) একটি ভান্ডারের জন্য জাতির নিকটে আবেদন জানাইলেন। এই আবেদনে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তাহা অতান্ত উৎসাহজনক হইলেও ঘ্রারয়া ঘ্রিয়া অর্থ সংগ্রহ ও সদস্য করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল এক দল কমীর। ছাত্র সম্প্রদায় হইতে এই কমীর দল পাওয়া

সম্ভব ছিল এবং সেজনা ১৯২১ সাল স্ত্র্ হইল স্কুল ও কলেজ বর্জনের ব্যাপক এক অভিযানের মধ্য দিয়া। ছাত্রগণ বিপ্লে সংখ্যার এই আহননে সাড়া দিয়াছিল এবং যে বাজ্গলায় য্বকদিগের চেতনা দেশবন্ধ্ব চিন্তরক্ষন দাশের বিরাট ত্যাগের দ্বারা উদ্বৃদ্ধ হইয়াছিল সেখানে উহা ছিল সর্বাধিক। এই সকল ছাত্র কমীরাই দেশের প্রতি প্রান্তে কংগ্রেসের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহারাই চাদা তুলিয়াছে, সদস্য বাড়াইয়াছে, সভা ও আন্দোলন করিয়াছে, সংযমের কথা বালয়া বেড়াইয়াছে, সালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং স্বতাকাটা ও বন্ধ্ব ব্লনা শিখাইয়া কৃটিরশিলেশর প্রনঃপ্রচলনে উৎসাহ যোগাইয়াছে। তাহারা না থাকিলে মহাত্মা গান্ধীর এত প্রভাবও দেশকে বেশী দ্রে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিত না।

১৯২১ সালে ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাহির হইয়া আসার নীতির যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে। কিল্ডু ১৯২০-২১ সালে দেশের পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এই সিম্ধান্তই অনিবার্য হইয়া উঠিবে যে. কংগ্রেসকে উহার প্রস্তাবগর্মাল কার্যে পরিণত করিতে হইলে এই ব্যাপারে গত্যন্তর ছিল না। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যদিও কংগ্রেস প্রথমে 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করে নাই, পরে সারা দেশ জুড়িয়া এরপে অনেক প্রতিষ্ঠান সূত্র করা হয়। যে সকল ছাত্র অসহযোগিতার মন্ত্রে উদ্বুস্থ হইয়া সরকারী বা সরকার-নিয়ন্তিত প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অথচ অধিকতর সমুস্থ পরিবেশে যাহাদের পড়াশনা চালাইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহাদের পক্ষে এই নব-স্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুর্নালতে যোগদান করিয়া পড়াশ্বনা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। বোম্বাই, আমেদা-বাদ, প্রণা (বোম্বাই প্রেসিডেন্সী), নাগপ্রর (মধ্য-প্রদেশ), বারাণসী (যুক্ত প্রদেশ), পাটনা (বিহার), কলিকাতা ও ঢাকায় (বাণ্গলা) এর প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগালির কোনও কোনওটিতে সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইত. এবং অন্যগালি ছিল কারিগরী বা ডান্তারী শিক্ষার জন্য-তবে উহাদের সব-গুলিতেই সূতা-কাটা বাধ্যতামুলক ছিল। অনেক স্থানে মেয়েদের জন্য পূথক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগর্নল এখনও আছে এবং উহাদের কোনও কোনওটির অবস্থার বেশ উন্নতি হইয়াছে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, সারা ভারতে আপনা হইতেই আর এক ধরনের প্রতিষ্ঠান গডিয়া উঠিয়াছিল। এগ্রলিকে বলা হইত 'আশ্রম'। প্রাচীনকালের আশ্রমের আদর্শে গঠিত এগালি ছিল সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কমী দিগের আশ্রয়। নতেন যাহারা আসিত তাহাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়াও হইত এবং প্রায়শঃই ঐ একই বাড়ীতে কংগ্রেসের স্থানীয় অফিস থাকিত। স্তা-কাটা ও তাঁত বোনার কেন্দ্র হিসাবেও এই আশ্রমগ্রেল কখনও কখনও কাজ করিত। যাহারা সূতা কাটিত ও তাঁত

বর্নিত তাহাদিগকে এই সকল কেন্দ্র হইতে কাঁচা মাল হিসাবে তুলা ও পাকানো স্তা সরবরাহ করিয়া যথাক্রমে পাকানো স্তা ও কাপড় পাওয়া যাইত। অনেক আশ্রমে কংগ্রেসকমী ও স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার ও লাইব্রেরীও থাকিত।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপ্রের গৃহীত প্রগতিমূলেক অসহযোগের কর্মস্চীতে গ্রিবিধ বর্জন ছাড়াও গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ—এবং সরকারী সমস্ত চাকুরী হইতে পদত্যাগ—সম্বন্ধে বিষয়টি ছিল। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক লোক তাঁহাদের উপাধি ত্যাগ করেন কিন্তু চাকুরী হইতে যাঁহারা পদত্যাগ করেন তাঁহাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য এবং আমি নিজে ছিলাম ই'হাদের একজন। ১৯২০ সালে ইংলন্ডে ভারতীয় সিভিল সাভিসে আমি উত্তীর্ণ হই. কিল্ড একই সংগ্যে দুইজন মনিবের—অর্থাৎ ব্রটিশ গভর্ণমেন্ট ও স্বদেশের সেবা করা অসম্ভব দেখিয়া ১৯২১ সালের মে মাসে পদত্যাগ করিয়া. যে জাতীয় সংগ্রাম তখন পূর্ণোদামে চলিতেছিল, উহাতে যোগদান করার উন্দেশ্যে তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরিয়া আসি। ১৬ই জ্বলাই তারিখে আমি বোম্বাইয়ে পেছাই এবং সেইদিন বিকালেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাংপ্রার্থনার আমার উন্দেশ্য ছিল, যে আন্দোলনে আমি যোগ দিতে যাইতেছি উহার নেতার নিকট হইতে তাঁহার কর্মসূচী সম্বন্ধে একটি স্পন্ট ধারণা করা। পূথিবীর অন্যান্য স্থানে বিম্লবী নেতৃবর্গ যে সকল পদ্ধতি ও কৌশলকে কাজে লাগাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি গত কয়েক বংসর কিছু পড়াশনা করিয়াছিলাম এবং ঐ জ্ঞানের আলোকেই আমি মহাত্মার মন ও উদ্দেশ্যকে বুঝিতে চাহিয়াছিলাম।

সেইদিন বিকালের দৃশ্যাটি আমার স্পন্ট স্মরণ আছে। বোম্বাইয়ে মহাত্মা সচরাচর মণিভবনে বাস করিতেন; সেখানে পেণছিলে আমাকে ভারতীয় কাপেটে মোড়া একটা ঘরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হইল। প্রায় মধ্যস্থলে দরজার দিকে মুখ করিয়া মহাত্মা তাঁহার ঘনিষ্ঠতম অনুগামীদের কয়েক জন কর্তৃক পরিবেণ্টিত হইয়া বাসয়া ছিলেন; সকলের পর্লে গ্হে-তৈয়ারী খাদি। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র আমার বিদেশী পোষাকের জন্য নিজেকে কিছুটা বেমানান বোধ হইল, এবং ইহার জন্য ক্ষমা না চাহিয়া পারিলাম না। যে প্রাণ্ডালা হাসি মহাত্মার বৈশিষ্ট্য ছিল উহার শ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তিনি শীঘ্রই আমার অবস্থা সহজ করিয়া দিলেন এবং অবিলম্বে আলোচনা স্বর্ হইল। তাঁহার পরিকল্পনার খ্রিনাটি—পর পর ধাপগ্রনি—যাহা ক্রমে কমে বিদেশী আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সাহাষ্য করিবে, ঐ সম্বন্ধে একটি স্পন্ট ধারণা লাভ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। ঐ উদ্দেশ্যে আমি একের পর এক প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, এবং মহাত্মা তাঁহার

অভ্যাসগত ধৈর্যের সহিত উত্তর দিলেন। তিনটি বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ কির্পে অভিযানের শেষ ধাপ অর্থাৎ কর-বন্ধে পরিণত হইবে? দ্বিতীয়তঃ, কেবলমার কর-বন্ধ কিংবা আইন অমান্যের স্বারাই কির্পে গভর্ণমেন্টকে আমাদের স্বাধীনতা দিয়া এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা সম্ভব? ততীয়তঃ, এক বংসরের মধ্যেই 'ব্যরাজের' (অর্থাং ব্যায়ত্তশাসন) প্রতিশ্রুতি মহাত্মা কিরুপে দিতে পারেন— নাগপুর কংগ্রেস হইতেই যেরপ তিনি দিয়া আসিতেছিলেন? প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁহার উত্তরে আমি সন্তন্ট হইয়াছিলাম। এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার জন্য তাঁহার আবেদনে সন্তোষজনক সাডা পাওয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি তাঁহার পরিকল্পনার পরবতী ধাপ—অর্থাৎ বিদেশী বন্দ্র বন্ধনি এবং হাতে-কাটা খাদির প্রচারে অগ্রসর হইয়াছেন। পরবর্তী কয়েক মাসে তাঁহার চেষ্টা নিবম্ধ হইবে খাদি অভিযানে: এবং তিনি আশা করেন যে, কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ গঠনাত্মক কাজকর্মাদি সফল হইতে চলিয়াছে. ইহা গভর্নমেন্ট যে মুহুতে বুঝিবেন তৎক্ষণাৎ উহাকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিবেন। যখন গভর্ণমেন্ট এরপে করিবেন তখন সরকারী আদেশ অমান্য করিয়া কারাবরণের সময় উপস্থিত হইবে। অ**ল্পদিনের মধ্যেই জেলগ**েল এরপ ভার্ত হইয়া যাইবে যে সেগ্রালতে আর স্থান থাকিবে না, এবং তখনই আসিবে আন্দোলনের শেষ পর্যায়-অর্থাৎ, কর-বন্ধ।

অন্য দ্বুইটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মহাত্মার উত্তরে সন্দেহের নিরসন হইল না।
আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আশা করেন কিনা যে এই বর্জন আন্দোলন ল্যাৎকাশায়ারে এত বেশী অস্ববিধার স্থিট করিবে যে ভারতের সহিত আপােষকে কার্যকর করার জন্য পার্লামেন্ট ও মন্দ্রিসভাকে চাপ দেওয়া হইবে। কিন্তু মহাত্মা আমাকে ব্ঝাইয়াছিলেন যে, তিনি মনে করেন না যে, ঐ উপায়ে গভর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপােষ করিতে বাধ্য হইবেন। প্রকৃতপক্ষেতিনি কি চাহিয়াছিলেন তাহা হদয়৽গম করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হয় তিনি যথাসময়ের প্রেই তাঁহার সমসত গােপন কথা প্রকাশ করিতে চাহেন নাই নতুবা কি কোশলের দ্বারা গভর্ণমেন্টের কর্তাদিগকে বাধ্য' করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁহার স্পন্ট কোনও ধারণা ছিল না। সামাগ্রকভাবে বলা যায়, দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁহার উত্তর ছিল নৈরশাজনক এবং তৃতীয়টির উত্তর তদপেক্ষা ভাল কিছ্ব ছিল না। যাহা ছিল তাঁহার নিকট একটি বিশ্বাসের প্রশ্ন —বথা, এক বংসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা যাইবে—তাহা কোনও প্রকারেই

<sup>ু</sup> আজ ঐ ঘটনাটির দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইলে আমার মনে হয় হো, মহাছা সম্ভবতঃ ব্টিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে 'হুদরের পরিবর্তন' আশা করিয়াছিলেন, বাহার ফলে তাঁহারা ভারতের জাতীর দাবীগুলি মানিয়া লইবেন।

আমার নিকট স্পণ্ট ছিল না; এবং ব্যক্তিগতভাবে আরও দীর্ঘ সময় কাঞ্চ করিতে আমি প্রস্তৃত ছিলাম। যাহা হউক, এক ঘণ্টার আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইরাছিলাম তল্জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা ছাড়া আমার আর কোনও উপার ছিল না। কিল্তু সেই সময়ে যদিও আমি নিজকে ব্ঝাইতে চেন্টা করিরাছিলাম যে, আমার দিক হইতে নিশ্চয়ই ব্দিধর কোনও অভাব ঘটুিয়াছে, তব্ বারে বারেই য্রির ন্বারা স্পণ্ট ব্রিঝাছিলাম, মহাত্মা যে পরিকল্পনা রচনা করিরাছেন উহার মধ্যে স্পন্টতার শোচনীয় অভাব আছে এবং যে আন্দোলনের ন্বারা ভারত তাহার অভীশিসত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পেশিছিবে উহার একের পর এক ধাপগ্রাল সন্বন্ধে তাঁহার নিজেরই স্পণ্ট কোনও ধারণা নাই।

বেরপে নিরংসাহ ও হতাশ হইয়াছিলাম তাহাতে আমার কি করণীয় ছিল? কলিকাতায় পেশিছিয়া দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কেন্দ্ৰিজ হইতে ইতিমধ্যেই তাঁহাকে আমি লিখিয়াছিলাম যে. ভারতীয় সিভিল সাভিস হইতে পদত্যাগ করিয়াছি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের সিম্থান্ত করিয়াছি। ইংলন্ডে থাকিতেই এরপে কাহিনী আমরা শূনিয়াছিলাম যে, তিনি আইন ব্যবসায়ে তাঁহার রাজােচিত স্থান ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জাতিকে দান করিয়া রাজনৈতিক কার্যে সর্বসময় নিয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের ফলে আমার মন যেরূপ দমিয়া গিয়াছিল, এই মহং লোকটির সহিত সাক্ষাতের আগ্রহে উহা অংশতঃ দুরীভূত হইল এবং যে উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া বোদ্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াছিলাম ঠিক সেই উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়াই আমি বোদ্বাই ত্যাগ করিলাম। কলিকাতার পেশীছয়া সোজা দেশবন্ধ, দাশের গ্রহে উপস্থিত হইলাম। আরও একবার হতাশ না হইয়া পারিলাম না। তিনি বাজ্গলার সুদূরতম গ্রামাণ্ডলে দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহার ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমার গতাল্তর ছিল না। যখন শ্রনিলাম তিনি ফিরিয়া আসিক্সছেন তখন আবার গেলাম। তিনি তখন বাড়ী ছিলেন না কিল্ডু তাঁহার পত্নী শ্রীবন্তা বাসন্তী দেবী গভীর সহদয়তা ও আন্তরিকতার সহিত আমাকে অভার্থনা করিলেন। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং আমার দিকে আগাইয়া আসিলেন—তাঁহার সেই স্কাম চেহারার ছবিটি এখনও আমার মনশ্চকে দেখিতে পাই। তিনি এখন সেই শ্রীয়ন্ত দাশ ছিলেন না, ষাঁহার কাছে উপদেশ লইবার জন্য আমি একবার গিয়াছিলাম: তখন তিনি ছিলেন কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীদিগের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম এবং আমি রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত একজন ছাত্র। তিমি এখন আর সেই শ্রীযুক্ত দাশ নহেন যিনি দিনে হাজার হাজার টাকা রোজগার করিতেছেন এবং ঘণ্টার হাজার হাজার টাকা বায় করিতেছেন। যদিও তাঁহার বাড়ীটি আর প্রাসাদোপম ছিল না, তিনি কিন্তু সেই শ্রীযুক্ত দাশই ছিলেন যিনি সর্বদা যুবকদিগের বন্ধুর্পে তাহাদের উচ্চাকাঙ্কা ব্রিঝতে ও দ্বংথে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিতেন। আমাদের কথোপকথনের সময় আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, তিনি এমন একজন লোক যিনু জানেন তাঁহার লক্ষ্য কি—যিনি তাঁহার সর্বস্ব দান করিতে পারেন এবং আর সকলের নিকট তাহাদের দেয় সব কিছু দাবী করিতে পারেন—তিনি এমন একজন লোক যাঁহার নিকট যোবন অবাঞ্ছিত নয় বরং একটি সম্পদ। আমাদের আলোচনা যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন আমার মন তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। আমার মনে হইল, নেতা খাঁজিয়া পাইয়াছি এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

কলিকাতায় থাকিয়া ষাওয়ার পর দেশের, বিশেষতঃ বাণ্গলা দেশের পরিস্থিতির একটা পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইলাম। সারা দেশে যে উন্দীপনা দেখা গিয়াছিল তাহার তুলনা নাই। 'গ্রিবিধ বর্জন' মোটাম্বটি সফল হইয়াছিল। যদিও আইন সভাগ্রিল শ্ন্য ছিল না, তথাপি কোন কংগ্রেসসেবী সেখানে প্রবেশ করেন নাই। মোটের উপর আইন ব্যবসায়িগণের উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। এবং ছাত্রসমাজ সাফল্যের সহিত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। কংগ্রেসের সদস্য ও তহবিলের জন্য আবেদনে সুফল পাওয়া গিয়াছিল, এবং অবস্থার গতিতে খুবই উৎসাহিত হইয়া মহান্মা বিদেশী বন্দ্র বর্জন ও চরকা ও তাঁতশিলেপর প্রনর জ্লীবনের জন্য জলাই মাসে এক আন্দোলন স্বরু করিলেন। ১৯২১ সালের ১লা আগণ্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যবার্ষিকীতে সারা দেশ জ্বাড়িয়া বিদেশী বস্তের বিরাট বহ্নাংসব চলিল। এই সকল বহু রুংসবের একটা রূপকার্থ ও কংগ্রেস নেতাগণ দিলেন-যথা, দেশে যে সব মালিন্য, কল্মতা ও দূর্বলতা আছে, ঐ সব কিছুকে ভস্মীভূত করা। মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বান্তরিক সমর্থন ও অসহযোগের অভিনব উপায় আন্দোলনে আরও অধিক শক্তি সম্ভার করিল এবং 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ'এর ধর্নিতে এমন বহু লোক স্থাগাইয়া আসিলেন, যাঁহারা দীর্ঘকাল নির্বাতনের সম্ভাবনায় ভয় পাইতেন।

দ্বহাট গ্রেক্থপ্র্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল বাশালায়—আসাম-বাশালা রেল ধর্মঘট ও মেদিনীপ্রর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। রেল ধর্মঘট প্রবিশা ও আসামে সমস্ত রেল ও ষ্টীমার চলাচল একেবারে অচল করিয়া দিয়াছিল। বাশালা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে এই ধর্মঘট পরিচালিত হয় এবং প্রথম দিকে ইহা এর্প সফল হইয়াছিল যে, কর্তৃপক্ষের বির্কেধ দাঁড়াইতে হইলে

<sup>&</sup>gt;জনসাধারণ উৎসাহের সপ্পেই অস্পৃশাতা দ্বৌকরণ এবং মদ্য ও ঐ জাতীর প্রব্যের ব্যবসা বন্ধের জন্য প্রচারের ভার ভূলিরা লইরাছিল।

দেশবাসীর সঞ্ববন্ধ শক্তির ন্বারাই যে শুধু তাহা সম্ভব, ঐ সন্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিলেন। উপযুক্ত সময়ে মিটমাট না করিয়া লওয়ায় অনেকদিন ধরিয়া এই ধর্মঘট চলে এবং শেষ পর্যন্ত একটা বিপর্যয়ের মধ্যে উহা থামিয়া যায়। এই ধর্মঘটের সূত্রেই শ্রীয়ন্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুশ্ত প্রথম জনচক্ষে বিশিষ্ট হইয়া উঠেন। গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনাটি ছিল মেদুনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। ১৯১৯ সালে বাজ্গলার গভর্ণরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য স্যার এস. পি. সিংহের (পরে লর্ড সিংহ) চেণ্টায় একটি আইন পাস হইয়াছিল, যাহার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামগ্রলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা চাল্ম করা—যালবারা প্রদেশে কতগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিয়ন-বোর্ড গঠিত হইবে। প্রধানতঃ দুইটি কারণে এই বাবস্থার যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছিল--প্রথমতঃ, যে ক্ষমতা গ্রামবাসিগণকে দেওয়ার কথা তাহা জেলার কর্তাদিগের হাতেই ছিল (যথা, গ্রামের চৌকিদারগণকে নিয়োগ ও বরখান্তের ক্ষমতা) এবং দ্বিতীয়তঃ, ইউনিয়ন-বোর্ডগরেল প্রতিষ্ঠার ফলে অতিরিক্ত কর চাপিয়াছিল, যাহার বিনিময়ে কোনও স্ববিধা পাওয়া যায় নাই। আইনে এর্প ব্যবস্থা ছিল যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট যে কোনও জেলায় ইহা চাল, করিতে কিংবা প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন। এডভোকেট শ্রীযুক্ত বারেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসী তাঁহাদের জেলা হইতে এই আইন প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য এক আন্দোলন সূরে, করিলেন, এবং তাঁহাদের দাবীকে শক্তিশালী করার জন্য নব-গঠিত ইউনিয়ন-বোর্ড গ্রন্থির ধার্য কর দিতে অস্বীকার করিলেন। সচরাচর যেরপে করা হইয়া থাকে, ঐ জেলায় এই নতেন আইনকে জোর করিয়া চালাইবার জন্য দমনমূলক ব্যবস্থাদি গ্হীত হইল। বলপূর্বক সম্পত্তি ক্রোককরণ, হয়রাণি ও গ্রামবাসিগণের বিচার, সামরিক পর্বালস ও সৈন্যগণ কর্তৃক ভীতিপ্রদর্শন-সব কিছুই চেণ্টা করিয়া দেখা হইল কিন্তু কোনও ফল হইল না। সারা ১৯২১ সাল ধরিয়া অত্যাচারের তাণ্ডব চলিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে এই আইন প্রত্যাহার করিয়া লইতে হইল। এই কর-ক্ধ আন্দোলনের সাফল্য মেদিনীপুরের জনসাধারণকে যথেন্ট শক্তি ও আত্মবিশ্বাস এবং তাঁহাদের নেতা শ্রীয়ন্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে জনপ্রিয়তা আনিয়া দিল। এখানে আমাদের কাহিনী হইতে সরিয়া গিয়া ১৯২১ সালে কর্তৃপক্ষ যে

এখানে আমাদের কাহিনী হইতে সরিয়া গিরা ১৯২১ সালে কর্তৃপক্ষ যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড মহাত্মা গান্ধীকে আমল দেন নাই। জানুরারীতে বর্তমান রাজার খ্রাতাত, কনটের ডিউক ন্তন আইন সভাগ্রলির উন্বোধনের উন্দেশ্যে ভারত দ্রমণে আসেন। তাহার এই দ্রমণকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করে এবং ডিউক যেখানেই গিয়াছিলেন সেখানেই এই বর্জীনের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এই বিক্ষোভে ভারত গভর্নমেন্ট বিরক্ত হইলেন এবং তাহাদের উদাসীন

নিরপেক্ষ মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটিতে স্কুর্ করিল। এপ্রিলে লর্ড চেমসফোর্ডের পর বড়লাট হইলেন ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রতিভাশালী প্রধান বিচারপতি লর্ড রেডিং। তাঁহার আগমনের অলপ কিছুদিন পরেই, মে মাসে তাঁহার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক সাক্ষাংকারের ব্যবস্থা হইল। এই সাক্ষাংকারে লর্ড রেডিং মহড্রোকে আশ্বাস দিলেন যে, হিংসার পথ গ্রহণ না করিলে তিনি কংগ্রেসের কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি আরও বলিলেন যে, মহাত্মার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁহার এক বক্ততায় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন এবং গভর্নমেন্ট তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা আনিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। মহাত্মা প্রতিশ্রতি দিলেন যে, মৌলানা যাহাতে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার হিংসা পরিহার করিয়া চলার আশ্বাস দেন, ইহা তিনি দেখিবেন এবং এই প্রতিশ্রতি যথাবিধি পালিত হইয়াছিল। যদিও সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে অন্যায় বা অপমানকর কিছু ছিল না, তবু জনসাধারণের মনে হইয়াছিল যে, স্কুচতুর বড়লাট কৌশলে মহাত্মা ও মৌলানা— ফেলিয়াছেন। যদিও উভয়কেই এই বেকায়দায় পর. মৌলানা মহম্মদ আলির বিরুদেধ যে মামলা আনিবার কথা হইয়াছিল তাহা স্থাগত রহিল, তব্ম আগস্ট মাসে করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি ও অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হইলেন এবং দ্বই বংসরের জন্য তাঁহাদের 'সশ্রম কারাদণ্ড' হইল। এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গভর্নমেন্টের চাুকুরী—অসামরিক বা সৈন্যবাহিনীর যে কোনও চাকুরীই হউক না কেন,—ত্যাগ করিবার জন্য সকল মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছিল এবং ইহার অর্থ ছিল আইনভণ্গ। আলি দ্রাতৃগণ ও তাঁহাদের সংগীদিগের শাস্তি হইবার পর মহাত্মা গান্ধী ইহার মোকাবিলা করিতে আগাইয়া আসিলেন। ছেচল্লিশ জন কংগ্রেস নেতা ঐ একই প্রস্তাব স্বাক্ষর-সহ প্রকাশ করিলেন, এবং সারা ভারতব্যাপী হাজার হাজার সভায় ইহার প্রনরাব্যন্তি হইল। কিন্তু গভর্নমেন্ট একজনকেও গ্রেপ্তার করিলেন না এবং কংগ্রেসের এই অমানাকরণের প্রতি তাঁহারা দুখি দিলেন না। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় আইনসভা —ন্তন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্থাপিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট—১৯২৯ সালের পূর্বেই সংবিধান পরীক্ষা ও সংশোধনের অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস করিল। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কোনও জবাব আসিল না কিন্তু পরের বংসর ভারতসচিব লর্ড পীল এই বিষয়ে ১৯২২ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখযুক্ত এক বার্তায় জানাইলেন যে, এত শীঘ্রই সংবিধান সংশোধনের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত কাহিনী হইতেেঁঁ মনে হইতে পারে, সারা ১৯২১ সাল ধরিয়াই ব্রিঝ মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছন্দ গতিতে আগাইয়া গিয়াছেন এবং কোনও বাধার সম্মুখীন হন নাই। এই ধারণা প্রোপ্ররি ঠিক নয়। জনমতের একটা বিরাট आश्रम जाँदात मिरक **किल देशा**उ कान अर्लिश नाहे-किन्छ द्रिश्यकीवी मन्द्रानात मन्द्रतन्थ याजा वारा, जाँदारानत भर्था क्वर क्वर गान्धी-विद्याधी ছিলেন। প্রথমতঃ, ভারতীয় উদারপন্থিগণ সর্বত তাঁহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং অধিকাংশ প্রদেশে মন্দ্রিছের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগার চেন্টার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ছিল উদারপন্থীদের এই সহযোগিতা এবং যতদিন তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন—অর্থাৎ, ১৯২২ সালের মার্চ পর্যন্ত— তাঁহারা উৎসাহের সহিত এই শাসনতল্যকে সমর্থন করিয়াছিলেন। বৃটিশ মন্দ্রিসভা হইতে তাঁহার পদত্যাগের পর প্রতিক্রিয়া স্বর্ হইল এবং উদারপন্থী নেতৃবর্গ অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সহযোগিতা চালাইয়া যাওয়া অধিকতর কঠিন হইয়া পডিতেছে। ১৯২২ সালের এপ্রিলে স্যার তেজ বাহাদ্যর সপ্র, বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ হইতে পদত্যাগ করিলেন এবং ১৯২৩ সালের মে মাসে যুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন ঐ প্রদেশের উদারপন্থী নেতা শ্রীযুক্ত চিন্তার্মাণ। ক্রমে ক্রমে উদারপন্থিগণ সকলেই গভর্ম-মেন্টের বিরুদ্ধে চলিয়া গেলেন এবং ১৯২৭ সাল নাগাদ পরিবর্তনিটা এতই বিরাট হইল যে, যখন সাইমন কমিশন নিয়োগ করা হয় তখন কংগ্রেসী ও উদারপন্থিগণ উহাকে বর্জনের কথা যুক্তভাবে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন।

মনোভাবে ও দুণ্টিভগ্গীতে ভারতীয় উদারপন্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ-পক্ষগণের সহিত খ্রই মিল ছিল, যাঁহারা কংগ্রেসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগর্নল বর্জনের নীতিতে ভীষণ অস্কবিধায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। অসহযোগের জোয়ারে যদিও তাঁহাদের প্রভাব সাময়িকভাবে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, তব্ যেট্রকু প্রভাব তথনও তাঁহাদের ছিল উহাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহারা চেন্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন। এই চেন্টায় তাঁহারা ভারতের বিখ্যাত কবি ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত এক বিরাট ব্যক্তির সমর্থন লাভ করেন: জ্বলাইরের প্রায় মাঝামাঝি কবি ইউরোপ হইতে বোদ্বাইয়ে পেণছেন। বাদ্তবিক পক্ষে ঐ একই জাহাজে তাঁহার সঙ্গে আমি আসি। আমাদের যাত্রাপথে, তাঁহার সংখ্যে কংগ্রেস কর্তৃক গ্রেহীত অসহযোগের নূতন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। তিনি কোনও প্রকারেই ঐ নীতির বিরোধী ছিলেন না। তাঁহার শুধু ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এই যে, আরও বেশী গঠনমূলক কাজ হউক, যাহাতে শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভার করিয়া এক রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র গড়িয়া তোলা ষার। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সহিত আয়াল্যান্ডের সিন ফিন আন্দো-লনের গঠনমূলক দিকের মিল ছিল এবং আমার মত্ত্র ছিল একেবারে অনুরূপ। কিন্তু তিনি ভারতে পেণিছিবার সপো সপোই একদল লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া

ধরিলেন, যাঁহারা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন: এবং ঐ আন্দোলনের নুটিসমূহের প্রতি—এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীর সহিত যাহার কোনও সম্পর্ক ছিল না সে সম্বন্ধে মহাত্মার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিই কেবল তাঁহার দূলিট আকর্ষণে তাঁহারা উদ্যোগী হইলের। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সহিত সম্পর্ক ছিল্ল করাই অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য, এর প একটা ধারণা হওয়ায় কবি 'সংস্কৃতির ঐক্য' শিরোনামায় কলিকাতায় একটি তেজোদ্দীশ্ত ভাষণ দিলেন এবং প্রথিবীর অন্যান্য অংশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোনও প্রচেন্টাকে স্পন্ট ভাষায় নিন্দা করিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগর্লি বর্জনের বিরোধিতা করিলেন। এই আক্রমণকে মুখ ব'র্জিয়া কংগ্রেসী মহল মানিয়া লইতে পারিলেন না কিন্তু কবির সম যোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজন বিদশ্ধ ব্যক্তিকে খ'বুজিয়া পাওয়া সম্ভব ছিল না, যিনি তাঁহার আক্রমণের জবাব দিতে পারেন। যাহা হউক, বাঙ্গলার প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব' সম্বন্ধে এক ভাষণে ইহার জবাব দিতে সাহসী হইলেন। তাঁহার ভাষণের মূল কথা ছিল এই যে, যদিও সংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন ভিত্তি আছে তবু, প্রত্যেক দেশের নিজম্ব বিশেষ একটি সংস্কৃতি রহিয়াছে, যাহা তাহার জাতীয় প্রতিভার স্টি। ভারতকে তাহার নিজম্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও উহার বিকাশসাধন করিতে হইবে, এবং তাহা করিতে গিয়া যদি ব্টিশ প্রভারযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল বর্জন করিতে হয়, তাহাতে আপত্তির কিছু নাই। কবির আক্রমণকে বরণ করিয়া निख्या मराष्ट्रात भक्त कानमर्एं मन्डव हिन ना. विस्मवंदः এই कातरा रा. দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বন্ধ্যম্ব গড়িয়া উঠিয়াছিল। কবিকে শান্ত করিবার জন্য মহাত্মাকে সেজন্য কয়েকবার তাঁহার নিকটে যাইতে হইল। কিছুকাল কাটিবার পর কবি বাধাদান হইতে একেবারে নিরুত হইলেন এবং মহাত্মার পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে তাঁহার বিশ্বস্ততম সমর্থকদিগের একজন হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মার অসহযোগের নীতিতে যেমন বৃদ্ধিজীবীদের পক্ষ হইতে বাধা আসে, অন্যদিকে আর একটি পক্ষ—যথা, বিশ্লবী দল তাঁহার অহিংসার মতের বিরোধিতা করিয়া চলিয়াছিলেন। মহাবৃদ্ধের সময় হাজার হাজার বিশ্লবীকে কারার্ম্থ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদের অধিকাংশই পরে ১৯১৯ সালে রাজ-বন্দাদের মৃত্তি ঘোষণার ফলে খালাস পান। তাঁহাদের অনেকেই প্রতিশোধ গ্রহণ না করার নীতি অনুমোদন করেন নাই, যাহা জনগণের নৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়া তাহাদের প্রতিরোধশন্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবে বিলয়া তাঁহারা আশন্দকা করিয়াছিলেন। আদর্শগত বিরোধ হেতু প্রান্তন বিশ্লবীয়া গোষ্ঠীগতভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করিবেন এর্প একটা সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবিক

পক্ষে তাঁহাদের এক শ্রেণী ইতিমধ্যেই বাণ্গলায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার সূত্র, করিয়া দিয়াছিলেন। খুবই আশ্চর্ষের বিষয় যে, সিটিজেন্স প্রটেকশন লীগ নামে ব্রটিশ বণিক সম্প্রদায় ই'হাদের অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। একজন ভারতীয় এডভোকেটের মাধ্যমে এই অর্থ বন্টন করা হইত. যিনি অর্থলাভের সূত্রটা প্রকাশ করেন নাই। প্রান্তন বিপলবীদের বৈরিতা দূর করা, এবং সম্ভব হইলে কংগ্রেসের আন্দোলনে তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ বাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশ। সেজন্য তিনি সেপ্টেম্বরে মহাম্মা ও তাঁহাদের মধ্যে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন. যাহাতে তিনিও উপস্থিত থাকেন। মহাত্মার সহিত প্রাক্তন বিম্লবীদের খোলা-খুলি আলোচনা হয় এবং তিনি ও দেশবন্ধ, তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেণ্টা করেন যে. অহিংস অসহযোগ জনগণকে দূর্বল কিংবা নীতিভ্রন্থ না করিয়া বরং তাহাদের কার্যকর প্রতিরোধক্ষমতাকে জোরদার করিয়া তুলিবে। সম্মেলনের कन रहेन এই यে, याँराता উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বরাজের জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে পূর্ণে সুযোগ দান এবং উহার কাজে বাধা সূচ্টি হয় এমন কিছু না করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে অনুগত ও সক্রিয় সদস্য হিসাবে কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করিতে সম্মতও হইলেন।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরে রুম্খন্বার-কক্ষে মহাত্মা ও প্রাক্তন বিপ্লবীদের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়: সেই সময়ে তিনি এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশের অতিথি হিসাবে অবস্থান করিতেছিলেন। এই প্রথমবার কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবার আমার সুযোগ ঘটে। দেশবন্ধু ব্যতীত, সেই সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহর, লালা লাজপং রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলি। তাঁহাদের সক্রিয় সমর্থন না থাকিলে ১৯২১ সালে মহাত্মা কতথানি সাফল্য লাভ করিতেন বলা কঠিন। লালাজী ও দেশবন্ধার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে কেবল তাঁহাদের অবর্তমানে পাঞ্জাব ও বাণ্গলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি চাক্ষ্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। ১৯২১ সালে, যুবক নেহরু (পণ্ডিত জওহরলাল নেহর,) এতটা স্পরিচিত বা অভিজ্ঞ হন নাই যে, তিনি তাঁহার পিতার স্থান দখল করিতে পারেন। প্রথম তিনজন নেতার যে প্রভাব তাঁহাদের দ্ব দ্ব প্রদেশে ছিল তাহা ছাড়াও তাঁহাদের গ্রেড্র আরও এই কারণে ছিল যে. তাঁহারা তিন জনই ছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন নায়ক। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মার অনেক ভুলই এড়াইয়া চলিতে পারা যাইত যদি তাঁহারা তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। এই তিন বিরাট নেতার মৃত্যুর পর হইতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব পড়িয়াছে এমন সকলের উপর যাঁহারা উচ্চমানের

জ্ঞানব্দিধর অধিকারী নহেন। চরিত্র ও সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগের দিক হইতে ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদিগের কয়েক জনকে লইয়াই আজ কংগ্রেসের কার্ম-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; তব্ তাঁহাদের অধিকাংশকেই বাছিয়া লওয়া হইয়াছে প্রধানতঃ মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের 'অন্ধ' আন্গত্যের কারণে এবং তাঁহাদের মধ্যে অলপ কয়েক জনেরই ন্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার যোগ্যতা বা মহাত্মা শ্রান্ত পথে চলিতে উদ্যত হইলে তাঁহার বিরন্ধে কথা বলার ইচ্ছা আছে। এর্প পরিন্থিতিতে এখনকার কংগ্রেসের নেতৃপরিষদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে একজন মাত্র ব্যানার।

উপরোক্ত তিনজন নেতা ছাড়াও, ১৯২১ সালে জনগণের নিকট আলি দ্রাতৃত্বয়ের (মৌলানা মহম্মদ ও মৌলানা সৌকৎ আলি) ভূমিকা ছিল অনন্য। ইহা সম্ভব হইয়াছিল কতকটা তাঁহাদের নিজেদের কার্যাবলী ও মহাযুদ্ধের সময় নির্যাতন ভোগের জন্য—কতকটা মুসলমানদিগের মধ্যে নব জাগরণের জন্য— তবে বেশীর ভাগই তাঁহাদের স্বপক্ষে মহাত্মার প্রচারের ফলে। তাঁহাদের সহিত মহাত্মা এরপে নিবিড়ভাবে এক হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে মহাত্মার দক্ষিণ ও বাম হস্তর্পে মনে করা হইত। তাঁহাদের সংশ্য করিয়া মহাত্মা সারাদেশ ঘ্রারিয়া বেড়াইরাছেন এবং ইহা স্পন্ট স্মরণ আছে যে, তখনকার দিনে যখনই 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' এরূপ জনপ্রিয় ধর্নিন শুনা যাইত তথন উহার সংগ্য সংগ্য এই ধ্রনিও শ্বনা গিয়াছে—'আলি ভাই-ও-কি জয়'। যদিও কয়েক বছর পরে আলি ভ্রাতৃশ্বয় মহাত্মার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন, তব্ব তাঁহাদের সহিত মহাত্মার এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশার জন্য তাঁহার কোনও দোষ ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমার মতে, অন্যান্য জাতীয় প্রশ্নগর্মার সঙ্গে খিলাফং প্রশ্নকে যুক্ত করার মধ্যে প্রকৃত ভূলটি নিহিত ছিল না, বরং উহা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন একটি সংগঠন হিসাবে দেশব্যাপী খিলাফং কমিটিকে গঠন করিতে দেওয়ার মধ্যে। ইহার ফলে, যখন পরে ন্তন তুরস্কের নেতার্পে গাজী মৃস্তাফা কামাল পাশা স্লেতানকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং খলিফার পদ একেবারে রদ করিয়া দিলেন, তখন খিলাফং প্রশেনর আর কোনও উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রহিল না এবং খিলাফং সংগঠনের সদস্যাদিগের মধ্যে অধিকাংশকেই সাম্প্রদায়িক. প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্টিশ-ঘে'ষা মুসলমানদের দলগুলি টানিয়া লইল। যদি প্রকভাবে কোনও খিলাফং কমিটি গঠিত না হইত এবং সকল খিলাফংপন্থী মুসলমানকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে বলা হইত তাহা হইলে যখন খিলাফং প্রশেনর আর কোনও অর্থ থাকিল না তথন কংগ্রেস সম্ভবতঃ তাহাদিগকে দলভন্ত করিয়া লইতে পারিত।

বংসরের মাঝামাঝি সময় পার হইবার পর, রাজনৈতিক পরিস্থিতি

উত্তেজনাকর হইয়া উঠিতে লাগিল। না গভর্নমেন্ট না কংগ্রেস, কাহারও পক্ষেই সেই সময়ে বুঝা সম্ভব হয় নাই কখন ঝড় সুরু হইবে, তবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আসন্ন সন্বর্ষের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে সূত্র করিয়াছিল। এই সকল ঘটনায় সর্ব ত্রই জনসাধারণ আক্রমণকারীর এবং গভর্ন মেন্ট আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করিতেছিল। বাঙ্গলায় মেদিনীপুরে জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন এবং করাচীতে খিলাফং সন্মেলনের পর সেপ্টেম্বরে আলি দ্রাতৃদ্বয়ের কারাদন্ডের ফলে কংগ্রেস নেতাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আরও দুইটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য--পাঞ্জাবে 'আকালী' আন্দোলন ও দক্ষিণে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ। আকালীরা ছিলেন খুস্টানদের মধ্যে পিউরিট্যানদের মত শিখদের মধ্যে একটি শ্রেণী। তাঁহারা প্রধানতঃ শিখ মন্দির বা গ্রেন্থার গ্বলির পরিচালন-বাবস্থার সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সকল মন্দিরের অধিকাংশই ছিল খুব সম্পদশালী এবং একদল 'মোহান্ত' কর্তৃক পরিচালিত; কঠোর ও সংযমী জীবনযাপন করিয়া তাঁহাদের কেবল অছি হিসাবেই কার্য পরিচালনার কথা থাকিলেও সাধারণতঃ তাঁহারা জনগণের অর্থে একেবারে কলৎকময় জীবন কাটাইতেন। আকালীরা এই সকল মোহান্তকে অধিকারচ্যুত করিয়া মন্দিরগ্রনিকে জনপ্রিয় সমিতির পরিচালনাধীনে আনিতে চাহিয়াছিলেন। পরাধীন দেশে যেরপে সর্বদাই ঘটিয়া থাকে, গভর্নমেন্ট কায়েমী স্বার্থ অর্থাং মোহান্তদিগের সমর্থনে আগাইয়া আসিলেন। এইর্পে মোহান্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে আন্দোলন সূত্র, হইয়াছিল তাহা শীঘ্রই গভর্নমেন্টের বিরুম্থে আন্দোলনর পে গড়িয়া উঠিল। মন্দিরগালি দখল করার জন্য 'জাঠ' বা নর-নারীর এক একটি দলকে প্রেরণ করাই ছিল আকালীদের কোশল এবং উহা কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগের নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। ই'হাদের গ্রেপ্তার করিয়া কারার মধ করা হইল কিংবা নির্দয়ভাবে প্রহার ও বলপূর্বক ছত্তভগ করা হইল। এই আন্দোলন ১৯২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বংসর ধরিয়া চলিল যখন গভর্নমেন্টের চৈতন্যোদয় হইল এবং আকালীগণ গোডা হইতেই যাহা দাবী করিয়া আসিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহারা পাঞ্জাব আইন পরিষদে আইন প্রবর্তন করিলেন। মালাবারের মোপলাগণ ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী। স্থানীয় হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে তাঁহারা অভ্যুত্থান ঘটান: তব্ ও ইহার মধ্যে গভর্ন মেন্টের বিরুদ্ধেও একটা আন্দোলন ছিল যে জন্য সরকার যথেষ্ট উন্দেবগ ও অর্স্বাস্তি বোধ করিয়াছিলেন। ইহার একটা তাৎপর্যও আছে কারণ এই ঘটনার সূত্রেই প্রথম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরে।

বিদ্রোহের এই সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা সত্ত্বেও, ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যানত, 'এক বছরের মধ্যে' যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওরা হইরাছিল তাহা দ্রের থাক্,

**एम्पाराभी मन्दर्श्वत रकानल लक्क्ष्म एम्पा यात्र नार्ट। स्मञ्जना यथन कः**श्विमी মহল অস্থির ও হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে গভর্নমেন্ট পরিত্রাণার্থ আগাইয়া আসিলেন। এর্প ঘোষণা করা হইল যে, প্রিন্স অব ওয়েল্স ভারত দ্রমণ করিবেন এবং ১৭ই নভেন্বর তারিখে তিনি বোন্বাইয়ে পদার্পণ করিবেন। অবশ্য এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ক্ষোভ দূর করিয়া গভর্নমেন্টের অন্ক্লে তাঁহাদের সমর্থন সংগ্রহ করা। যুবরাজের ভ্রমণকে বর্জন করিবার জন্য সংগে সংগে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সামতি হইতে নির্দেশ প্রচার করা হইল। বলা হইল যে, ব্যক্তিগতভাবে যুবরাজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর যদিও কিছু বলার নাই, তথাপি যে আমলাতল্যের বিরুদ্ধে তাঁহারা সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন তাহার শক্তিব, দ্বির জন্যই যখন তিনি আসিতেছেন তখন তাঁহার ভ্রমণকে বর্জন করা ভিন্ন তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। এই বর্জনের প্রথম ধার্প হিস্যাবে ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'হরতাল' বা বর্জানের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহতান জানানো হইল, যেদিন সারা দেশব্যাপী কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে। ঐ দিনটিতে বোম্বাইয়ে হরতাল সফল হইল না। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস—উভয় পক্ষের সমর্থকদিগের মধ্যে সভ্যর্য বাধিল যাহা দীর্ঘস্থায়ী দাঙগায় পরিণত হইল। কিন্তু উত্তর ভারতে, বিশেষতঃ কলিকাতায় প্রধানতঃ খিলাফং সংগঠন-গ্রনির ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য এই আন্দোলন যের্প সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল তাহার তুলনা নাই। কলিকাতায় সাফলা এত বিরাট হইয়াছিল যে. পরদিন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান লিখিল, কংগ্রেসের ম্বেচ্ছাসেবকগণ শহর দথল করিয়া ফেলিয়াছে ও গভর্নমেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছেন: এবং তাহারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদিগের বিরুদ্ধে অবিলম্বে कर्कात वावञ्था গ্রহণের জন্য দাবী জানাইল। চবিশ্রণ ঘণ্টার মধ্যে, বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া তাঁহাদের আইনবিরোধী বালয়া ঘোষণা করিলেন। ইহার পর দেশের অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ইস্তাহার প্রচারিত इडेन।

কলিকাতায় একটা লড়াইয়ের জন্য আমরা বাসত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং সেজন্য আমরা সরকারী ইস্তাহার কায়মনে স্বাগত করিলাম। সাধারণ মত ছিল যে, অবিলন্দেব সরকারী হ্মাকির জবাব দিতে হইবে। কিন্তু আমাদের নেতা দেশবন্ধ্ব দাশ ছিলেন সতর্ক ব্যক্তি। তিনি প্রদেশের মধ্যে তাঁহার অন্থামীদের অবস্থা ব্যক্তিয়া লইতে এবং মহাত্মা গান্ধী ও কার্যনির্বাহক সমিতির সন্ধো পরামর্শ করিতে সময় চাহিলেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্যে অমান্য করার জন্য বদি কংগ্রেস আন্দোলন স্বর্ক্ব করে তাহা হইলে কি পরিমাণ জনসমর্থন লাভ করা ষাইবে, এ বিষয়ে সংবাদের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে গোপন বিজ্ঞান্ড পাঠানো হইল। এক সন্তাহের মধ্যেই জেলাগ্রনি হইতে

উৎসাহজনক সংবাদ আসিতে লাগিল। তাহার পর নভেম্বর মাসের শেষদিকে আমাদের কার্যধারা দিথর করিবার জন্য রুম্বদ্বার-কক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভা ডাকা হইল। বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেস সংগঠনগর্নালর প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সমিতির সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি ঐ দলের সদস্য হইয়াছি এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সর্বস্মাতিক্রমে এর্প দ্বির হইল যে, আইন অমান্য স্বর্ করা হইবে এবং জর্বী অবস্থার জন্য কমিটির সমস্ত ক্ষমতা ইহার সভাপতি দেশবন্ধ্ব দাশের উপর ন্যুস্ত হইল,—এবং তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারিগণকে মনোনীত করিবার ক্ষমতাও লাভ করিলেন। এইর্পে তিনি প্রদেশ কংগ্রেস্বের সর্বময় নেতা নিযুক্ত হন—যে পন্ধতি পরে সারা দেশে অন্স্ত হইয়াছিল।

দলের অলপবয়স্ক উগ্রপন্থী সদস্যগণ যে বিরাট আন্দোলন স্বর্ করিবার কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরামর্শ না মানিয়া নেতা ছোটখাটোভাবে উহা সূরে, করা দিথর করিলেন। তিনি বলিলেন, ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আন্দোলনকে গড়িয়া তুলিতে এবং সংগ্রামকে স্পন্ট একটি মাত্র প্রশ্নে সীমাবন্ধ রাখিতে তিনি চাহেন। ঐ প্রশ্নটি ছিল—যদি পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবকের এক একটি দল, আমাদের প্রস্তাবিত দলের ইউনিফর্ম না পরিয়া বরং সাধারণ পোশাকে, শান্তিপূর্ণভাবে খন্দরের কাপড় বিক্রী করিতে বাহির হন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট কি বাবস্থাবলম্বন করিবেন? যদি তাঁহারা ঐরূপ করেন তাহা হইলে গভর্নমেন্টের কার্যকে সম্পূর্ণ অসংগত ও ম্বেচ্ছাচারমূলক বলিয়া জনসাধারণ মনে করিবেন এবং সকল শ্রেণী কংগ্রেসকে সমর্থন করিতে আগাইয়া আসিবেন। এই প্রন্থের উপর সংগ্রাম সূর, হইল এবং আন্দোলনের ভার দেওয়া হইল আমার উপর। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব রহিল না. বিশেষতঃ এই কারণে যে, ছাত্রগণ ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে কেহ কেহ আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন প্রচার করিলাম যাঁহারা সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিতে বাহির হইয়া উহার পরিণামের জন্য প্রস্তৃত থাকিবেন। যে সাড়া পাওয়া গেল তাহা নৈরাশ্যজনক। জনসাধারণ স্পণ্টতঃই তখনও পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং তাঁহাদের জাগাইবার জন্য কিছু উন্দীপনার দরকার ছিল। দলের নেতা প্রস্তাব করিলেন যে, সকলের নিকট দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁহার স্থী ও পত্রে ম্বেচ্ছাসেবক হিসাবে বাহির হইবেন। আমরা এই প্রদতাবের বিরোধিতা করিলাম বিশেষতঃ এই কারণে যে, একজনও পুরুষ থাকা পর্যশ্ত কোনও দ্বীলোককে বাইতে দেওরা হইবে না। কিন্তু আমাদের নেতা তাঁহার সিম্বান্তে অটল রহিলেন। সেজন্য পর দিবস শ্রীমান দাশ, যিনি প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—

শ্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতার্পে বাহির হইয়া তথনই কারাবরণ করিলেন। সপো সভো আবহাওয়া বদলাইয়া গেল এবং আরও স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইতে স্বর্করিলেন—কিন্তু উহাও যথেন্ট ছিল না। অতএব এবার পালা আসিল শ্রীব্রুল দাশের। তাঁহার ননদ শ্রীব্রুল উমিলা দেবী ও আর একজন সাঁপানী কুমারী স্বনীত দেবী সম্ভিব্যাহারে তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব করার জন্য বাহির হইলেন। যখন শহরে এই সংবাদ ছড়াইয়া গেল যে, শ্রীয্রুল দাশ ও অন্যান্য মহিলাগণকে গ্রেণ্ডার করা হইয়াছে তখন ভীষণ উত্তেজনা দেখা গেল। দার্শ ক্ষোভে বৃশ্ধ-য্বা, ধনী-দরিদ্র স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য আসিতে স্বর্ করিল। কর্তৃপক্ষ ভয় পাইয়া গিয়া শহরটিকে এক সেনাশিবিরে পরিণত করিলেন। কিন্তু সংগ্রামের প্রথমার্থে আমাদেরই জয় হইল।

এই ক্ষোভ জনসাধারণের মধ্যেই আবন্ধ ছিল না, উপরক্ত এতদিন পর্যক্ত যে পর্লিস কর্মচারীরা আন্বগত্যের পরিচয় দিয়া আসিয়াছে ভাহাদের মধ্যেও ছডাইয়া পড়িল। জেলে নীত হইবার জন্য থানায় শ্রীযুক্তা দাঁশ যেই পুলিসের গাড়ীতে চড়িতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রলিস কনেন্টবল তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা সেইদিনই তাহাদের চাকুরীতে ইস্তফা দিবে। গভর্ন মেন্ট মহলে ভয় ধরিয়া গেল। তথনও কেহ জানিত না এই সংক্রমণ কতদরে পর্যন্ত ছড়াইবে। তৎক্ষণাৎ গভর্নমেন্ট আদেশ প্রচার করিলেন যে. প্রিলস কনেষ্টবলদিগের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইবে। সেইদিনই সম্ধ্যায় গভর্নমেন্ট হাউসে এক ভোজসভায় চাণ্ডলাকর একটি ঘটনা ঘটিল। নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী রাজনীতিবিদ (যিনি পরে ভারতসচিবের পরিষদের সদস্য হইয়া-ছিলেন) শ্রীয়ন্ত এস, এন, মল্লিক যখন শ্রীয়ন্তা দাশের গ্রেপ্তারের কথা শর্নালেন তখন উহার প্রতিবাদে তংক্ষণাৎ তিনি গভর্নমেন্ট হাউস পরিত্যাগ করিলেন। উত্তেজনা এতই প্রবল হইয়াছিল যে, গভর্নমেন্টকে মধারাত্তির পূর্বেই শ্রীযুক্তা দাশ ও তাঁহার সন্ধিনীদের মুক্তির আদেশ দিতে হইয়াছিল, এবং জনসাধারণকে বুঝাইতে হইয়াছিল যে ভুল করিয়া তাঁহাদের গ্রেম্তার করা হইয়াছে। প্রদিন হইতে হাজার হাজার ছাত্র ও ক্যুরখানার শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকরূপে নাম লিখাইতে সূর্ করিল। অলপ কয়েক দিনের মধ্যেই শহরের বড় দুইটি জেল রাজনৈতিক বন্দীদের ম্বারা পূর্ণ হইয়া গেল। তথন তাঁব, গাড়িয়া জেল তৈয়ারী করা হইল কিন্তু ঐগ্রালও বেশীদিন অপ্রণ থাকিল না। গভর্নমেন্ট তখন কঠোর ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেশকখ্র দাশ ও তাঁহার 

<sup>ু</sup> অসহবোগের নিরমান্সারে, কোনও কংগ্রেসসেবককে ব্টিশ আদালতে বিচারার্থ আনা হইলে তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থন না করিবার কথা। সেজন্য মামলা নির্মান্ত চলিত এবং সাধারণতঃ এই সকল মামলার নিশ্পতি হইতে করেক মিনিটের বেশী লাগিত না।

১০ই ডিসেম্বর তারিখের সম্থার মধ্যে আমরা সকলেই কারার**্**খ হইলাম।

কিল্ড এই সকল গ্রেশ্তার আরও উদ্দীপনার স্থান্টি করিল এবং যত বেশী লোক গ্রেম্তার হইতে লাগিল, জেলের পরিচালন-ব্যবস্থা ততই ভাষ্পিয়া পড়িল। বহু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দেওয়া হইলু কিন্তু কেহই জেল ত্যাগ করিবেন না: তদুপরি, তাঁহাদের সনাম্ভ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কখনও কখনও তাঁহাদিগকে, অন্য কোনও জেলে বদলি করা হইতেছে কিংবা তাঁহাদের আত্মীয়ন্দ্রজন দেখা করিতে চাহেন, এই অজ্বহাতে জেল-অফিসে লইয়া যাওয়া হইত এবং সেখানে তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইত। যখন এই কোশল ধরা পাড়িয়া গেল তখন জেলের কর্মচারী কেহ ডাকিতে আসিলে কোনও বন্দী তাঁহার সেল্ পরিত্যাগ করিতেন না। তাহাতে বন্দীদের বলপূর্বক জেলের গেটে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। জেলের বাহিরে অন্য কৌশল অবলম্বন করা হইঁয়াছিল। গ্রেশ্তার বন্ধ করা হইল এবং আদেশ দেওয়া হইল যে, জনতা ও বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করিতে পর্লিস যথেচ্ছ লাঠি ও বেটন চালনা করিবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিক্ষোভকারীদের পরিলসের গাড়িতে করিয়া শহর হইতে ত্রিশ মাইল দুরে যানবাহনের সূর্বিধা নাই এমন কোনও স্থানে লইয়া গিয়া হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিতে বলা হইত। শীতকালে নলের সাহায্যেও বিক্ষোভকারীদের যদৃচ্ছ ঠান্ডা জলে অবাধে স্নান করাইয়া দেওয়া হইত।

কিল্ডু ইহা প্রত্যেকের নিকটই ল্পণ্ট ছিল যে, এই সকল সাময়িক ব্যবন্ধাদি ও কৌশলে কাজ হইবে না। সরকারী দ্ভিতভগার ফলে অবন্ধা আয়ন্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। কংগ্রেস যে কৌশল কাজে লাগাইয়াছিল উহার অভিনবত্বে গভর্নমেন্ট বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহায়া অবশ্য,—পরে যের্প করিয়াছিলেন,—আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য ব্যাপকভাবে বেপরোয়া ও নির্মম শান্তির প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিল্ডু প্রিন্স অব ওয়েল্ম-এর ভারতে উপন্থিতির ফলে তাঁহায়া অস্ববিধায়, পড়িয়া গিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলিকাতায় ২৪শে ভিসেম্বর তারিথে প্রিন্স অব ওয়েল্ম-এর পোঁছিবার কথা ছিল, এবং উহার প্রায় এক সংতাহ প্রেব বড়লাট লর্ড রেডিং সেখানে উপন্থিত হন। যেহেতু তিনি ইংলন্ডের ভূতপ্রে প্রধান বিচারপতি সেই কারণে কলিকাতা প্রধান আদালতের সদস্যগণ প্রেই তাঁহাকে এক ভোজ সভায় নিমন্ত্রণ করিতে সন্মত হইয়াছিলেন; কিল্ডু দেশবন্ধ্ব দাশের গ্রেণ্ডারের জন্য তাঁহায়া ঐ ব্যবন্ধা বাতিল করিয়া দেন। এইর্পে সর্বত্রই বিরোধিতার সন্মুখীন হইয়া ভারত গভর্নমেন্টের অবস্থা অতান্ত সংগীন হইয়া উঠে। প্রথমতঃ, আইন অমান্য আন্দোলন বাংগলায় য়িদও

সর্বাপেক্ষা জোরদার হয়, তব্ সারা উত্তর ভারত জ্বভিরাই ইহা মোটাম্টি मिलिगाली छिल এবং কোনও প্রদেশেই বাদ যায় নাই। ইহা ছাড়া পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলন, বাজালায় মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ অভিযান ও দক্ষিণ ভারতে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ সংকটকে ঘনীভূত করিয়া তুলিল। ভারতের বাহিরে, আয়ার্ল্যান্ডে সিন ফিন আন্দোলন যথেণ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এবং ১৯২১ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট ব্টেনের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাহার কয়েক মাস পূর্বে মুস্তাফা কামাল পাশার সহিত আফগানিস্থান একটি চুক্তি করিয়াছে এবং ইহার পরে পারস্য ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও এক চুক্তি হইয়াছিল। ইজিপ্টে সৈয়দ জগলাল পাশার জাতীয়তা-বাদী ওয়াফদ দল শত্তিশালী ও সক্রিয় ছিল। এইর্পে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে. সমগ্র মূশিলম জগৎ গ্রেট ব্টেনের বির্দেধ সম্বাদ্ধ হইতেছে, এবং ভারতের মুসলমানদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া ছিল অবশাস্ভাবী। এর প পরিস্থিতিতে লর্ড রেডিং-এর গভর্নমেন্ট যে কংগ্রেসের সহিত একটা মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন, ইহাতে আশ্চর্য কিছু, ছিল না। প্রবীণ জাতীয়তাবাদী নেতা পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য, যিনি তাঁহার নিজম্ব কারণে ১৯২১ সালের আন্দোলন হইতে দ্রে রহিয়াছিলেন শান্তির দ্তর্পে আবিভূতি হইলেন। তিনি বড়লাটের এক বার্তা লইয়া প্রেসিডেন্সী জেলে দেশবন্ধ, দাশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তিনি প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন যে, জনসাধারণ যাহাতে যুবরাজের দ্রমণকে বর্জন না করেন তল্জন্য অবিশন্তে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইতে যদি কংগ্রেস সম্মত হয় তাহা হইলে গভর্নমেন্ট সপ্সে সপ্সে কংগ্রেস দ্বেচ্ছাসেবকদিগকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া যে বিজ্ঞাপ্তি প্রচার করিয়াছেন উহা প্রত্যাহার করিয়া লইবেন এবং উহার দ্বারা কারার শ্ব সকলকে ছাডিয়া দিবেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র স্থির করিবার জন্য গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া একটি গোল টেবিল বৈঠকও তাঁহারা আহ্বান করিবেন।

কলিকাতার বিশিষ্ট মৃসলুমান নেতা মোলানা আবৃল কালাম আজাদ ও পশ্ডিত মালব্যের সহিত আমাদের নেতার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলি দ্রাতৃশ্বর ও তাঁহাদের সহযোগিগণ, যাঁহাদের সেপ্টেশ্বরে করাচীতে দৃই বংসরের জন্য সশ্রম কারাদশ্ড হইরাছিল, তাঁহাদের মৃত্তির প্রশনসহ অন্যান্য করেকটি প্রশন সমাধান সাপেক্ষ ছিল। এই প্রশেন সরকারী জবাব ছিল এই যে, যেহেতু তাঁহারা আইন অমান্য আন্দোলনে দশ্ডিত হন নাই, সেজন্য মীমাংসার অন্যতম শর্তা হিসাবে তাঁহাদের মৃত্তির জন্য কংগ্রেসের চাপ দেওয়া উচিত নর। তবে বড়লাট এই আশ্বাস দিতে প্রস্তৃত ছিলেন যে, উপযুক্ত সময়ে তাঁহাদের সত্যই মৃত্তি দেওয়া হইবে। যখন দেশবন্ধ্য দাশ বিষয়টি আমাদের নিকট পেশ করিয়া

আমাদের মত চাহিলেন তখন যুবকগোষ্ঠী ঐ সকল শর্তে চুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলেন: ঐ দলে আমিও ছিলাম। তাহাতে তিনি আমাদের সহিত এক বিস্তৃত আলোচনা শুরু করিলেন এবং তাঁহার বন্তব্যের সমর্থনে এই ষ্ট্রান্ত তলিয়া ধরিলেন যে, তংক্ষণাং একটি আপোষ করা কর্তব্য। তিনি বলিলেন, ভালই হউক বা মন্দই হউক, মহাত্মা এক বংসরের মধ্যে স্মরাজের প্রতিপ্রতি দিয়াছেন। সেই এক বংসর শেষ হইতে চলিয়াছে। এক পক্ষ কাল মাত্র বাকী আছে, এবং এই অলপ সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের মুখ রাখিতে ও স্বরাজ সম্বন্ধে মহাত্মার প্রতিশ্রতি পূর্ণ করিতে কিছু সাফল্য অর্জন করিতে হইবে। তাঁহার নিকট বড়লাটের প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত সৌভাগোর মত আসিয়াছে। যদি ৩১শে ডিসেম্বরের পূর্বে একটি মীমাংসা হয় এবং সকল রাজনৈতিক বন্দী মৃত্তি পান তাহা হইলে জনগণের কল্পনায় ইহা কংগ্রেসের এক বিরাট সাফল্য হিসাবে গৃহীত হইবে। গোল টেবিল বৈঠক সফল হইতে পারে কিংবা না-ও হইতে পারে: কিন্তু যদি ইহা ব্যর্থ হয় এবং গভর্নমেন্ট জনগণের দাবীগুলি প্রেণে অস্বীকৃতি জানান—তাহা হইলে কংগ্রেস যে কোনও সময়ে সংগ্রাম প্রনরায় শুরু করিতে পারিবে এবং যখন করিবে তখন অধিকতর সম্মান ও জনগণের আস্থার অধিকারী হইবে।

উপরোক্ত যুক্তিগালি ছিল অখন্ডনীয় এবং আমি নিঃসংশয় বোধ করিয়া-ছিলাম। মীমাংসার প্রস্তাবিত শর্তাগুলি গ্রহণের স্কুপারিশ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নিকট দেশবন্ধ্য দাশ ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের যুক্ত স্বাক্ষর-সহ এক তার পাঠানো হইল। এই মর্মে জবাব আসিল যে, মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে আলি দ্রাতৃত্বয় ও তাঁহাদের সহযোগীদের ম.ভি এবং গোল টেবিল বৈঠকের তারিখ ও গঠন সম্বন্ধে একটি ঘোষণার উপরেও তিনি জ্যোর দিয়াছেন। দ্বর্ভাগ্যক্রমে, চুক্তির শর্ত লইয়া আর কোনও আলোচনা চালাইবার মত মানসিক অবস্থা বড়লাটের ছিল না এবং তিনি অবিলম্বে একটা সিম্পান্ত চাহিয়াছিলেন। এর প পরিস্থিতিতে দেশবন্ধ র যাহা করিবার ছিল তাহা হইল তাঁহার বন্ধ দের মধ্যে যাঁহারা তখন জেলের বাহিরে ছিলেন তাঁহ্যদের ডাকিয়া পাঠাইয়া বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করা, যাহাতে মহাত্মাকে রাজী করাইবার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে তাঁহারা চেষ্টা করেন। এই সকল কথা তাহাই করিলেন এবং আমেদা-বাদের নিকটে মহাত্মা যেখানে সচরাচর অবস্থান করিতেন সেই সবরমতী ও কলিকাতার মধ্যে বহু তার বিনিময় হইল। শেষ পর্যন্ত মহাত্মার মতের পরিবর্তন হইল কিন্তু তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। ভারত গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করিয়া করিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিলেন। ক্রোধে ও বিরন্তিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন দেশবন্ধ,। তিনি বলিলেন, কাহারও জীবন্দশার যে সুযোগ একবারই আসে তাহা তাহারা হারাইয়াছেন।

রাজবন্দীদের, সেই সপ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও মনোভাব ছিল এই যে, মহাত্মা ভয়ানক একটি ভুল করিয়াছেন। মাত্র সংখ্যালপ কিছু লোক, যাঁহাদের তাঁহার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ছিল, কোনও মতামত জানাইতে অস্বীকার করিলেন। বাহা হউক, সুযোগ যখন হারাইয়াছেই তখন এই প্রতিক্ল পরিস্থিতির যথাসাধ্য স্বযোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হন দেশবন্ধ। তাঁহার অর্ধ-লিখিত ভাষণ, যাহাতে অসহ-যোগ আন্দোলনের নীতি ও পর্ম্বতির যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হইয়াছিল, কংগ্রেসে পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার অনুপিস্থিতিতে সভাপতির আসনে বসিলেন দিল্লীর বিশিষ্ট নেতা হাকিম আজমল খাঁ। আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিপলে উন্দীপনার সন্ধার হইয়াছিল এবং প্রধান প্রস্তাবের ন্বারা সমগ্র দেশকে ব্যক্তিগত ও সমা্চ্যাতভাবে আইন অমান্যের নীতি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হইরাছিল। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করিতে, জরুরী আইনগুলি অমান্য করিতে এবং কারাবরণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটি যেরপে প্রদেশের সর্ব-ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার পে দেশবন্ধ কে নিয়োগ করিয়াছিল, সেই নজির অনুসরণ করিয়া কংগ্রেস মহাত্মাকে সমগ্র দেশের একচ্চত্র নেতাও করিয়া দিল।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে কৌত্হলপ্রদ একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের একজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা, মৌলানা হসরং মোহানী এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনিলেন যে, প্রজাতক্য (ভারত যুক্তরাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া গঠনতক্যে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তাঁহার বাশ্মিতা শ্রোতাদের এর্প অভিভূত করিয়াছিল এবং শ্রোতাদের পক্ষ হইতে যে রক্ম সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে, বিপ্রল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গ্হীত হইবে। কিন্তু মহাষ্মা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিতে উঠিয়া বিরাট গাম্ভীর্যের সহিত উহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন যাহার ফলে সভা কর্তৃক উহা বাতিল হইয়াৢ যায়। যাহা হউক, কংগ্রেসের পরবতী অধিবেশনগ্রনিতে প্রস্তাবটি বার বার তুলিতে হইয়াছে, যে পর্যন্ত না ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে ইহা গৃহীত হয়; সেবার প্রস্তাবটির উত্থাপক ছিলেন মহাষ্মা স্বয়ং, আর কেহ নহেন।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাশ্তির সঞ্জো সঞ্জো ১৯২১ সাল শেষ হইল। ৩১শে ডিসেম্বর তারিথে বা তাহার পূর্বে বিক্ময়কর ধরনের কিছুই ঘটিল না। যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তাহা আসিল না। কয়েক মাস প্রের্বে, বাজালার প্রান্তন বিশ্লবীদের সহিত আলোচনায় মহাত্মা বলিয়াছিলেন, সেই বংসরটি শেষ হইবার প্রেই স্বরাজ লাভের ব্যাপারে তিনি এতই নিশ্চিত যে,

৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পরে স্বরাজ লাভ না করিয়া তিনি নিজে বাঁচিয়া আছেন এর্প ধারণাও করিতে পারেন না। তিনি আরও বালয়ছিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসন ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে শ্বৈতশাসন তিনি চাহিবা মাত্রই পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি চাহেন প্রাপ্রার উপনিবোশিক স্বায়ন্তশাসন এবং তাহা যদি পান তাহা হইলে তিনি তাঁহার আশ্রমের উপরু ব্টেনের পতাকা উড়াইতে প্রস্তুত থাকিবেন। ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের যেই যবনিকা পতন ঘটিল, আমার মনশ্চক্ষে এই কথাগ্রিল স্বন্ধের মত ভাসিতে লাগিল।

ঐ বংসরটি শেষ হইবার প্রেই মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রধান প্রধান নেতা কারার্শ্ধ হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে, দেশবন্ধ্ ও বড়লাটের মধ্যে আলোচনা চলিবার সময় বিশিষ্ট পাশ্ডিত্যসম্পন্ন নেতাদের মধ্যে কাহারও পক্ষেই, মহাত্মাকে তাঁহার কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যদি তাঁহারা তথন তাহা করিতেন তাহা হইলে খ্ব সম্ভবতঃ ঘটনার গতি ভিন্ন হইত। অবশ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, ঐ বারো মাসের মধ্যে দেশের দার্গ উন্নতি হইয়াছিল এবং ঐ কৃতিত্বের অনেকখানিই মহাত্মার প্রাপ্য। কিন্তু দ্বংথের সহিত ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সংকটকালে তিনি যথেন্ট ক্টেনিতিক বর্ণিধ ও বিবেচনা প্রদর্শন করেন নাই। এই প্রসংজ্য মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের গ্ল ও বর্টি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে দেশবন্ধ্ব যাহা প্রায়ই বিলতেন তাহা মনে পড়িতেছে। তাঁহার মতে, মহাত্মা আন্দোলন চমংকারভাবে শ্রুর করেন, অদ্রান্ত দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেন; একটার পর একটা সাফল্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া আন্দোলনের চরম পর্যায়ে উপনীত হন—কিন্তু তাহার পর তাঁহার দ্বৃত্তা হারাইয়া দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখাইতে শ্রুর করেন।

এই অধ্যায়টি শেষ করিবার প্রে ঐ বংসরের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি হিসাব গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় হইবে। ১৯২১ সালটিতে দেশ নিঃসন্দেহে স্ক্রংহত একটি দলীয় সংগঠন লাভ করিয়াছিল। উহার প্রে, কংগ্রেস ছিল একটি নিয়মতান্দিক দল এবং প্রধানতঃ বস্তৃতাপ্রবণ সংস্থা। মহাত্মা কেবল যে ইহাকে একটি ন্তন গঠনতন্ত্র ও জাতীয় ভিত্তি দান করেন তাহাই নহে—যাহা অধিকতর গ্রেম্পর্ণ তাহা হইল, তিনি ইহাকে একটি বৈশ্লবিক সংগঠনে পরিণত করেন। বিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা—লাল, সব্দ্ধ ও সাদা—সারা দেশব্যাপী গৃহীত হয় এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। সর্বত্র একই ধর্নি শ্রনা গিয়াছে এবং ভারতের এক প্রান্থত হইতে অন্য প্রান্থত পর্যন্ত একই নীতি ও আদর্শবাদের প্রচলন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার মর্যাদা লোপ পায় এবং কংগ্রেস হিন্দীকে (বা

<sup>•</sup> জাতীর পতাকার লাল রঙটি এখন পরিবর্তন করিয়া জাফরণ করা হইরাছে।

হিন্দ্বশ্বানী) সমগ্র দেশের রাণ্ট্রভাষার্পে গ্রহণ করে। স্বতঃস্ফ্র্ডভাবেই, খন্দর সকল কংগ্রেসীর দলীয় পোষাক হইয়া উঠে। সংক্ষেপে বলা যায়, আধ্বনিক রাজনৈতিক দলের সকল বৈশিষ্ট্য ভারতে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এর্প বিরাট সাফলাের কৃতিত্ব স্বভাবতঃই আন্দােলনের নেতা—মহাত্মা গান্ধীর। দ্রভাগান্তমে, অনেক গ্রহ্তর ভূল—তাহার নিজের ভাষায় 'হিমালয় প্রমাণ ভূল' তাহার হইয়াছে। আজও যে তিনি তাহার দেশবাসীর হদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা দ্বারা ব্রায় না যে, বিচার-বিদ্রান্তি হইতে তিনি মৃত্ত হইয়াছেন; বরং যে বিরাট বারট সাফলা তিনি সত্য সত্যই অর্জন করিয়াছেন সেগ্র্লি প্রকৃতপক্ষে এতই বিরাট যে, তাহার দেশবাসী তাহার ভূলদ্রান্ত ক্ষমা করিতে প্রস্তৃত আছেন।

এই প্রসঙ্গে, গোড়া হইতেই আন্দোলনে যে সমস্ত বুটি বর্তমান ছিল এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সংখ্য সংখ্য যেগালৈ আরও অধিকতররপে আঘ্র-প্রকাশ করে, সেগ্মলির কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এক ব্যান্তর উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অপ'ণ করা হইয়াছিল। দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপং রায় ও পশ্ডিত মতিলাল নেহর যথন জাবিত ছিলেন তথন তাঁহারা মহাত্মাকে কতকটা প্রভাবিত করিতে পারিতেন বলিয়া বাস্তবক্ষেত্রে অসমবিধা ততবেশী হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর হইতে কংগ্রেসের সমস্ত বিচারবৃদ্ধি এক ব্যক্তির নিকট বাঁধা পড়িয়াছে এবং যাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও প্রকাশ্যে সমালোচনা করিতে সাহসী হন তাঁহাদিগকে মহাত্মা ও তাঁহার শিষ্যগণ কংগ্রেসবিরোধী মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, এক বংসরের মধ্যে 'স্বরাজের' প্রতিশ্রুতির মধ্যে কেবল যে অবিবেচনা ছিল তাহাই নহে, নিব ্রিশ্বতাও ছিল। ইহা বিচারব ্রশ্বি-সম্পন্ন সকল লোকের নিকট কংগ্রেসকে অতীব মৃঢ় প্রতিপন্ন করিয়াছিল। মহাত্মার শিষ্যগণ অবশ্য পরে এই বলিয়া বিষয়টির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন যে, দেশ শর্তগালি পালন করে নাই এবং সেজনাই এক বংসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হয় নাই। মূল প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেরূপ বিজ্ঞতার অভাব ছিল, এই ব্যাখ্যাও তদুপৈ অসন্তোষজনক—কারণ অনুরূপ যুক্তি দেখাইয়া যে কোনও নেতা বলিতে পারেন যে, যদি আপনি কতকগুলি শর্ত পালন করেন তাহা হইলে এক ঘন্টার মধ্যে আপনি স্বাধীন হইতে পারেন। রাজনৈতিক ভবিষ্যান্বাণী করিতে গিয়া কোনও যোগ্য নেতার অসম্ভব শতাবলী চাপাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাঁহার হিসাব করা উচিত, কোন্ কোন্ শর্ত পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে এবং পরিম্পিতি অনুযায়ী কি ধরনের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। ততীয়তঃ, ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফং প্রশনকে স্থান দেওয়া দ্রভাগ্যজনক হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই যেরপে বলিয়াছি, যদি খিলাফং-পশ্বী

মনুসলমানগণ পৃথিক একটি দল না গড়িয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাহা হইলে এর্প অবাঞ্ছিত পরিণাম হইত না। ঐ ক্ষেত্রে তুকীদের নিজেদের কার্যের ন্বারাই যখন খিলাফং প্রশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইল তখন খিলাফংপন্থী মনুসলমানগণ জাতীয়তাবাদিগণের সহিত সন্পূর্ণর্পে মিশিয়া যাইতেন।

১৯২০ সালে যে ঝড় ঘনাইয়া আসিতেছিল উহা প্রকৃতপক্ষে শ্রের হইল ১৯২১ সালের নভেন্বরে। নভেন্বর ও ডিসেন্বর ধরিয়া ইহার প্রচন্ডতা অত্যন্ত তীর হইয়াছিল এবং যখন ন্তন বংসর শ্রের হইল তখন লক্ষণ দেখিয়া, কত দিন যে ইহা চলিবে বলা অসম্ভব ছিল। যাহা হউক, ১৯২২ সাল একটি বিপরীত দ্শোর জন্য নিদিশ্ট ছিল, যাহা এখনই আমরা দেখিব।

## 9

## ব্যর্থ পরিণাম (১৯২২)

এতদিন পরে আজ অনুমান করা সম্ভব নয়, ১৯২১ সালে ভারতবাসী কত গভীরভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, ঐ বংসর শেষ হইবার পূর্বেই স্বরাজ লাভ হইবে। এমন কি অতি বিদৃষ্ধ ব্যক্তিরাও এইরূপ আশা পোষণ করিয়া-ছিলেন। স্মরণ আছে, ১৯২১ সালে এক জনসভায় সূ্যোগ্য এক বাঙ্গালী এডভোকেটকে বক্তুতা দিতে শ্রনিয়াছিলাম, যাহাতে তিনি অত্যন্ত গ্রেব্দের সহিত বলিয়াছিলেন: 'এই বংসরে আমরা নিশ্চিতই স্বরাজ লাভ করিতে চলিয়াছি। যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন কিরুপে আমরা ইহা করিব আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, আমরা কৃতকার্য হইবই।' ১৯২১ সালে আর একবার, মহাত্মা কর্তৃক প্রচারিত কয়েকটি নির্দেশ সম্বন্ধে কলিকাতার একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদের সহিত আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকারে যে অর্থ আছে উহার সমস্তই ঐ বংসরের মধ্যে ব্যয় করিতে হইবে এবং পরের বংসরের জন্য কিছুই রাখা চলিবে না। স্বাভাবিক বিচারবোধসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট ইহা উচিত বলিয়া বোধ হয় নাই, কিন্তু মহাত্মাকে সমর্থন করিতে গিয়া এই বন্ধাটি বলিয়াছিলেন, 'আমরা বিবেচনাপ্রে'ক ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর দ্যিতপাত না করা স্থির করিয়াছি।' এই সমস্ত এখন পাগলামি বলিয়া মনে হইতে পারে: কিন্তু, ইহা হইতে দেশে সেই বংসরে জাতির যে আশা ও উদ্দীপনার ব্যাপক উচ্ছ্রাস দেখা গিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়।

ন্তন বংসর ১৯২২ সাল শ্রে হওয়ার সঞ্গে সঞ্গে জনগণের উৎসাহকে জাগাইয়া তুলিতে মহাত্মা বিশেষ এক চেন্টা করিলেন। স্তরাং, তাঁহার পরিকলপনার শেষ পর্যায়—অর্থাৎ কর-বন্ধের দিকে অগ্রসর হওয়া স্থির হইল। ১৯২২ সালের ১লা ফেরয়ারী তিনি বড়লাট লর্ড রেডিং-এর নিকট এই বলিয়া এক চরমপত্র পাঠাইলেন যে, সাত দিনের মধ্যে যদি গভর্নমেন্ট হদয়ের পরিবর্তন না দেখান তাহা হইলে তিনি গ্রুজরাটে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশ) বারদোলী মহকুমায় সাধারণভাবে কর-বন্ধ শ্রে করিবেন। বলা হইয়াছিল যে, বারদোলী মহকুমায় এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গাম্বীর সহিত নিদ্ধিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে কাজ করিয়াছেন এবং ঐ জাতীয়

কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। বারদোলীতে কর-বন্ধ আন্দোলনের স্ট্রনা হইবে দেশব্যাপী ঐর্প একটা আন্দোলন শ্রুর্ করার সন্দেত। বাঙ্গলায় যুগপৎ কর-বন্ধ আন্দোলন শ্রুর্ করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাও করা হইল, এবং যুক্তপ্রদেশ ও অন্ধ্রও (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাশ্বল) ঐ প্রকার আন্দোলনের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত ছিল। মহাত্মার চরমপত্র সমগ্র দেশে দার্ল উত্তেজনার স্ভি করিল। প্রত্যেকে র্ম্থনিশ্বাসে প্রহর গনিতে লাগিলেন। সহসা বিনামেঘে বন্ধ্রপাত ঘটায় দেশবাসী সতম্ব ও হতব্দিধ হইয়া গেলেন। চোরি-চোরার ঘটনা এই পরিস্থিতির উল্ভব করিল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিথে যুক্তপ্রদেশে চৌরি-চৌরা নামে একটি স্থানে গ্রাম-বাসিগণ উত্তেজনার ঝোঁকে থানায় আগন্ন ধরাইয়া দেয় এবং কয়েকজন প্রালিসকে হত্যা করে। এই সংবাদ যখন মহাত্মার নিকট পেণছিল, তিনি তখন অবস্থার এই পরিবর্তনে ভয় পাইয়া গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বারদৌলীতে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভা ডাকিলেন। তাঁহার অন্রোধে সমিতি সারা ভারতে অনির্দিণ্ট কালের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন (অর্থাং, কর-বন্ধ্বহ আইন ও গভর্নমেন্টের আদেশ অমান্যকরণ) সম্প্রের্পে বন্ধ রাখা স্থির করিল এবং সকল কংগ্রেসসেবককে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আত্মনিবন্ধ থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। এই 'গঠনমূলক কর্মস্কারণ মধ্যে ছিল প্রচলিত কোনও আইন কিংবা গভর্নমেন্টের জর্বী বিধান স্বেচ্ছাপ্রেক লঙ্মন না করিয়া স্তা-কাটা ও তাঁত-বোনা, অস্প্শ্যতা দ্বীকরণ, বিভিন্ন সম্প্রদারের মধ্যে ঐক্যের উম্রতিসাধন, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা দমন, 'জাতীয়' শিক্ষার প্রসার এবং সালিশী-বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়া মোকদ্বমার হাসকরণ।

সেই সময়ে সর্বাধিনায়কের আদেশ পালন করা হইল কিন্তু কংগ্রেস শিবিরে রীতিমত একটা বিদ্রোহ দেখা দিল। দেশব্যাপী আন্দোলনকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য কেন যে মহাত্মা চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনাকে কাজে লাগাইয়াছিলেন, ইহা কেহই ব্বিঝয়া উঠিতে পারেন নাই। জনসাধারণের ক্ষোভ আরও অধিক হইয়াছিল এই কারণে যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিখিদের সহিত পরামর্শ করা মহাত্মা প্রয়োজন বোধ করেন নাই এবং দেশের পরিস্থিতিও মোটাম্বটিভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অত্যধিক অন্ক্ল ছিল। জনগণের উৎসাহ যথন চরম সীমায় পেশিছিতে চলিয়াছে ঠিক তখনই পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্ষয় হইতে কম কিছ্বই নয়। মহাত্মার প্রধান সেনাপতিগণও—দেশবন্ধ্ব দাশ, পশ্ডিত মতিলাল নেহর, ও লালা লাজপং রায়, বাঁহারা সকলেই জেলে ছিলেন,—জনগণের মতই ক্ষ্বশ্ব

<sup>ু</sup> গ্রামের প্রালস ইত্যাদির বার নির্বাহের জন্য সকল গ্রামবাসীকে সেই সমরে বে চৌকদারী কর দিতে হইত উহা কথ করিয়া দেওয়া।

হইয়াছিলেন। আমি তথন দেশবন্ধার সঞ্চো ছিলাম এবং মহাত্মা গান্ধী যেভাবে বার বার ভূল করিতেছিলেন তাহাতে ক্লোধে ও দ্বংখে তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন আমি দেখিয়াছিলাম। ডিসেন্বরের ভূল সবে মাত্র তিনি বিক্ষাত হইতে স্বর্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভীষণ আঘাতের মত আসিল বারদৌলীর পশ্চাদপসরণ। লালা লাজপং রায়ের মনোভাবও একই প্রকার ছিল এবং শ্বনা গিয়াছিল যে দার্ণ বিরক্তিতে তিনি জেল হইতে মহাত্মাকে সত্তর পৃষ্ঠার এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন।

আধা-সরকারী মহলে মহাত্মার এই হঠাৎ রূপ-বদলের অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়া থাকে যে, বারদোলীতে তাঁহার কর-বন্ধ আন্দোলনকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য গভর্নমেন্ট গোপনে ব্যাপক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং করের পরবতী কিচ্ন্তির একটি বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হইয়া গিয়াছিল। গভর্নমেন্ট যে সকল পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে গোপন সংবাদ দিয়া মহাত্মার প্রতি সহান্ভৃতিসম্পন্ন সরকারী মহল তাঁহাকে গতক করিয়া দিয়াছিলেন য়ে, যদি তিনি আন্দোলন স্বর্ করেন তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা আছে। মহাত্মা গান্ধী যথন এই সকল তথ্যের সম্ম্খীন হইলেন তখন তিনি পরিচ্থিতির নৈরাশ্যকর অবস্থা উপলব্ধি করিলেন এবং বারদোলীতে আন্দোলন সফল না হইলে দেশে এই আন্দোলন পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না চিন্তা করিয়া তিনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের অজ্বহাত হিসাবে চৌরি-চৌরার ঘটনাকে কাজেলাগানো হিথর করিলেন। যাহা হউক, মহাত্মাকে যাহারা আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইবেন না।

সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে যখন তাঁহার অন্গামিগণ বিরক্ত ও ক্ষ্বুখ হইয়া উঠিতেছিলেন তখন তীক্ষব্দিধসম্পন্ন ইংলন্ডের ভূতপ্র্ব প্রধান বিচারপতি চুপ করিয়া বাঁসয়া ছিলেন না। সারা ১৯২১ সাল ধরিয়া তিনি মহাত্মাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন, কিন্তু আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর হইতে তিনি তাঁহার কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিবার একটি স্যোগ খাঁজিতে লাগিলেন। মহাত্মা তাঁহার সাম্তাহিক পত্রিকা ইয়ং ইন্ডিয়ায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন —এ পর্যন্ত তিনি যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এগালিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁহার অনুপ্রাণিত রচনাবলীর মধ্যে চিরকাল স্থান পাইবে—যেগালিকে গভর্নমেন্ট রাজদ্রোহম্লক বালয়া সিম্পান্ত করিলেন। অতএব তাঁহাকে গেশ্চার করিয়া দীর্ঘময়াদী কারাদন্তে দন্ডিত করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল। তবে যে প্রশ্নটি তাঁহাদের বিবেচনা করিতে হইয়াছিল তাহা হইল, যে জনতার বিগ্রহর্শ ছিলেন মহাত্মা তাহাদের উপর এর্শ কার্যেংসা প্রচার করা হইবে। শানা গিয়াছিল, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা প্রগান্ধির অহিংসা প্রচার করা

সত্ত্বেও, তাঁহার গ্রেণ্ডারের পর ব্যাপক বিশ্ভেলা, দাণগা ও রক্তপাত ঘটিবে বিলয়া লর্ড রেডিং সত্য সত্যই ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন। উপরন্তু, যে লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে অম্তসরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে তাঁহার পর আসিয়া ১৯১৯ সালের সেই ভয়াবহ ঘটনাবলীর প্রনরাব্তি ঘটাইবার কোনও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেজন্য তিনি ভীত ও উদ্বিশনভাবে মহাত্মাকে আঘাত হানিবার একটি স্বযোগ খর্জিতেছিলেন, যখন মহাত্মা স্বয়ং এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, যাহাতে সারা দেশে নৈরাশ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং কংগ্রেসের মধ্যেই বিদ্রোহের স্টি ইইল। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে লর্ড রেডিং-এর পক্ষে তৎপর হইবার ইহাই ছিল উপযুক্ত মুহুর্ত—র্যাদ ভারতসচিব শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র তাঁহার পথে কেবল বাধা না হইয়া দাঁড়াইতেন। ভারত গভর্ম-মেন্টের সোভাগ্য যে, মার্চের গোড়ার দিকে ইংলন্ডে মন্ত্রসভার সহিত মতভেদ ঘটায় শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ফলে শেষ বাধা দ্র হইল এবং ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী বন্দী হইলেন।

মহাত্মা গান্ধীর বিচার ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধ, চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার সভাপতির ভাষণে মামলার বিবরণ দিতে গিয়া পশ্টিয়াস পাইলেটের সম্মুখে খুণ্টের বিচারের সহিত উহার তুলনা করিয়াছিলেন। ওয়াই, এম, সি, এ-র সুবিখ্যাত নেতা স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত কে, টি, পালও অনুরূপ একটি উপমা দেন। মামলা চলিবার সময় মহাত্মা নিজকে একজন ক্লয়ক ও তাঁতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়া কির্পে 'বিশ্বস্ত রাজভন্ত ও সহযোগী হইতে আমি একজন অন্মনীয় রাজদ্রোহী ও অসহযোগীতে পরিণত হইয়াছি' তাহার বিবরণ দেন; এবং এইগুলি বলিয়া তিনি তাঁহার বিবৃতি শেষ করেন: 'বিচারপতি ও উপদেষ্টাগণ, যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদিগকে যে আইন চালঃ রাখার ভার দেওয়া হইয়াছে উহা অকল্যাণকর এবং বাস্তবিকপক্ষে আমি নির্দোষ তাহা হইলে একমাত্র যে পথ আপনাদের নিকট খোলা আছে তাহা হইতেছে, চাকুরী হইতে পদত্যাগ করা এবং এইরুপে নিজ্ঞাদিগকে পাপ হইতে দূরে রাখা, অথবা যদি আপনারা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যবস্থা ও আইন চাল; রাখিতে আপনারা সাহাষ্য করিতেছেন সেগালি এই দেশের জনগণের পক্ষে কল্যাণকর এবং সেজনাই আমার কার্যকলাপ জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর তবে আমাকে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি দেওয়া।

ইংরাজ্ঞ বিচারপতি শ্রীষ<sub>্</sub>ক্ত ব্রুমফিল্ড তাঁহাকে ছয় বংসরের কারাদশ্ডে দশ্ডিত করেন।

<sup>·</sup> কে. টি. পাল-কৃত—দি ব্টিশ কানেকশন উইম্ব ইন্ডিয়া—লন্ডন, ১৯২৭, পঃ ৫০।

শ্রীযুক্ত মন্টেগরে পদত্যাগ ছিল প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জের সর্বদলীয় মন্তিসভার রক্ষণশীলদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার একটি ইণ্গিত। টোরী সদস্য-দিগের চাপে আগন্টে শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জ তাঁহার সেই বিখ্যাত 'ইপ্পাতের কাঠামো' সম্বন্ধে বন্ধতা দেন যাহাতে সিভিল সাভিসিকে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার ইম্পাতের কাঠামোর পে বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, ভারতে অন্যান্য যে পরিবর্তনই হউক না কেন সিভিল সাভিস অবশ্যই বৃটিশের থাকিবে। এই বন্ধুতা ভারতে ব্যাপক অসন্তোষ সূচি করিয়াছিল, কারণ লোকে সেই দিন্টির প্রতীক্ষায় ছিল যেদিন সিভিল সাভিসের ক্ষমতা ও বেতন হাস করা হইবে এবং তম্বারা দেশবাসীকে তাহাদের দেশশাসনে যোগ্য স্থান দেওয়া হইবে। প্রায় এই সময়েই, ন তন সহকারী ভারতসচিব লর্ড উইন্টারটন ভারতে আগমন করেন। তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্যগ্রিলর মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় ন্পতি ও শাসকদিগের সম্বন্ধে নতন একটি নীতি ঘোষণা করা। পূর্বের বংসর যখন প্রিন্স অব ওয়েল্স ভারত দ্রমণে আসেন তখন তিনি বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁহার অভ্যর্থনার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ব্রটিশ ভারতে জনসাধারণ তাঁহার দ্রমণকে বর্জন করিয়া-ছিলেন: পক্ষান্তরে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁহার এরূপ কোনও অপ্রাতিকর অভিজ্ঞতা হয় নাই। সেই মৃহতে হইতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট নূপতিদের প্রতি নতেন এক মনোভাব—অধিকতর মৈত্রী ও সোহার্দের মনোভাব গ্রহণ করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। নুপতিগণ তাঁহাদের স্বার্থে বৃটিশ ভারত হইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে বৈরী আন্দোলন ও প্রচার চালানো হইয়া থাকে উহা দমন করার উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তন করিতে ভারত গভর্নমেন্টকে ব্রুথাইবার এই সুযোগ কাজে লাগাইয়াছিলেন। তদন,সারে, ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে আইন সভায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্য (রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা) আইন নামে একটি আইন প্রবর্তিত হইল। আইন সভা ঐ আইনটিকে একেবারে নাকচ করিয়া দিয়াছিল কিন্তু বড়লাট ইহাকে জরুরী ও আবশ্যক বলিয়া 'স্পারিশ' করায় ইহা আইনে পরিণত হইল। এই প্রসংগ্যে উল্লেখযোগ্য যে, নতেন সহকারী ভারত সচিব লর্ড উইন্টারটন বডলাট এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলার গভর্নরদিগের সহিত তাঁহার আলোচনায় নূপতিদিগের প্রতি এই নূতন মনোভাব প্রচার করেন. এবং তাঁহার দ্রমণের পর ভারত গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিগণ উপযুক্ত কোনও সাযোগ পাইলেই নাপতিদের প্রশংসা গাহিতে সারা করিয়া দেন।

অক্টোবরে ইংলন্ডে সাধারণ নির্বাচন হইল। সর্বদলীয় গভর্মেন্ট ভাশিয়া গেল এবং রক্ষণশীলগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইলেন। তাহাদের নেতা ছিলেন শ্রীষ্ট্র বোনার ল এবং ভাইকাউন্ট পাল ও লর্ড উইন্টারটন হইলেন যথাক্রমে ভারতসচিব ও সহকারী ভারতসচিব। পরের মাসে ভারত গভর্মেন্টের অর্থ- বিষয়ক সদস্য করিয়া স্যার বেসিল ব্ল্যাকেটকে ভারতে পাঠানো হইল। ভারতে প্রতিক্রিয়ার স্রোত ক্রমেই প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ভারতীয় উদারপন্থী নেতাগণ, যাঁহারা শ্রীযুক্ত মন্টেগরের প্রভাবে শাসনতন্থকে কার্যকর করিতে ও মন্দ্রিছের দায়িছ গ্রহণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের অবস্থা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিতেছে। মার্চ মাসে মন্টেগরের পদত্যাগের পর ইতিমধ্যেই এপ্রিল মাসে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ হইতে স্যার তেজ বাহাদ্রর সপ্রু পদত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে পরিস্থিতি যথন তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল তথন যুক্তপ্রদশের শিক্ষামন্দ্রী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি পদত্যাগ করিলেন। সারা ১৯২২ সালের মধ্যে গভর্নমেন্টের কেবলমার ভদ্র কার্যবিলী ছিল বাৎগলায় মেদিনীপরে জেলায় জনগণের ও পাঞ্জাবে আকালী শির্খাদগের দাবীগর্নি মানিয়া লওয়া। মেদিনীপরের ন্তন যে পল্লী স্বায়ন্তশাসন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে কর-বন্ধ আন্দোলন স্বর্ হইয়াছিল উহা প্রত্যাহত হয়, এবং পাঞ্জাবে একটি ন্তন আইন পাস হওয়ার ফলে শিখ মন্দিরগ্রিল মাহান্তদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া জনগণের কমিটিগর্নলের হুন্তে অর্পণ করা হয়।

আমাদের কাহিনীতে আপাততঃ ছেদ টানিয়া ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দ কি করিতেছিলেন এই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ১৯২১ সালে ডিসেম্বরের প্রথম সম্তাহে, লালা লাজপং রায় ও তাঁহার প্রধান প্রধান সহকর্মি-গণের অধিকাংশকেই পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির এক সভায় পর্বালস ঘেরাও করে। কয়েক দিন পরে, দেশবন্ধ, দাশ ও তাঁহার সহক্মীদের অধিকাংশকেই গ্রেশ্তার করা হইল: বাণ্গলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, শ্রীয়্ত্ত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও আমিও তাঁহাদের মধ্যে ছিলাম। ইহার পরে, পশ্ডিত মতিলাল নেহর, ও যুক্ত-প্রদেশের অধিকাংশ বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবক কারার মধ্য হইলেন। অসহযোগের নিয়মান, সারে, কোনও কংগ্রেসীই ব্টিশ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেন না। কাজেই, সর্বত্তই মামলা চালানো সহজ কাজ ছিল। অধিকাংশ বিচারই করেক মিনিটের বেশী স্থায়ী হইত না এবং একই ম্যাজিস্টোট শত শত মামলার নিষ্পত্তি করিতেন এক বিকালের মধ্যে। যাহা হউক, দেশবন্ধ্ব দাশের ক্ষেত্রে দুই মাস ধরিয়া বিচার চলিয়াছিল এবং বেহেত্ শ্রীয়ন্ত শাসমল ও আমাকে ঐ একই মামলায় তাঁহার সংগ্যে অভিযান্ত করা হইরাছিল সেজন্য মামলার অকারণ বিলম্বের যন্ত্রণা আমাদের ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে খোলাখুলিভাবে এর্প আলোচনা হইত যে, দেশবন্ধরে যেরপে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল তাহাতে আইনের কোন দোহাই না দেখাইয়া তাঁহাকে অভিযুক্ত করিতে ম্যাঞ্চিস্টেট চাহেন নাই। অতএব, তাঁহার বিরুম্থে তাঁহাদের মামলা সাজানোর জন্য মামলার সময়

সাক্ষাপ্রমাণ সংগ্রহ করিতে বার বার সময় দেওয়া হইয়াছিল। মামলা সাজানো হইয়াছিল কয়েকটি বিজ্ঞাপ্তর উপর, ষেগ্রালিতে তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন र्वामग्रा वना इट्रेग्नाइन: ये जवन विख्वि ठिए. जवन स्वाह्मास्त्रवक जारावेनरक অবৈধ বলিয়া যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, সেই সরকারী ঘোষণাকে লব্দন করা হইয়াছে এর প অভিযোগ করা হইয়াছিল। বাঁহারা বাণ্গলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে কান্ধ করিয়াছেন তাঁহারা জানিতেন যে, বাস্তবিক পক্ষে, তিনি এই সকল বিজ্ঞাণ্ডতে স্বাক্ষর করেন নাই। তথাপি, সরকারী হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য দেন যে, স্বাক্ষরগৃলি যথার্থই দেশবন্ধর এবং এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞের সাক্ষাবলে তিনি অভিযান্ত ও ছর মাসের কারাদন্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার বিচারের শেষের দিকে আদালতে এক বিবৃতি দিয়া তিনি এই সকল বেআইনী কার্যকলাপ এবং তাঁহার গ্রেণ্ডার সম্বন্ধীয় আর সকল অবৈধতার প্রতি দূখি আকর্ষণ করিয়া প্রমাণ করিতে চেন্টা করিয়া-ছিলেন যে. তাঁহাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিন্ধির জন্য গভর্নমেন্ট কখনও আইন ভণ্গ করিতে ইতস্ততঃ করেন না। রায়দানের পূর্বে, মামলাকারীদের পক্ষ হইতে এই বলিয়া এক বার্তা পাঠানো হইয়াছিল যে, যদি তিনি আইন অমান্য কথ রাখা সম্বন্ধে বারদৌলী প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট তংক্ষণাং তাঁহাকে মাজি দিবেন, কিল্ড তিনি এরপে কোনও প্রস্তাব মানিয়া লাইতে অস্বীকার করেন।

দশ্ভিত হইবার পর শীঘ্রই আমাদের কলিকাতায় আর একটা বন্দীশালা. আলিপরে সেম্ট্রাল জেলে বর্দাল করা হইল, যেখানে বাণ্গলার সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইবার আমরা সুযোগ পাইলাম। সংখ্যায় অলপ মহাত্মার গোঁড়া ভক্তবৃন্দ ব্যতীত আর সকলের মধ্যে বারদোলীর সিন্ধান্তে একটা অসন্তোষের ভাব ছিল। যেহেতু মহাত্মা ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা এবং তাঁহার অনুরোধেই বারদোলী প্রস্তাব লওয়া হইয়াছিল, সেজন্য বিশেষ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে এই মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল। বারদোলীর পশ্চদ্রপসরণকে একটি অনিবার্য ঘটনার পে মানিয়া লইয়া দেশবন্ধ, কোশল পরিবর্তন করিয়া জনসাধারণের উৎসাহ আর একবার জাগাইয়া তলিবার জন্য উপায় উল্ভাবনের চেণ্টা করিলেন। এইসূত্রে তিনি তাঁহার আইনসভার মধ্যে অসহযোগের পরিকল্পনা গড়িয়া তলিলেন। এই পরিকল্পনান,সারে, কংগ্রেসীরা নির্বাচনকে বর্জন না করিয়া প্রাথির পে নির্বাচনে দাঁড়াইবেন এবং নির্বাচিত আসনগুলি দখল করার পর গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করার জন্য অপরিবর্তানীয়, দুড় ও অবিচ্ছিল্ল একটি নীতি চালাইয়া যাইবেন। ১৯২০ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে আইনসভা বর্জনের বে কল্পনা করা হইয়াছিল উহা বার্থ প্রমাণিত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদিগণ

আইনসভা হইতে দ্রে থাকায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল সভা দখল করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তি দেশে জনগণের আন্দোলনকে সাহায্য না করিয়া গভর্ন মেন্টের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই সাহায্যের মধ্য দিয়া গভর্নমেন্ট জগংসভায় প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে. তাহাদের দমননীতিতে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদিগের সমর্থন আছে। দেশবন্ধার মতে, বৈপ্লবিক সংগ্রামে শত্রুকে কোনও দিক দিয়া স্ক্রবিধা দিতে নাই। অতএব কংগ্রেসীদের উচিত আইনসভার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল জন-সংস্থাসমূহের (যথা, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি) নির্বাচিত আসনগালি দখল করা। যেখানে সত্যই কোনও গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ আছে. সেখানে তাহা তাঁহারা করিতে পারেন: না পারিলে তাঁহারা অল্ডতঃ ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত বাধাদানের শ্বারা গভর্নমেন্টের সদস্য ও অন্তের্দিগকে ক্ষতিকর কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন। অধিকন্তু, নির্বাচনী অভিযান কংগ্রেসকে সারা দেশে একযোগে নিজের প্রচার চালাইবার সুযোগ ও সুবিধা দিবে। এই নতেন নীতি গ্রহণের অর্থ ছিল না যে, কংগ্রেসের অন্যান্য কার্যাদির কোনও একটিকে তাঁহাদের ত্যাগ করিতে হইবে: বরং আইনসভা ও জনসংস্থা-সমূহে নির্বাচিত আসনগুলি দখল করিয়া কার্যসূচীর সম্প্রসারণ করাই ইহার উल्प्रिमा किया।

আলিপরে সেম্ট্রাল জেলে দিনের পর দিন এই নতেন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সক্রিয় আলোচনা চালানো হইল। শীঘ্রই ইহা প্রতীয়মান হইল যে, আলোচনায় বিরোধীপক্ষের প্রধান বন্তব্য ছিল এই যে, ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আক্টে আইনসভার মধ্যে কার্যকিরী বিরোধিতার কোনও সুযোগ নাই। ইংরাজদিগের এবং গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য সদস্যের উপস্থিতির ফলে কি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (কেন্দ্রীয় আইনসভা) কি প্রাদেশিক আইন-সভাগালিতে নির্বাচিত সদস্যদিগের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব না হইলেও কঠিন ছিল। অধিকন্ত, পূর্বোন্ডটির ক্ষেত্রে বড়লাট এবং পরোন্ডটির ক্ষেত্রে গভর্নরিদিগের না-মঞ্জার ও সাুপারিশ নকরার ক্ষমতা ছিল, যম্বারা তাঁহারা আইনসভাগনির সিম্থান্ত সর্বদাই বাতিল করিয়া দিতে পারেন। ইহার জবাব ছিল এই যে, নির্বাচিত সদস্যগণ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হন, তাঁহারা গভর্নমেন্টকে অনবরত বাধাদানের দ্বারা আইনসভাগ্রালর বাহিরের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভাগ্নলির মধ্যে করেকটিতে অন্ততঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া নির্বাচিত সদস্যগণের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং যদি বড়লাট কিংবা গভর্নর কোনও আইনসভার সিম্ধান্তকে নাক্চ করিয়া দেন তাহা হইলে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে—উভয়ত্তই জনমতের বিচারে গভর্নমেন্ট নিন্দিত হইবেন। সর্বশেষে, প্রচলিত শাসনতন্ত অনুযায়ী, মন্ত্রীদের কিংবা তাঁহাদের দণ্ডরগৃলির বিরুদ্ধে একটি ভোটকেও কোনও প্রদেশের গভর্নর অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, এবং প্রাদেশিক আইনসভা মন্ত্রীদের বেতনের বিরুম্থে যদি ভোট দেন তাহা হইলে তাঁহারা আপনা হইতেই গদীচাত হইবেন এবং দৈবতশাসন সংক্রান্ত সংবিধানের প্রয়োগ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এই আলোচনা কয়েক সম্তাহ ধরিয়া চলিবার সময় र्जानभूत ज्ञान ताजवन्मीत्मत मर्था मृट्टी मन माना वीधिया छेठियाहिन এবং ভবিষাতের 'স্বরাজ' ও 'পরিবর্তান-বিরোধী' দলগালির প্রাণশান্তর পে তাঁহারা নির্দিণ্ট হইয়াছিলেন। ১৯২২ সালের মে মাসে বাজালায় কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন, তথা 'প্রাদেশিক সম্মেলন' চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হইল। গত বংসরের আন্দোলনে দেশবন্ধরে পঙ্গীর, সাহাসকতাপূর্ণ ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। তিনি তাঁহার সভানেত্রীর ভাষণে বলেন যে, কংগ্রেসকে কৌশল পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করিতে হইতে পারে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইনসভার ভিতর অসহযোগের নীতিকে বিবেচনাযোগ্য বলিয়া প্রস্তাব করেন। কে তাঁহার এই ভাষণে প্রেরণা যোগাইয়াছেন ইহা অনুমান করা কঠিন ছিল না এবং ইহাকে তাঁহার স্বামীর অনুপ্রাণিত মত সংগ্রহের একটি কোশলপূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে ধরিয়া লইয়া অচিরেই সারা দেশে বিতর্কের ঝড় সূরে হইল। ইহা হইতে স্পণ্ট বুঝা গেল যে. মহাম্মা তাঁহার গ্রেশ্তারের পূর্বে যে পরিকল্পনা নির্দেশ করিয়াছেন উহা হইতে কোনও বিচ্যাতির প্রশ্ন তাঁহার গোঁড়া ভল্কেরা বিবেচনা করিবেন না এবং কংগ্রেস কর্তৃক এই নতেন পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পূর্বে তীব্র লডাই হইবে। এই সম্ভাবনা আমাদিগকে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না করিয়া বরং আমাদের উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিল। জেলের মধ্যে দেশবন্ধ, প্রায়ই তাঁহার সমর্থকদিগের সহিত আলোচনা করিতেন, এবং তাঁহার ভবিষ্যুৎ কর্ম-ধারার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত একটি চিত্র তুলিয়া ধরিতেন। যে সকল ব্যবস্থা তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন সেগ্রলির মধ্যে ছিল ইংরাজী ও মাতভাষায় দৈনিক পত্র বাহির করা—এবং, এই জ্ঞাপনা-কল্পনা হইতেই তাঁহার ফরোয়ার্ড পত্রিকার জন্ম হয়, যেটি ১৯২৩ সালে সূত্র, করা হয় এবং অনতিকাল মধ্যেই ভারতে প্রধান প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগ্রলির অন্যতম হিসাবে বিশিষ্টতা অর্জন করে।

১৯২২ সাল ব্যাপিয়া ভারতে বহু জেলে রাজবন্দী ও জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে সভ্বর্য ঘটে। ব্যাপারটা চরমে উঠে বাণ্গলার দুইটি জেলে—বরিশাল ও ফরিদপুরে। এই সকল জেলে রাজবন্দীরা কর্তৃপক্ষের নিকট ভদ্র ব্যবহার দাবী করেন এবং ভারতীয় জেলগর্দালতে বন্দীদের প্রতি সাধারণতঃ যে অপমানকর ব্যবহার করা হইয়া থাকে ভাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকৃতি জানান।

কর্তৃপক্ষণণ ছিলেন একগ'নুরে এবং তাঁহারা বেরচালনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও রাজবন্দীদের মের্দণ্ড ভাণ্গিতে অসমর্থ হন। ইত্যবসরে, বেরচালনার সংবাদে জনগণের ক্ষোভ প্রচণ্ড হইয়া উঠে। এমন কি, অতি অনুগত বণ্গীয় আইন পরিষদও তৎপরতা দেখাইতে ব্যুক্ত হইয়া উঠে এবং গভর্নমেন্টের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। জেলের ভারপ্রাণ্ত মন্ত্রী স্যার আন্দার রহিম রাজবন্দীদের প্রতি বেরচালনা অনুমোদন করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার যুক্তিতে গভর্নমেন্টকে সম্মত করাইতে ব্যর্থ হন। প্রতিবাদন্দবর্প, তিনি কারাদণ্ডরের পদ ত্যাগ করেন যাহা বাণ্গলা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন ন্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার হিউ ন্টিফেনসন গ্রহণ করেন।

মার্চে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে হতব্যুদ্ধি হইরা পড়ে। তাঁহারা, 'আইন অমান্য তদশ্ত কমিটি' নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন, বাহার উদ্দেশ্য ছিল, সারা দেশ ঘ্রিয়া আইন অমান্য প্রনরায় স্রু করার সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এই কমিটির সদস্যদিগের মধ্যে সাধারণ মনোভাব ছিল যে, খুব শীঘ্র আইন অমান্য সূত্রে করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে প্রশ্ন স্থির করা কঠিন ছিল তাহা হইল ইতিমধ্যে কংগ্রেস কি করিবে। শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজ চালাইয়াই কি কংগ্রেস সম্ভূষ্ট থাকিবে, না দেশবন্ধ্ব কর্তৃক প্রস্তাবিত নতেন পরিকল্পনা ইহা গ্রহণ করিবে? কমিটি দেশে ব্যাপকভাবে দ্রমণ করিয়া কয়েক মাস পরে একটি রিপোর্ট দাখিল করিল। সিন্ধান্তের দিক হইতে কমিটির সদস্যগণ সমান দুই দলে ভাগ হইয়া গেলেন। আইনসভায় প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধার পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে ছিলেন হাকিম আজমল খাঁ (দিল্লী). পশ্ডিত মতিলাল নেহর (এলাহাবাদ) ও শ্রীযুক্ত বীঠলভাই জে, প্যাটেল (বোন্বাই); এবং ডাঃ এম, এ, আন্সারী (দিল্লী); শ্রীযুক্ত কে, আর, আয়েশ্যার (মাদ্রাজ) ও শ্রীযুক্ত সি, রাজাগোপালাচারী (মাদ্রাজ) ইহার বিরুদ্ধে। দেশবন্ধু দাশের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের অলপ কিছুদিন পূর্বে রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ায়, তিনি জ্বোর পাইরাছিলেন।

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি উত্তর বাণ্গলার জেলাগ্রলিতে অকস্মাৎ বন্যা হইল। যদিও বর্তমান ভারতে বন্যা ও দ্বভিক্ষ প্রায়শঃই ঘটিয়া থাকে, ব্যাপকতার দিক হইতে ১৯২২ সালের বন্যা ছিল অভূতপূর্ব। বাণ্গলার চারটি বড় জেলা ক্ষতিগ্রসত হয়; শস্য নন্ট হয়, বাড়িঘর ভাসিয়া যায় এবং বহ্ব প্রাদি পশ্র মারা পড়ে। বন্যার ফলে কিছ্ব প্রাণহানিও ঘটে। সমগ্র গ্রামাণ্ডল বিশাল এক জলাশয়ে পরিণত হয়। সারা প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনগ্রলি সংশ্য

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> এই পরিপ্রেক্ষিতে, ডাঃ আন্সারী যে ১৯৩৪ সালে আইন পরিষদে ঢ**ু**কিবার প্রস্তাবের **উল্যোক্তাদিগের একজ**ন হইবেন, ইহা কিময়কর।

সংশা সাহাযোর আবেদনে সাড়া দের এবং গ্রাণকার্যের উন্দেশ্যে প্রথম বে দলটি বন্যাম্পাবিত অণ্ডলে পেণছার ঐ দলে আমি ছিলাম। বিখ্যাত রসারনবিদ ও গ্রাণ সমিতির সভাপতি স্যার পি, সি, রারের প্ররাস এবং জনসাধারণের বদান্যতার ফলে, বন্দ্র, খাদ্যসামগ্রী ও পশ্রখাদ্যের (গবাদি পশ্র জন্য) বিরাট অবদান ছাড়াও ৪০০,০০০ টাকারও অধিক একটি তহবিল গাড়িয়া তোলা হয়। এই উপলক্ষে বাঞ্গলা গভর্নমেন্ট ২০,০০০ টাকা দান করেন এবং গভর্নমেন্টের এই কার্পাণ্যকে ন্যায়সঞ্গত বিলয়া বর্ণনা করিয়া গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য বর্ধমানের মহারাজা বলেন যে, গভর্নমেন্ট কোনও দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। গভর্নমেন্টের কোনও সাহায্য না পাইয়াও, জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত গ্রাণকার্য এর্প সফল হইয়াছিল যে, উহাতে কংগ্রেসের সম্মান অনেক বাড়িয়া যায়; ঐ সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানতঃ ছিল কংগ্রেসের সদস্যগণের। বস্তুতঃ, আমাদের সোভাগ্য, বাঞ্গলার গভর্নর লর্ড লিটন যথন বন্যাম্পাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাজের প্রশংসা করিয়াছলেন। সেই অর্বিধ, বন্যা ও দ্বিভিক্ষ উপলক্ষে গ্রাণকার্য সংগঠনে কংগ্রেস সর্বদাই একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

আগস্ট ও ডিসেন্বরের মধ্যে আরও দ্বৃহিটি উদ্ধেথযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হইল দেশবন্ধ্ব দাশের সভাপতিত্বে লাহোরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা। তিনি তাহার সভাপতির ভাষণে এই মর্মে হদয়গ্রাহী একটি ঘোষণা করেন যে, যে স্বরাজ লাভের জন্য তিনি প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন উহা কোন এক শ্রেণীর জন্য নহে—পরস্তু জনতার জন্য, যাহারা জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগ। এই সভার প্রে ও পরে, তিনি সর্বদাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গভীর আগ্রহ দেখাইয়াছেন এবং কিছ্বলাল জামসেদপ্রে টাটা আয়য়ন এম্ড স্টীল কোম্পানীর শ্রমিক সন্বের সভাপতি ছিলেন। অন্য ঘটনাটি ছিল কলিকাতায় ইয়ং মেন্স কনফারেলসর সভা, যাহা এই প্রদেশে যুব আন্দোলনের পথপ্রদেশক। এই সন্মেলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুবসমাজের নিজম্ব একটি আন্দেলন ও সংগঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিল।

নভেন্বরের শেষ দিকে কলিকাতার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা হর, যাহাতে দেশবন্ধ, ও মহাত্মার সমর্থকিদিগের মধ্যে একটি শক্তি পরীক্ষা হইল। ইহা ছিল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের ভূমিকাস্বর্প। ডিসেন্বরের শেষ সম্তাহে উত্তেজনাকর আবহাওরার মধ্যে গরাতে ভারতীর জাতীর কংগ্রেসের প্র্ণ অধিবেশন বিসঁল। প্রাথমিক অনুমান অনুযারী, শ্রীষ্কুত্ত দাশের পরিকল্পনা গ্রীত না হওরারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সমরে কেহ বলিতে পারেন নাই, ভোট কির্প হইবে। যাহা হউক, ইহা স্পন্ট ছিল যে, শ্রীযুক্ত দাশে সকল প্রদেশ হইতেই, বিশেষতঃ বাণ্যলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্চাব, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাশ্র বোদ্বাই প্রেসিডেন্সীর অংশ) হইতে প্রভাবশালী সমর্থক পাইবেন। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে তুম্ল বিতর্কের পর বিষয়টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভোটের জন্য উপস্থাপিত হইল। মাদ্রাজের বিশিষ্ট নেতা শ্রীষ্ত্র শ্রীনিবাস আরেঙ্গার,—যিনি মাদ্রাজের আইন ব্যবসায়ীদের নেতা ছিলেন এবং মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়াছিলেন,—এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিলেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ নির্বাচনে প্রতিস্বন্দ্বিতা করিবেন কিন্তু আইনসভার ভিতরে কাজে অংশগ্রহণ করিবেন না। এই সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মূল ভোটগ্রহণ চলিল এবং মহাত্মার সমর্থকগণ বিপ্র্ল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেন। তাঁহাদের উল্লাস প্রবল আকার ধারণ করিল এবং ঐ দিনের জয়গোরব লাভ করিলেন মাদ্রাজের নেতা শ্রীষ্কু রাজাগোপালাচারী, বিনি গান্ধীবাদের প্রতিভূ হিসাবে কংগ্রেসের সম্মুখে আবিভূতি হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত দাশ অসূর্বিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়িলেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি, কিন্তু তিনি যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মধারা স্থির করিবার জন্য তিনি তাঁহার সমর্থকদিগের একটি সভা ডাকিলেন। স্থির হইল, কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া তিনি 'স্বরাজ্য দল' নামে তাঁহার দল গঠন করিবেন। প্রাদন যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আগামী বংসরের, অর্থাৎ ১৯২৩ সালের জন্য কর্মসূচী স্থির করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে মিলিত হইল তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহর, স্বরাজ্য দল গঠন সম্বন্ধে একটি ঘোষণা করিতে উঠিয়া দাঁডাইলেন। এই ঘোষণা একটি অপ্রত্যাশিত আঘাতর পে আসিল এবং মহাত্মার সমর্থকিদিগের হর্ষোৎফ্ল মুথে ছায়াপাত করিল। অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন দেশবন্ধার পক্ষে এবং তাঁহাদের বাদ দিলে যে কংগ্রেসের শক্তি ও গারাছ বহুলাংশে হ্রাস পাইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। পশ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রথম ঘোষণার সমর্থনে শ্রীযুক্ত দাশ অধিবেশনের অন্তিম ভাষণে তাঁহার সভাপতির পদত্যাগপত্ত পেশ করিলেন: কারণ, তাঁহার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য দেশকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, সরকারীভাবে গৃহীত প্রস্তাবগুলির বির,শ্বে কাজ করিতে তিনি চাহিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর সমর্থকগণ তাঁহাদের জয়ে সন্তুণ্ট হইয়া গয়া ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু যে ফাটল ঘটিয়া গিয়াছে তন্জন্য আনন্দিত হইতে পারিলেন না। স্বরাজ্যপন্থীরা পরাজয় স্বীকার করিয়াও সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়ার দ্ঢ়েস্কন্প লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## শ্বরাজ্যপশ্বীদের বিদ্রোহ (১৯২৩)

ম্বরাজ্যপন্থী নেতৃব্নুদ ভবিষাতের জন্য কঠিন এক কর্মসূচী লইয়া গয়া হইতে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন। সাধারণভাবে ইহা স্থির হইয়াছিল যে,—বাঙ্গলা, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে দেশবন্ধ, দাশ—উত্তর ভারতে পণ্ডিত মতিলাল নেহর, ও বোম্বাই প্রেসিডেম্সীতে শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল প্রচার চালাইবেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগ্রলি মোটের উপর স্বরাজ্যপন্থীদের বিরোধী ছিল। সেজন্য স্বরাজ্যপন্থীদের প্রচারের মাধ্যম হিসাবে প্রধানতঃ বন্ধতার উপর নির্ভার করিতে হইরাছিল। কলিকাতায় আমরা আমাদের প্রচারের স্ক্রবিধার জন্য বাংগলার কথা নামে চার প্তার একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং নেতার আদেশে আমাকে রাতারাতি সম্পাদক হইতে হইয়াছিল। মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, যিনি পরে **হিন্দরে** সম্পাদক হইয়াছিলেন, খবে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার তামিল দৈনিকপত্র স্বদেশমিতম্ স্বরাজ্যপন্থীদের নীতির ব্যাখ্যাকার হইয়া উঠিল এবং আমাদের প্রচারে সাহায্য করিবার জন্য তিনি ঐ একই নামে একটি ইংরাজী সাণ্তাহিকও বাহির করিলেন। পুণাতে অত্যন্ত প্রভাবশালী মারাঠী পত্রিকা **কেশরী** আমাদের আদর্শের প্রচারক হইয়া দাঁড়াইল। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর কেশরীর সম্পাদক হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত কেলকার এবং যেহেত তিনি স্বরাজ্য দলের একান্ত সমর্থক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার কেশরী পত্রিকার সমস্ত সম্বল দলের কার্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধ্ যথন বাণগলায় ফিরিয়া আসিলেন তথন তিনি
দেখিলেন যে তাঁহার অবস্থা যুথেগট দ্বল হইয়া গয়াছে। কংগ্রেসের পরিচালনক্ষমতা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্বন্দ্রীদের হাতে চলিয়া গিয়াছে, যাঁহারা ঐ
সময় 'পরিবর্তন-বিরোধী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন; কারণ তাঁহারা কংগ্রেসের
চাল্ব পরিকল্পনা ও কর্মস্টীর যে কোনও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন।
আমরা যখন প্রথম আমাদের সমর্থকদের অবস্থা বিচার করিলাম তথন দেখিলাম
যে, সংখ্যার আমরা ক্ম। কংগ্রেস সরকারীভাবে যে কর্মস্টী গ্রহণ করিয়াছিল
তাহার বির্দেধ আমরা বিদ্রোহ করিয়াছিলাম বলিয়া প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করা
আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। তথাপি, আমরা ছিলাম শৃংখলাপরায়ণ ও
দৃত্পতিজ্ঞ একদল ক্মী এবং অপরিসীম উৎসাহ লইয়া আমাদের কাজে আস্থা-

নিয়োগ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমরা যে সকল কোশল অবলম্বন করিয়াছিলাম সেগ্রালির মধ্যে একটি ছিল সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগর্নালর ঘন ঘন সভা ডাকিয়া গয়া কংগ্রেসে গ্হীত প্রস্তাবগর্নালর পরিবর্তন দাবী করা। প্রথম প্রথম এর্প সভায় আমাদের দল পরাজিত হইত কিন্তু ক্রমশঃই আমরা আগাইয়া চলিলাম এবং আমাদের দল কোন একটি স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হইলে ঐ সংবাদ অন্যান্য স্থানে আমাদের সহকমিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।

সারা ভারতে প্রাথমিক প্রচার চালাইবার পর মার্চ মাসে এলাহাবাদে পশ্ছিত মতিলাল নেহর্র গৃহে স্বরাজ্যপন্থীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র ও আন্দোলনের পরিকল্পনা রচিত ইয়। গঠনতন্ত্র লইয়া যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন স্বরাজ্য দলের চরম লক্ষ্য সম্বশ্বে মতভেদ দেখা দিল। দলের লক্ষ্য কি হইবে—উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন, না পূর্ণ স্বাধীনতা? এই প্রশেন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র স্পন্ট ছিল না। তাহাতে কেবল বলা হইয়াছিল যে, স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য কিন্তু স্বরাজ্য বলিতে কি ব্রুমার উহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। যেহেতু স্বরাজ্য দল ছিল অধিকতর বাস্তববাদী সেজন্য স্বরাজ্বের প্রকৃত অর্থ ইহা স্পন্টভাবে নির্দেশ করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এই প্রশেন সম্পূর্ণ মতৈক্য সম্ভব হয় নাই, কারণ স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে দ্রইটি দল হইয়া গিয়াছিল। অতএব আপোষ হিসাবে গঠনতন্ত্র ইহা ঘোষণা করা স্থির হইল যে, দলের 'আশ্র্ম' লক্ষ্য হইতেছে উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন লাভ করা। এইর্পে নবীন ও প্রবীণের শ্বন্দের সাময়িক একটি মীমাংসা হইল।

শ্বাজ্যপশ্থীদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পর শ্রীযুক্ত দাশ দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘ দ্রমণে বাহির হইলেন। এই কাজ অতীব কণ্টসাধ্য ছিল। সেই সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী গান্ধীবাদের ঘাঁটিগর্লির অন্যতম ছিল এবং শ্রীযুক্ত দাশ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ ঘাঁটিকেই প্রথম অধিকার করিতে প্রয়াসী হইলেন। দক্ষিণ ভারতে গরমের প্রচন্ড দাহ সত্ত্বেও তাঁহার এই দ্রমণ খুবই সফল হইয়াছিল। সেখানকার তাঁহার এই সাফল্যের পরোক্ষ ফল দেশের অন্যান্য অংশে দেখা গেল। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি বাঙ্গলায় প্রচারকার্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিলেন, যাহার ফল খুব ভাল হইল। প্রায় এই সময়েই দল স্থির করিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঘন ঘন সভা দাবী করা। পর পর প্রত্যেকটি সভায় দেখা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের ভোট বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি এর্প অগ্রগতি হইয়াছিল যে, 'পরিবর্তন-বিরেম্বীদের' লইয়া সম্পূর্ণতঃ যে কার্যনির্বাহক সমিতি (কংগ্রেসের কর্মপরিষদ) গঠিত হইয়াছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে উহার আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজ্বায় রহিল না এবং সেজন্য

উহাকে পদত্যাগ করিতে হইল। তবে যেমন 'পরিবর্তান-বিরোধিগণ' পদাধিকারের জন্য যথেষ্ট শব্তিশালী ছিলেন না, তেমনি ছিল না স্বরাজ্য দল। স্বতরাং একটি তৃতীয় দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল: উপযুক্ত কোনও নামের অভাবে উহাকে 'মধ্যবতী' দল' বলা যাইতে পারে। স্বরাজ্যপন্থীদের পরিকল্পনা এই দল গ্রহণ করিল না বটে, কিন্তু তাঁহারা কট্টর গান্ধীবাদীও ছিলেন না। কংগ্রেসের দুইটি প্রতিম্বন্দ্রী দলের মধ্যে কোন এক প্রকার মিটমাটের কথা তাঁহারা তুলিলেন। ঐ একই সময়ে বাষ্গলায়ও 'পরিবর্তান-বিরোধিগণ' পরাজিত হইলেন এবং বাণ্গলা কংগ্রেস কমিটিতে স্বরাজাপন্থীদের প্রভাবাধীন মধ্যবতী দল কার্যভার গ্রহণ করিল। এই ব্যবস্থায় বাণ্গলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হইলেন মোলানা আর্ক্রাম খাঁ। কিল্ড প্রান্তন সম্পাদক ডাঃ প্রফব্লেচন্দ্র ঘোষ কর্মভার ত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। অতএব, দুইটি প্রতিম্বন্দ্বী কংগ্রেস কমিটি ব্যপণ কাজ করিতে লাগিল, প্রত্যেক কমিটিই নিজকে প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা বলিয়া দাবী করিল। কার্যনির্বাহক সমিতি নিয়মতান্দ্রিকতার প্রশন মীমাংসা করিয়া দিবার পূর্বে কয়েক মাস কাটিয়া গেল: তাহার পর মৌলানা আক্রাম খাঁ যে কমিটির সভাপতি ছিলেন উহার অনুকলে রার দেওয়া रहेन।

অধিকাংশ প্রদেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, যদিও দুইটি দলের লক্ষ্য ছিল এক, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতালাভ, তব্ তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় তিন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইয়্প তিন্ততার স্থিট হওয়ায় বিবদমান দলগ্রনির মধ্যে কিয়্পে কোনও প্রকারের একটি আপোষ ঘটানো য়ায় এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কংগ্রেসসেবিগণ গভীরভাবে চিন্তা করিতে বায়্য হইলেন। ফলে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব আসিল। এই সিম্থান্ত গান্ধীজীর সমর্থকদিগের স্বার্থবিরোধী ছিল, কারণ স্বরাজ্যপন্থিগণ নিঃসন্দেহে দিল্লী কংগ্রেসে প্রনরায় তাঁহাদের পরিকল্পনা উত্থাপন করিবেন এবং গয়ার তুলনায় তাঁহাদের জয়ের সম্ভাবনা অধিক হইবে। ব্রম্থিমান ও বিশিষ্ট ম্সলম্বান নেতাদিগের অন্যতম মৌলানা আব্লে কালাম আজাদ দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁহার সভাপতির ভাষণে নির্বাচনে প্রতিশ্বন্থিতা করিয়া আইনসভার মধ্যে সংগ্রাম চালাইয়া বাওয়ার জন্য স্বরাজ্যপন্থীদের নীতি সমর্থন করেন।

দিল্লী কংগ্রেসের অলপ কিছ্বিদন প্রের্ব আলি দ্রাতৃন্বরের কনিষ্ঠ ও অধিকতর প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং পাঞ্জাবের স্বিখ্যাত নেতা ডাঃ কিচল জেল হইতে ছাড়া পান। তাঁহাদের উপন্থিতিকে 'পরিবর্তন-বিরোধী' দল স্বাগত জানান, যাঁহাদের নীতি ও কর্মস্চী তাঁহারা সমর্থন করিরাছিলেন। তথাপি, স্বরাজ্যপন্থীদের এতই অগ্রগতি হইরাছিল যে, তাঁহাদিগকে কোনও বাধা দেওয়াই আর সম্ভব ছিল না। বিরাট এক প্রতিনিধি দলের নেতার্পে দেশবন্ধ্ব দাশ কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অবস্থার গতি ঘ্রাইয়া দিতে বাণগলার ভোটগুর্লি সাহায্য করিয়াছিল। যে মৃহ্তে স্পণ্ট ব্ঝা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের জয়ের দিন আসিয়া গিয়াছে, তখনই 'পরিবর্তন-বিরোধী' দল আপোষ করিতে সম্মত হইল। উপরম্ভু, মৌলানা মহম্মদ আলি এর্প দাবী করিলেন যে, তিনি মহাত্মার নিকট হইতে কয়েকটি গোপনবার্তা (য়েগ্র্লিকে তিনি 'বেতারবার্তা' বিলয়াছিলেন) পাইয়াছেন; এবং তিনি তাঁহাকে কংগ্রেসের প্রতিশ্বন্দ্বী দলগ্র্লির মধ্যে একটি মিটমাট করিয়া দিতে বিলয়াছেন। অতএব, বেশী বাদ-বিতন্ডা না করিয়া ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এই মর্মে একটি আপোষ-প্রস্থাব পাস হইয়া গেল যে, আসল্ল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া আইনসভার মধ্যে অনমনীয় দঢ়ে ও অবিচ্ছিম্বভাবে গভর্নমেন্টের বিরোধিতা চালাইয়া যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সদস্যাদগকে অন্মতি দেওয়া হইতেছে, তবে সাংগঠনিক দিক হইতে কংগ্রেসের এই ব্যাপারে কোনও দায়িছ থাকিবে না।

ম্বরাজ্যপদথীরা অতি আনন্দে দিল্লী ত্যাগ করিলেন। নয় মাস প্রতিক্লতার মধ্যে কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ও যথেন্ট অখ্যাতির সম্মুখীন হইয়াও তাঁহাদের জয় হইল। কিন্তু তাঁহাদের কালক্ষেপ করিলে চলিবে না। আসম নির্বাচনের জন্য প্রস্তৃত হওয়ার জন্য মাত্র দুই মাস সময় তাঁহাদের ছিল। উপরন্তু, এক তীব্র সংগ্রাম তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

যাহা হউক, সাহসিকতায় ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হন। স্বরাজ্যপন্থীদের ক্ষেত্রে ঠিক তাহাই হইল। পূর্বাভাষ আশাপ্রদ না হইলেও তাঁহারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের ফল চমংকার হইয়াছিল এবং স্বরাজ্যপন্থিগণ বাধা দানের কোশলের স্বারা যে স্থানীয় আইন পরিষদের কাজ অচল করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন ইহা স্পন্ট ছিল। বাংগলার নির্বাচনী ফলাফলও উংসাহজনক হইয়াছিল এবং ভারতীয় আইন সভায় স্বরাজ্যপন্থীদের শক্তিশালী একটি দল নির্বাচিত হইয়াছিল। পারস্পরিক ব্ঝাপড়ায় এর্প ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, আইনসভায় পশ্ডিত মতিলাল নেহর্ স্বরাজ্যদলের নেতৃত্ব করিবেন, এবং দেশবন্ধ্ব বংগীয় আইন পরিষদে দলপতি হইবেন; সেখানে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা স্ভিট করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আশান্বিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগ্বলিতে নির্বাচিত আসনগ্বলি দখল করায় স্বরাজ্যপন্থীদের সাফল্যের পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহাদের অনুর্প সাফল্য ঘটে। ১৯২৩ সালে যুক্তপ্রদেশে স্থানীয় স্বায়ন্তশাসিত সংস্থাগ্বলির মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং পশিডত মতিলাল নেহর্র পরিচালনায় স্বরাজ্য দল ঐ প্রদেশে যথেন্ট সাফল্য অর্জন করে; এবং তাহার ফলে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড গর্লার মধ্যে অনেক-গর্লিই স্বরাজ্যপন্থীদের নিয়ন্ত্রনাধীনে আসে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও স্বরাজ্যপন্থীদের নিয়ন্ত্রনাধীনে আসে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও স্বরাজ্যপন্থীদের মথেন্ট অগ্রগতি হয়। দিল্লীতে জয়লাভের পর কালবিলান্ব না করিয়া দেশবন্ধ্ব অক্টোবর মাসে কলিকাতায় তাঁহার দৈনিক পরিকা ফরোয়ার্ড বাহির করেন। পরিকাটির সংগঠকদিগের মধ্যে কয়েকজন হঠাং বিনা বিচারে কারার্ম্থ হওয়ায় পরিকা সংগঠনের ভার আমার উপর আসিয়া পড়ে। পরিকাটি চালাইতে গিয়া আমাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইলেও, দ্রুত সাফল্য হইয়াছিল এবং পরিকাটির অগ্রগতি দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও শক্তির সংগে তাল রাখিয়া চলিয়াছিল। অন্পদিনেই দেশের জাতীয়ত্রবাদী সংবাদপর্যবৃলির মধ্যে ফরোয়ার্ড একটি প্রধান স্থান অধিকার করিল। ইহার প্রবন্ধত্বলির মধ্যে ফরোয়ার্ড একটি প্রধান স্থান অধিকার করিল। ইহার প্রবন্ধত্বলি জ্যোরদার হইত, বিবিধ ও হালের খবর ইহাতে পরিবেশিত হইত এবং গোপন সরকারী সংবাদ আবিন্ডনার করিয়া ফাস করিয়া দেওয়ার কৌশলে পরিকাটির বিশেষ এক দক্ষতা গডিয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৩ সাল ব্যাপিয়া আন্দোলন ছিল মোটের উপর নিয়মতান্দ্রিক: নাগপ্রের আইন অমান্য (কিংবা সত্যাগ্রহ) আন্দোলন ইহার ব্যতিক্রম। নাগপ্ররের কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও রাস্তা দিয়া জাতীয় পতাকাসহ যাওয়া নিষিশ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই আদেশের প্রতিবাদন্বরূপ পতাকা ইত্যাদি সহ নিষিশ্ধ এলাকায় বহু, শোভাষাত্রা প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েক মাস ধরিয়া এই আন্দোলন চলিল এবং বিপাল সংখ্যক লোক কারার দ্ব হইল। শীঘ্রই এই প্রশ্নটি সর্ব-ভারতীয় এক প্রশ্ন হইয়া উঠিল, কারণ সংশিল্পট আদেশটিকে জাতীয় পতাকার প্রতি অপমান বলিয়া মনে করা হইয়াছিল এবং ঐ আদেশ অমান্য করিয়া কারা-বরণের জন্য দেশের সকল প্রান্ত হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। শেষ পর্যান্ত, গভর্নামেন্ট হাউসে সূ্ব্যান্ধির উদয় হইল এবং একটি আপোষে উপনীত হওয়া সম্ভব হইল, যম্বারা এ-বিষয়ে জনগণের দাবী বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ হইল। এই প্রসংগে লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত আন্দোলন—নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ অভিযানর পে যাহা সাধারণতঃ পরিচিত—গোঁড়া গান্ধীবাদীদের স্বারা পরিচালিত হইয়াছিল: তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে উদ্গ্রীব ছিলেন যে, গান্ধীর পথ অচল হইয়া যায় নাই এবং দেশকে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে উহা তথনও উপযুক্ত পথ।

১৯২৩ সালে যে সময়ে স্বরাজ্যপদিথাণ গোঁড়া গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংসরেই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আর একটি বিদ্রোহের জন্ম হয়, যাহা পরবতী কালে অধিকতর গ্রুব্রুত্ব লাভ করে। গান্ধীর আদর্শবাদে সন্তৃষ্ট না হইরা বোদ্বাইরে শ্রীবৃত্ত ভাগ্গের<sup>১</sup> নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। তাহাদের নিজেদের একটি ক্লাব ছিল এবং সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য তাহারা সাম্তাহিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র বাঁহার প্রন্থপোষকতা তাঁহারা তখন লাভ করিয়াছিলেন তিনি হইলেন স্বর্গতঃ গ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল। তাঁহারা শীঘ্রই বোম্বাইয়ে শ্রমিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং অল্প কয়েক বংসরেই ভারতে তাঁহারা কমিউনিস্টদের প্রথম দল হইরা উঠিলেন। বোদ্বাইয়ের অনুসরণে কিছুকাল পরে বাণালায় 'শ্রমিক ও কৃষক দল' নামে অনুরূপ একটি দল গড়িয়া উঠিল—কিন্তু বোশ্বাইয়ের দলের মত গরেছে অর্জন করা বা অগ্রগতি করা ইহার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় নাই। ইহার কারণ নির্ণায় করা শন্ত নহে। বাষ্গালাদেশ, কলিকাতা যাহার একাধারে প্রাণকেন্দ্র ও চিন্তার উৎস, বহুকাল অবধি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম ঘটি। সেখানে প্রভাবশালী ও স্বদেশপ্রেমিক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করিয়া আন্দোলন গডিয়া উঠিয়াছে। উপরন্ত, বোশ্বাইয়ের মত বাণ্গলায় দেশীয় প্রভাবশালী ধনিক শ্রেণী নাই। সত্তরাং, বোদ্বাইয়ে যের প তীর আকারে শ্রেণী-বৈষম্য প্রকট হইরাছে, বাণ্গলায় সেরপে কখনও হয় নাই। বাণ্গলায় সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ষেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কিংবা প্রভাবশালী বোদ্বাইয়ে তেমন নয় এবং বাপালার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সেখানে জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এর প পরিস্থিতিতে বোষ্বাইয়ে গান্ধীবাদের বির দেখ ব্যম্পিজীবীদের বিদ্রোহ যে সমাজতন্ত কিংবা সাম্যবাদের দিকে যাইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। অপর পক্ষে, বাণ্গলায় গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সাম্যবাদ অপেক্ষা বৈশ্লবিক দিকেই বেশী ঝ'্রিকরাছিল। 'বাশ্যলার পরিস্থিতি' সন্বন্ধে পরবর্তী অধারের আমরা এই বিষয়টি বিচার কবিব।

পূর্ব পরিচ্ছেদে ইতিপ্রেই আমরা দেখিয়াছি যে, ১৯২২ সালের মার্চ মাসে যখন শ্রীযুক্ত মন্টেগ্র মন্টিসভা হইতে পদত্যাগ করেন তখন ইংলন্ড ও ভারত—উভরইই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগ্রালর প্রাধান্য বিস্তারলাভ করে। শ্রীযুক্ত লম্বেড জর্জের সর্বদলীর মন্দিসভা শীন্ত্রই ভাগ্গিয়া যায় এবং ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচন হয়, বাহাতে রক্ষণশীলগণ ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯২২ সালের নভেশ্বরে স্যার বেসিল ব্লাকেট ভারত গভর্নমেন্টের অর্থমন্ট্রী নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে যে সকল কাজ করেন সেগ্রালির মধ্যে একটি হইল

১১৯২৫ সালে কানপরে বলগেভিক বড়বল্য মামলার এবং ১৯৩৩ সালে প্রনার মীরাট কমিউনিল্ট বড়বল্য মামলার প্রায় চার বংসর বিচার চলিবার পর শ্রীব্র ভাগে দোবী সাব্যস্ত হন।

১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার প্রথম বাজেটে লবণ-কর দ্বিগণে করিয়া দেওয়া। এখন ভারতে লবণ-কর স্বাভাবিকভাবেই জনগণের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে—অংশতঃ এই কারণে বে. প্রকৃতি বে ভূমি অথবা জল তাহাদের দিয়াছে তাহা হইতে লবণ তৈয়ারী করিতে আইনের অজ্বহাতে তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া হয়, এবং আরও এই কারণে যে দরিদের প্রতি এই লবণ-কর চরম আঘাত হানিয়াছে। সূতরাং, এই লবণ-কর দ্বিগুণ করা অপেক্ষা গভর্নমেন্টের পক্ষে অধিকতর অনিন্টকর কোন ব্যবস্থা হইতে পারিত না। ভারতীয় আইনসভা সংখ্য সংগ্রেই অর্থমন্দ্রীর এই ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন কিন্ত বড়লাট লর্ড রেডিং তাঁহার স্পারিশের ক্ষমতাবলে তেমনি তংপরতার সহিত ইহাকে জারী করেন। জনে মাসে গভর্নমেন্ট লী কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়া আরও একটি অন্যায় করেন, যাহার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব-ভারতীয় চাকুরীতে যে সকল ইংরাজ্ঞাদিগকে প্রধানতঃ সুযোগ দেওয়া হইত তাহাদের মর্যাদা, অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা। সেই সময়ে প্রত্যেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই কমিশন নিয়োগের একমান্ত ফল হইবে ভারতে ইংরাজদিগের বেতন ও ভাতাদি বৃদ্ধি করা। এইর্পে গভর্নমেন্ট একদিকে যখন ইংরাজদিগকে খুশী করিতে বায় আরও বাডাইবার জন্য তৎপর হইলেন— অন্যপক্ষে অন্যবশ্যক ব্যয় হাসে তাঁহাদের অনিচ্ছা প্রকাশ পাইল, যদিও ইঞ্চকেপ কমিটি এ-বিষয়ে কয়েকটি ভাল স্পারিশ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা ছাডাও. ভারত গভর্নমেন্ট সেই সময়ে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন. যাহার কঠোর সমালোচনা হইয়াছিল এবং যাহা দেশের কোনও কোনও অংশে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিরাছিল। ইহা হইল নভার মহারাজাকে তাঁহার গদী (কিংবা Throne) হইতে অপসারণ করা। যদিও গভর্নমেন্ট তাঁহাদের কার্যকে সংগত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য মহারাজার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ আনিয়াছিলেন—তথাপি দেশে জনগণের মনোভাব ছিল এই বে ভারতে মহারাজগণ সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা এই মহারাজা ভালও নহেন, আবার মন্দও নহেন এবং তাঁহাকে গদীচ্যত করা হইয়াছে সম্পূর্ণতঃ এই কারণে যে, তিনি তাঁহার জাতীয়তাবাদী মতামত প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেন। যেহেতু মহারাজা একজন শিখ ছিলেন এবং আকালী আন্দোলনের প্রতি তিনি সহান্তিতি পোষণ করিতেন বলিয়া শনো গিয়াছিল

<sup>-</sup> লী ক্মিশন রিপোর্ট পেশ করিবার পর ভারত গন্তর্পমেন্ট ষথন বেহিসাবীর মত ইহার স্পারিশাস্তি কার্যকর করেন তখন এই আশব্দা প্রাপ্তির সক্ষত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল।

<sup>্</sup> অর্থনীতির সম্ভাব্য ধারা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবার জন্য গভর্গমেন্ট লর্ড ইঞ্চকেপের সভাপতিছে একটা ছটিটে কমিটি নিরোগ করিরাছিলেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন।

সেজন্য তাঁহার গদীচ্যুতিতে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ক্রোধের সণ্ডার হইয়াছিল।

সরকারী মহলে যথন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রভাবশালী হইয়া উঠিতে-ছিলেন এবং স্বরাজ্যপন্থিগণ আমলাতন্ত্রের ঘাঁটির উপর বিরাট আক্রমণের জন্য প্রস্তৃত হইতেছিলেন, তখন,—জাতীয়তাবাদীদিগকে বাদ দিয়াও—ভারতীয় আইনসভা শান্ত কিংবা নিষ্ক্রিয় ছিল না। ঐ বংসরে শাসনতন্ত্রের দ্রত উন্নতি-বিধানের দাবী জানাইয়া দুই বার প্রস্তাব পাস হয়। অধিকন্ত, আইনসভার কার্যকালের শেষের দিকে একটি পারম্পর্য আইন পাস হয়, যাহা ডাঃ (বর্তমানে স্যার) হার সিং গোর উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল. ব্রটিশ সামাজ্যের অন্তর্ভক্ত যে সকল রাজ্য ও উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের সমানাধিকার দেওয়া হইত না এবং যে সকল দেশে ভারতীয়দের উপর বিধি-নিষেধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—তাহাদের বিরুদেধ তাহাদের ভারতস্থ অধিবাসীদের উপর একই রূপ বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করা,—ভারতীয়দের যেরপে সেই সকল দেশে ভোগ করিতে হইত। আফ্রিকায় ব্টিশের উপনিবেশ কেনিয়ার ভারতীয়দের প্রতি যে পরিমাণ অবিচার করা হইত তাহারই ফল হইয়াছিল এই আইন। কেনিয়ায়, যেখানে ভারতীয় অধিবাসিগণ দেবতা গদের অপেক্ষা ৩ : ১ হারে অধিক ছিলেন, দেবতাপোরা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বলপূর্বেক দখল করিয়া ভারতীয়দের একেবারে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিলেন। কোনিয়া আইনসভায় তাঁহারা একুশ বংসরের উধের সকল শ্বেতাপা অধিবাসীকে ভোটাধিকার দান করিয়া একটি আইন পাস করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমে ভারতীয় বাসিন্দাদিগকে ভোটাধিকার দিতে চাহেন নাই: কিন্ত শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সীমাবন্ধ ভোটাধিকার দিয়া তাঁহাদের জন্য প্রথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণ এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন কারণ ইহার দ্বারা তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকর পে গণ্য হইবেন। কেনিয়ার ভারতীয়গণ সাহায্যের জন্য ভারতের নিকট আবেদন জানাইরাছিলেন এবং ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে ইংলন্ডে হোয়াইট হলের কর্তপক্ষের নিকট তাঁহাদের বন্তব্য ব্রুঝাইবার জন্য মাননীয় ভি. এস. শাস্মী ওক প্রতিনিধি দলের নেতত্ব করেন। ইন্ডিয়া অফিস ও ঔপনিবেশিক দুস্তরের মধ্যে মোটামুটি সন্তোষ-জনক এক ব্ৰুঝাপড়া হইয়াছিল—যাহাকে উড-উইন্টারটন চুল্তি বলা হয়: কিন্ত

<sup>ু</sup> শ্রীবার গোখেলের মৃত্যুর পর সারভেন্টস্ অব ইন্ডিরা সোসাইটির নেতা হইরাছিলেন শ্রীবার ভি. এস. শাস্ত্রী; শ্রীবার মন্টেগ্র যথন ভারতসচিব ছিলেন তথন তাঁহাকে প্রিডি-কাউন্সিলের একজন সভ্য করা হইরাছিল।

<sup>ং</sup> মাননীয় এডওরার্ক্ড উড, বিনি লার্ড আর্ইন এবং এখন লার্ড হ্যালিফাক্সর্পে আরও স্পরিচিত, তিনি তখন ঔপনিবেশিক দশ্তরের সহকারী সচিব ছিলেন; এবং লার্ড উইন্টারটন ছিলেন সহকারী ভারতসচিব।

টোরী মন্দ্রিসভা ইহাকে কার্যকরী করেন নাই। খ্রীযান্ত শাস্থ্রীকে সেজন্য নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। তাঁহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ হরি সিং গৌর কর্তৃক আইনসভায় পারম্পর্য আইনটি উত্থাপিত হয়।

১৯২৩ সালে যে সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছিল এবং যেগালি পরবতী কয়েক বংসরে অধিকতর কুর্ণাসত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, সেগ্রেলির কয়েকটি উল্লেখ না করিলে ১৯২৩ সালের ভারতের উপরোক্ত চিত্র সম্পূর্ণ হইবে না। ১৯২৩ সালে অধিকাংশ অশান্তির ঘটনাস্থল ছিল পাঞ্জাব। ঐ বংসরের গোড়ার দিকে মূলতানে হিন্দু-মূসলমানে এক দাখ্যা হইল এবং ইহার পরেই ঐরূপ আর একটি দার্গ্যা ঘটিল ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থলের নিকট—অম্তসরে। প্রায় এই সময়ে, শ্রীযুক্ত (বর্তমানে স্যার) মিঞা ফর্জাল হোসেন পাঞ্জাবে মন্তিত লাভ করিলেন এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি তাঁহার চরম পক্ষপাতিত্ব শিথ ও হিন্দু, দিগের মধ্যে যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠিল। ঐ বংসরের শেষের দিকে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদেধ—'তাঞ্জিম' ও 'তবলিঘ' নামে— ভারতের মুসলমানিদিগের মধ্যে একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিল, যাহার লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী ও পোর্ষসম্পন্ন এক সম্প্রদায়রূপে মাসলমান্দিগকে সংগঠিত করা। কিছুকাল এই আন্দোলনের বহু অনুরাগী জুটিয়াছিল কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই একটি বির্পেতার সূষ্টি হইল এবং ইহার পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত সংগঠন গড়িয়া উঠিল। মুসলমানদিগের মধ্যে যখন উপরোক্ত আন্দোলন চলিতেছিল, হিন্দুরা তখন একেবারে চুপ করিয়া বাসিয়া থাকেন নাই। হিন্দু মহাসভা নামে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন আগস্ট মাসে ইহার বার্ষিক সভায় বর্ণ হিন্দরো যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ-সূবিধা ভোগ করিয়া থাকেন সেই সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অনুশ্রত শ্রেণীদের দিবার সিন্ধান্ত করিয়া শক্তিব ন্ধির চেণ্টা করে। মুসলমানদিগের 'তাঞ্জিম' ও 'তবলিঘ' আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দ্রদের মধ্যে শুরু হইল একটি 'সংগঠন' আন্দোলন। উপরন্ত, অতীতে যে সকল •হিন্দু কোনও না কোনও কারণে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য 'শৃর্বান্ধ' (বা পিউরিফিকেশন) আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। শান্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া অ-হিন্দুর পক্ষে হিন্দ্র হওয়া সম্ভব করা হইয়াছিল। এই আন্দোলনের অগ্রদতে ছিলেন হিন্দ্র মহাসভার অতি সম্মানিত নেতা স্বামী শ্রন্ধানন্দ্র, যাঁহার প্রভাবে মুসলমান ও খ্টান সহ হাজার হাজার অ-হিন্দুকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। প্রায় এই সময়ে স্বামীজী, যে মালকানা রাজপত্তগণ প্রথমে হিন্দ্র ছিলেন কিন্ত

১ একজন ম্সলমান ধর্মোল্মাদ পরে সম্ভবতঃ শ্বিশ আন্দোলনের প্রতি তাহার জ্বোধ-বশতঃ স্বামী প্রশ্বানন্দকৈ হত্যা করিয়াছিল।

পরে ঐশ্বামিক মত গ্রহণ করিরাছিলেন, তাঁহাদের প্রনরার ধর্মান্তরিত করিবার চেন্টা করিতেছিলেন; এবং এই প্রয়াস মুসলমান নেতাদিগের মধ্যে অনেকের বিরক্তির কারণ হইরা উঠিয়াছিল।

ভারতে যথন এই সাম্প্রদায়িক ঝড় পাকাইয়া উঠিতেছিল, আলি দ্রাতৃত্বয় তখনও তাঁহাদের জাতীয়তাবাদী মত ত্যাগ করেন নাই। কনিষ্ঠ মোলানা মহম্মদ আলি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কোকনদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গ্রার মত সেখানে উত্তপ্ত কোনও বাদ-বিতন্ডা হয় নাই এবং অতিশয় সোহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল। যাহা হউক, হিন্দ্র-মুসলমান সমস্যার একটি প্রদ্ন লইয়া অশান্তি হইয়াছিল, সোভাগ্যক্রমে যাহা প্রচন্ড হইয়া উঠে নাই। বাৎগলায় সাম্প্রদায়িক প্রদেনর মীমাংসার জন্য দেশবন্ধ, দাশ হিন্দু-মুসলমান চুক্তির একটি খস্ডা প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তিনি কংগ্রেসকে দিয়া ইহা অনুমোদন করাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, কোকনদ কংগ্রেস ইহা করিল না এবং চুল্ভিটি এই তথাকথিত কারণে অগ্রাহ্য হইল যে, ইহা মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া জাতীয়তাবাদের নীতিকে লম্খন করিয়াছে। সাম্প্রদায়িক প্রশেনর মীমাংসার জন্য লালা লাজপং রায় ও ডাঃ এম, এ, আন্সারী অন্য একটি যে চুত্তি তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহা কোকনদ কংগ্রেস নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট বিবেচনার্থ প্রেরণ করিয়াছিল। এই সকল চুক্তির শ্বারা ইহাই স্চিত হইয়াছিল যে, কংগ্রেস নেতবর্গের মধ্যে উদারচেতা ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িক ভাঙনের সম্ভাব্যতা ও ঐ ভাঙন বিস্তৃত হইবার পূর্বে কোনও প্রকারের একটা আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কিন্ত যথেষ্ট দ্রত অথবা মূলগত কোন বাবস্থা গৃহীত হয় নাই, যাহার ফলে মত-পার্থক্য আরও তীর ও গ্রেব্তর হইয়া উঠিল এবং ১৯২৫ সালের জ্বন মাসে দেশবন্ধ্ব দাশের মৃত্যুর পর, স্বরাজ্য দল যে রাজনৈতিক উন্দীপনা স্মিট করিয়াছিল, উহা মন্দীভূত হইয়া আসার সংগ্যে সংগ্রেই দেশকে একটা সাম্প্রদায়িক গোলবোগের সম্মুখীন হইতে হইল।

জাতীয়তাবাদীর দ্থিউভণ্গী হইতে বলা যায়, ১৯২৩ সালের শ্র মন্দ হইলেও সমাণিত শ্ভ হইয়াছিল। জানয়ারী মাসে বিভেদ ও হতাশা দেখা গিয়াছিল; ডিসেন্বরে আসিল আশা ও আত্মপ্রতায়। স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির লক্ষণ সত্ত্বেও, রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রনরায় দেখা দিতে শ্রহ করিয়াছিল। ইংলন্ডেও প্রতিক্রিয়াশীল শাল্তগ্লির সাময়িক বিপর্বয় ঘটিল। ১৯২৩ সালের মে মাসে শ্রীযুক্ত বোনার ল-র স্থলে প্রধানমন্ত্রী হইলেন শ্রীযুক্ত বন্দুইন এবং ঐ বংসরেরই নভেন্বর মাসে তিনি সীমাবন্ধ বনাম অবাধ বাণিজ্যের প্রন্থেন দেশের নিকট সমর্থনের আবেদন জানাইলেন। ফলস্বর্স, রক্ষণশীলদের হাত হইতে ক্ষমতা চলিয়া গেল এবং ১৯২৪ সালের স্চনায় ইংরাজদের ইতিহাসে প্রথমবার শ্রমিক গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নিকট প্রাচ্য সম্বন্ধে প্রের মন্তিসভার নীতি ব্যর্থ হইয়াছিল। ১৯২২ সাল শেষ হইবার প্রের মন্তিয়া কামাল পাশা গ্রীকদিগকে আনাতোলিয়া হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের প্রেই তাঁহার পক্ষে কন-ফান্টিনোপল হইতে মিগ্রশন্তির সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করা সম্ভব হইল: এবং ১৯২৪ সালের মার্চের মধ্যে খলিফার পদ একেবারে লোপ করিয়া দিয়া তিনি এক ন্তন ও শক্তিশালী ভুরন্ক স্থিত করার মত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন।

## ক্ষমতার শিখরে দেশবন্ধ্য দাশ (১৯২৪-২৫)

সব দিক দিয়া আশাপ্রদ পরিবেশের মধ্যে ১৯২৪ সাল শ্রের হইল, কিন্তু স্বরাজ্যপন্থীদের বিশ্রামের সময় ছিল না। ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মিউনি-সিপ্যালিটি কলিকাতা পোর সংস্থার নির্বাচন মার্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রী স্যার স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৃভ-প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে কলিকাতা পোর আইন সংশোধিত হইয়াছিল। উহা-দ্বারা পোরসভাকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল এবং ভোটাধিকার যথেষ্ট বাড়াইয়া নির্বাচন-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হইয়াছিল। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, ভোটে জিতিতে পারিলে স্বরাজ্য দলের পক্ষে পোর-শাসন দখল করা সম্ভব ছিল। সত্ররাং, ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে যে সকল আসনে নির্বাচন হইবে ঐগ্রাল দখল করার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক অভিযান শুরু হইল। স্বরাজ্য-পন্থী নেতাগণ যে সকল সভায় বক্তৃতা করেন সেগুলিতে যোগদানকারী সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহের আধিক্য হইতে নির্বাচনের খবই অনুকলে পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরাজ্য দল নিরঞ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করিয়াছিল এবং তাহাদের বিজয়ী প্রাথীদের মধ্যে বহু মুসলমান ছিলেন। এই ফল বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল কারণ পথেক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, যম্বারা হিন্দু ভোটদাতাগণ হিন্দু ও মুসলমান ভোটদাতাগণ কেবল মুসলমান প্রাথীদের ভোট দিতে পারিতেন। নব-নির্বাচিত পোর সদস্যগণের প্রথম সভায় দেশবন্ধ, দাশ মেয়র এবং এক মুসলমান ভদুলোক. শ্রীয়্ত্ত শহীদ স্বরাবদী ডেপ্রটি মেয়র নির্বাচিত হন। অম্পাদনের মধ্যেই কর্পোরেশন আমাকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ পৌর-শাসনের সর্ব-প্রধানর পে নিয়ন্ত করে। সাতাশ বংসর বয়সে এই গ্রেছপূর্ণ পদে আমার নিয়োগ স্বরাজ্যপন্থী মহলে যদিও সাধারণভাবে অনুমোদিত হইয়াছিল, তথাপি मरानत मरधा रकान उ रकान अ मरान किছ, नेर्यात উत्पर्क ना कतिया भारत नारे।

<sup>ু</sup> কলিকাতা খোরসভার ন্তন গঠনতন্ত অনুসারে দারিস্থ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল
—শরিচালন-ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ছিলেন চীফ এক্সিটিভ অফিসার আর, সমগ্রভাবে
কপোরেশনের প্রধান মেয়য়। প্রাতন গঠনতন্তে এই উভয় দারিস্থই একসঞ্চো চেয়ারমানকে সম্পাদন করিতে হইত।

গভর্ন মেন্ট ইহাতে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং সংবিধানের নির্দেশান্সারে তাঁহাদিগকে যে অন্মোদন দিতে হইত তাঁহারা অনেক দ্বিধার পর তাহা দেওয়ার সিম্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ন্তন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম মেয়ররূপে দেশবন্ধরে নির্বাচন আমাদের কলিকাতা পোরসভা-জয়ের প্রতীকম্বরূপ হইয়া উঠিল এবং জনগণের উচ্ছবাসে তাহার অভিব্যক্তি হইল। নতেন আমলে, নাগরিকদের কল্যাণ বিধানের জন্য যে সকল নতেন নতেন পরিকল্পনা করা হইরাছিল সেগালি সম্বর চালা করা হইল। নবনির্বাচিত স্বরাজাপন্থী কাউন্সিলার ও অল্ডারমানগণ, মেয়রও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, সকলেই গ্রহে প্রস্তৃত খন্দর পরিয়া আসিতেন। পৌরসভার কর্মচারীদের সরকারী পোশাক হইয়া উঠিল খন্দর। ভারতের শ্রেষ্ঠতম সম্তান-দিগের নামে বহু রাস্তা ও পার্কের নামকরণ করা হইল। সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা বিভাগ খুলিয়া উহার ভার এমন একজনের উপর নাস্ত হইল, যিনি কেন্দ্রিজের বিশিষ্ট ভারতীয় গ্রাজ্যেটে ছিলেন। সারা শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈত্যনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার চালাইবার জন্য পৌরসভার অর্থ সহায়তার শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সমাজসেবীভাবাপন্ন নাগরিকদের লইয়া স্বাস্থ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। দরিদ্রগণ যাহাতে বিনা অর্থব্যারে চিকিৎসা করাইতে পারেন সেজন্য পোরসভা বিভিন্ন এলাকায় বহু চিকিৎসালয় খুলিল। জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে স্বদেশী পণ্যসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইত। নূতন কাহাকেও নিয়োগ করিতে হইলে, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবী প্রথমে বিবেচনা করা হইত। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশ্য চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রের সহিত যুক্ত ছিল দরিদ্রসন্তানাদগের জন্য বিনামলো দুশ্ধ সরবরাহ-কেন্দ্র। সর্বশেষে হইলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে. মহাত্মা গান্ধী. পণ্ডিত মতিলাল নেহর, ও শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের মত জাতীয়তাবাদী নেতাগণ এই শহরে আসিলে তাঁহাদের নাগরিক সম্বর্ধনা দিবার ব্যবস্থাও পৌরসভা করিয়াছিল এবং পূর্বে বড়লাট, গভর্নর ও সরকারী কর্মচারীদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানাইবার যে প্রথা ছিল উহা চিরকালের মত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

নাগরিকদের কল্যাণ বিধানের জ্বন্য উপরোক্ত যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল তাহা ন্তন এক পৌরচেতনা জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল। লোকে

<sup>ু</sup> ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যার—বিনি এখন পর্বশ্ত ঐ পদে বহাল রহিরাছেন। বর্তমানে পৌর-বিদ্যালরগর্মালতে প্রার ৪০,০০০ ছেলেমেরে পড়িতেছে।

<sup>&</sup>lt;sup>২</sup> ন্তন এই চেতনার অভিবাৰির্পে পোরসভা **কলিকাতা নিউনিসিপ্যাল গেজেট** নামে একটি সাম্তাহিক পত্রিকা স্ত্রু করে।

এই প্রথম পৌরসভাকে তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান এবং উহার অফিসার ও কর্মচারীদিগকে আমলাতান্ত্রিক কর্মচারী না ভাবিয়া জনসেবকর্পে মনে করিতে সূরে করিল। কিন্তু শহরের কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ইংরাজগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের গ্রেম্ব হ্রাস পাইতেছে এবং তাঁহারা পোরসভার আর আধিপত্য খাটাইতে পারিবেন না। সেই সময়ে প্রায় সকল বিভাগেরই কর্তা ছিলেন ইংরাজ: কিন্তু দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁহাদের সঞ্জে কাজকর্ম চালাইতে আমার কোনও অসূবিধা হয় নাই। তাঁহাদের অধিকাংশই এই নৃতন স্বরাজ্য-পদ্ধী শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন এবং কাহারও কাহারও মধ্যে ইহাকে প্রশংসা করিবার উৎসাহও দেখা গিয়াছে। যদিও কয়েক মাসের মধ্যেই পরিচালনদক্ষতার যথেষ্ট উর্ন্নতি ঘটিয়াছিল এবং পূর্বাপেক্ষা তৎপরতার সহিত নাগরিকদের অভিযোগগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইত. কপোরেশনে সরকারী দলের মত গভর্নমেন্টও তাঁহাদের বিরোধিতার নীতি **ठालारे** या शास्त्र शास्त्र किल व्याप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वापति स्वाप्ति स्वापति स নিয়োগের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের প্রতি সূর্বিচার করার যে নীতি স্বরাজ্য-পন্থীদের ছিল তাঁহারা উহার বিরোধী ছিলেন। শহরের জল নিম্কাশন সমস্যা সম্বন্ধেও স্বরাজ্যপন্থীদের সহিত তাঁহাদের সম্বর্ষ বাধিয়াছিল। নৃতন পরঃ-প্রণালী-বাবস্থা সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের তৈয়ারী পরিকল্পনা অবৈজ্ঞানিক ও কাজের অনুপযুক্ত বলিয়া স্বরাজ্যপন্থিগণ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা পোরসভার পয়ঃপ্রণালী বিষয়ক ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত ও, জে, উইলকিনসন ও জনস্বাম্থ্যের ডিরেক্টর ডাঃ সি. এ, বেন্টলির সমর্থন পাইয়া-ছিলেন; এবং গভর্নমেন্টের পক্ষে ছিলেন চীফ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত জে, আর. কোটস্। পৌরসভা ও গভর্নমেন্টের মধ্যে পরঃপ্রণালী সম্বন্ধীর বাদান্ত্রাদ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং এই পয়ঃপ্রণালীর প্রশ্নে পোরসভার নিকট গভর্ন মেন্টের হার স্বীকার করিতে দশ বংসর লাগিয়াছিল।

কলিকাতা কপোরেশনে স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপ গভর্নমেন্টকে তত বেশী অস্থাবিধার ফেলিত না যদি না একই সমরে বহু দিক হইতে গভর্নমেন্টের উপর চাপ আসিত। ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দল ছিল মোটাম্থিটি শক্তিশালী, এবং দলের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীর ম্বান্ত দাবী করিরা একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। ১২ই জান্বয়ারী তারিখে মহাত্মা গান্ধী গ্রন্তরর্পে অস্ক্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে অস্তোপচার করা হয়। এই সংবাদে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আশক্ষা ও উন্বেগের স্থিতী হয় এবং তাঁহার ম্বিত্তর জন্য দেশবাসীর মধ্যে খ্বই তীর দাবী ছড়াইয়া

পড়ে। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, বেদিন উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার কথা ছিল সেই দিন প্রত্যাবে মহাত্মাকে গোপনে মুক্তি দেওয়া হইল। দুই একদিন পর ৮ই ফেরুয়ারী তারিখে স্বরাজ্য দলের নেতা পশ্ডিত মতিলাল নেহর, আইনসভায় এই দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব আনিলেন যে, পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের শাসনতন্দ্র রচনার জন্য একটি গোল টেবিল বৈঠক আহতে হউক এবং এই নতেন শাসনতন্ত্র নব-নির্বাচিত ভারতীয় আইন পরিষদে উপস্থাপিত করিবার জন্য ও সংবিধানে রূপ দিবার জন্য ব্টিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হউক। এই প্রস্তাবের উত্তরে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে স্যার ম্যালকম হেইলি শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনার একটি তদন্তের প্রতিশ্রতি দেন। যদি তদন্তের পর দেখা যায় বে. আইনের সীমার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে তাহা হইলে বৃটিশ মন্ত্রি-সভার নিকট ঐ মর্মে স্থারিশ করায় গভর্নমেন্ট কোনও আপত্তি করিবেন না। কিন্তু পক্ষান্তরে, আরও শাসনতান্ত্রিক উন্নতি ঘটাইতে গিয়া যদি ১৯১৯-এর গভর্ন মেন্ট অব ইন্ডিয়া আক্ট-এর সংশোধন করিতে হয় তাহা হইলে ঐ অবস্থায় গভর্নমেন্টের পক্ষে কোনও ব্যবস্থার প্রতিশ্রতি দেওয়া সম্ভব নর। এই উত্তর ছিল অত্যন্ত নৈরাশাজনক এবং প্রত্যান্তরে, মঞ্জুরীর জন্য উত্থাপিত দাবীগুলির করেকটিকে আইনসভা নাকচ করিয়া দেয় এবং সমগ্র অর্থ বিলটাকেই বিবেচনা করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। সেন্ধন্য বড়লাটের উপর নাস্ত স্পারিশের বিশেষ ক্ষমতাবলে অর্থ বিলকে চাল্য রাখিতে হইয়াছিল।

গোল টেবিল বৈঠকের দাবী লইয়া বিতকের পরেই নিশ্নলিখিত বিষয়গ্রিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি নিয্ত্র হয়—১৯১৯-এর গভর্ন-মেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টে কোনও অস্ববিধা দেখা দিলে বা উহার কার্যপর্যতিতে কোনও চ্র্রিট বর্তমান থাকিলে তাহার অন্সন্ধান করা; হয় আইনের বিধানান্সারে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া অথবা প্রশাসনিক কোনও অসম্পূর্ণতার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন, আইনের এর্প সংশোধন করিয়া আইনের গঠন, নীতি ও উদ্দেশ্যের সহিত স্বামঞ্জস্য নাই এর্প চ্র্টে-বিচ্যুতির প্রতিকারের সম্ভাব্যতা ও বাঞ্চনীয়তা সম্বন্ধে তদন্ত করা। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্দ্রী স্যার আলেকজান্ডার ম্ডিম্যান এবং সদস্যদিগের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজ বাহাদ্রর সপ্র (এলাহাবাদ), স্যার শিবস্বামী আয়ার (মাদ্রাচ্ছ), শ্রীযুক্ত এম, এ, জিল্লা (বোদ্বাই) ও ডাঃ পরাঞ্জপে (প্র্ণা), ইংহারা সকলেই উদারপন্থী (মডারেট) রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সংখ্যান্প সদস্যদিগের পৃথক একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। সমগ্র কমিটির মতে, শাসনতন্দ্র এবং ইহার প্রয়োগের পশ্বতিতে গ্রন্ত্রতর চ্রটি আছে। সদস্যদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন সরকারী কর্মচারী: তাঁহাদের অধিকাংশই বহু ক্রম্ন ক্রম্ব পরিবর্তনের

জন্য স্পারিশ করিয়াছিলেন, যাহা শাসনতন্দের প্রয়োগে সাহায্য করিবে। সংখ্যালপ সদস্যগণ বলিয়াছিলেন যে, শাসনতন্দের এর্প পরিবর্তনে সামান্যই লাভ হইবে এবং ইহার সন্তোষজনক প্রয়োগ তথনই কেবল সম্ভব হইবে যথন প্রদেশগর্নিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট ও কেন্দ্রে অন্ততঃ আংশিকভাবে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রকেন্দেশ্যে ইহাকে সংশোধন করা হইবে। এই প্রসঞ্গে ইহা লক্ষণীয় যে, আইনসভায় ন্বরাজ্য দল মর্ডিম্যান কমিটির সহিত কোনও প্রকারেই সহযোগিতা করেন নাই এবং ন্বরাজ্যপন্থীদের দ্ভিতে ঐ কমিটির রিপোর্ট ছিল একেবারেই নৈরাশ্যজনক।

আইনসভায় দলের সদস্যগণ যখন প্রধান প্রধান বিষয়গর্বল লইয়া লড়াই করিতেছিলেন তখন স্বরাজ্যদল সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাধাদানের কোশল অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাধাদানের কিংবা অচলাবস্থা সূত্তির কোনও সুযোগই ছিল না কারণ বড়লাট সহজেই তাঁহার 'নামঞ্জব্র' ও 'স্বুপারিশে'র বিশেষ ক্ষমতাবলে সভাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। উপরস্তু, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের বিভাগগ্নলি যে সকল মন্দ্রীরা পরিচালনা করিতেন তাঁহাদের উপর বড়লাটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল এবং তাঁহারা না ছিলেন আইনসভার নির্বাচিত সদস্য, না তাঁহাদের ভোটের স্বারা ঐ সভা অপসারণ করিতে পারিত। অপরপক্ষে, প্রদেশগুলিতে তথাকথিত 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলি বে 'মন্দ্রীরা' পরিচালনা করিতেন তাঁহারা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন এবং ঐ সভার ভোটের উপর তাঁহাদের নির্ভার করিতে হইত: এবং অন্যান্য বিভাগগুলি, ষেগুলিকে বলা হইত 'সংরক্ষিত' বিভাগ, যে সকল সদস্যগণ চালাইতেন তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার ভোটাভটি হইতে সম্পূর্ণ মৃত্ত ছিলেন। সেজন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদগালিতে স্বরাজ্য-পন্থীদের কোশল ছিল মন্ত্রীদের ও তাঁহাদের 'হস্তান্তরিত' দশ্তরগ্বলি আক্রমণ করা। যাহাতে মন্দ্রীদিগকে আদৌ নিষ্ত্ত করা না যায় সেজন্য হয় তাঁহাদের বেতন একেবারেই নামঞ্জার করা হইত-নতুবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে বার বার অনাস্থাস,চক প্রস্তাব আনা হইত, যাহাতে কোনও মন্দ্রিসভা বেশী দিন টি'কিতে না পারে। সেই সঙ্গে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির বাজেট বাতিল করিয়া দেওয়ার চেণ্টা করা হইত, যাহা স্বপারিশের ম্বারা চাল্ব করা সম্ভব ছিল না। এর্প কৌশল অবলম্বনের ফলে হস্তান্তরিত বিভাগগ্রালর কাজকর্ম বন্ধ করিয়া দিয়া পরিচালনবাবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রাক্ত-সংস্কারের দিনগঃলির মত শাসনকার্য চালাইয়া যাইতে প্রদেশের গুভর্নর বাধ্য হইতেন। মধ্য প্রদেশ আইন পরিষদে—যেখানে স্বরাজ্যপন্থীদের নিরত্কশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা

<sup>&</sup>gt; শ্বিবিধ ব্যবস্থার জন্যই এই শাসনকে বলা হইত ক্বৈতশাসন'।

ছিল—সম্পূর্ণ বাজেট বাতিল করিয়া দিতে কোন অস্ক্রিষা হয় নাই, এবং ফলে কোনও মন্দ্রিসভাও গঠিত হইতে পারে নাই। বাল্গলায় পরিস্থিতি ছিল অংশত মধ্য প্রদেশের অনুর্প। মন্দ্রীদের বেতন মঞ্জুর করা হয় নাই এবং মঞ্জুরীর জন্য বারংবার চেন্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হইয়াছিল। স্কুতরাং মন্দ্রীদের পদত্যাগ করা ভিন্ন উপায় রহিল না। এইর্পে, মধ্য প্রদেশে ও বাজালায় শাসনতন্ত্রর প্রয়োগ অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছিল। ঐ দ্রইটি প্রদেশে দৈবতশাসনকে যখন বাতিল করিয়া দেওয়া হয় তখন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। ইহা স্বরাজ্যপন্থীদের বিরাট একটি সাফল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, এবং এই সাফল্য সারা দেশে আনন্দের স্রোত আনিয়া দিয়াছিল। ১৯২০ সালে, নির্বাচন বর্জন করিয়া কংগ্রেস ন্তন শাসনতন্তকে অচল করিয়া দিতে চেন্টা করিয়াছিল কিন্তু এই প্রয়াস সফল হয় নাই, কারণ একটি আসনও অপ্রশ্ ছিল না এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের শ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগ্র্লিল ভরিয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষে, ১৯২৪ সালে, ব্যবস্থাপক সভাগ্র্লির ভিতরে লড়াই চালাইয়া স্বরাজ্যপন্থিণণ অন্ততঃ কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্তকে পর্যব্রুসত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কখনও কখনও উদারপন্থী দলের লোকেদের এবং 'পরিবর্তন-বিরোধী' কংগ্রেসীদের পক্ষেত্ত স্বরাজাপন্থীদের এই নিয়মতান্ত্রিক বাধাদানের নীতির কার্যকারিতা বুঝিয়া উঠা অসম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে. গভর্নর ও তাঁহার পদস্থ কর্মচারিগণ মন্দ্রীদের বিভাগগন্তির ভার গ্রহণ করিলে যে কাজ হইবে তদপেক্ষা আরও ভাল কাজ মন্দ্রিগণ করিতে পারেন যদি তাঁহাদিগকে কাজ চালাইয়া যাইতে দেওয়া হয়। ইহার বিরুদ্ধে স্বরাজ্য-পন্থীদের যুক্তি হইতেছে এই যে, তিন বংসরের অভিজ্ঞতা (১৯২০-১৯২৩) দেখাইয়া দিয়াছে. ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, কল্যাণমূলক কাজ করার কোনও সুযোগ মন্দ্রীর নাই। জননিরাপত্তা, বিচার, কারাদপ্তর, অর্থ ইত্যাদির মত অধিকতর গ্রেত্বপূর্ণ বিভাগগ্রিল সমস্তই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের হাতে এবং বাজেট-বরান্দ প্রথমে এই সকল বিভাগের জন্যই করা হয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা মন্ত্রীদের দেওয়া হয় এবং বরান্দের পরিমাণ এতই নগণ্য যে, ইহা কেবল তাঁহাদের ন্যানতম ঠাট বজায় রাখার পক্ষে যথেন্ট; মোটামুটি ভালভাবে জাতি গঠনের কাজ চালানো ইহার শ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। উপরুষ্ঠ, মন্ত্রীদের অধীনে তাঁহাদের সেক্রেটারীগণ সহ যে সকল প্রধান প্রধান কর্মচারী কাজ করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে মন্তিগণ কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন না এবং তাঁহারা বেতন ও ভাতাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভা হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া জনগণের আশাআকাঙ্কার প্রতি তাঁহারা কর্ণপাত করেন না। এমতাবস্থার, শাসনতন্তের অবাধ প্রয়োগের শ্বারা কোনও প্রকারেই

দেশের উপকার হইতে পারে না—পক্ষান্তরে, সার্থক বাধাদানের ফলে কেবল যে গভন মেন্টের উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতা গড়িয়া তুলিয়া চাপ স্থিট করা যায় তাহাই নহে, বরং ইহার ন্বারা সামগ্রিকভাবে দেশে প্রতিরোধশক্তিও গড়িয়া তোলা যায়। বাদ্তবিক পক্ষে, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যখন স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র প্রথম রচিত হয় তখন মুখবন্ধে ইহা স্পন্টভাবেই বলা হইরাছিল যে, স্বরাজ্য-পন্থীদের নীতির লক্ষ্য আমলাতন্ত্রের বির্দ্ধে প্রতিরোধের আবহাওয়া স্থিট করা, যাহা না হইলে জনগণের দাবী স্বীকার করিতে গভন মেন্টকে বাধ্য করা কখনই সম্ভব নয়।

স্বরাজ্যপন্থিগণ যখন তাঁহাদের প্রথম বিজয়োল্লাসে মণন তখন শ্রমিক সরকারের ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়ার হাউস অব লর্ডসে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য এক বন্ধতায় ভারতে স্বরাজ্যবাদ উল্ভবের কারণগৃলি বিশেলষণ করেন। তিনি যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করিয়াছিলেন সেগালির মধ্যে ছিল-প্রথমতঃ. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করিয়া হাউস অব লর্ড সে গ্রেটত প্রস্তাব : দ্বিতীয়তঃ, ১৯২২ সালে ভারতীয় সিভিল সাভিসের উচ্চ প্রশংসা করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত লয়েড জর্জের 'ইস্পাত-কাঠামো' শীর্ষ ক বন্ধতা; তৃতীয়তঃ, ১৯২৩ সালে জনগণের তীর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া ও ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক বিরুদ্ধে ভোটদান সত্ত্বেও ভারত গভর্নমেন্টের লবণ কর দ্বিগন্ন করা: এবং চতুর্থতঃ, আফ্রিকায় রাজকীয় শাসনাধীন উপনিবেশ কেনিয়ায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচার। ভারতবাসীর যে অম্থিরতা হইতে স্বরাজ্যদলের জন্ম উহার কারণগালি সম্বন্ধে এই তীক্ষা ও সহান্ভুতিপূর্ণ বিশ্লেষণ দেখাইয়া দিয়াছে যে, অন্ততঃ একবার লন্ডনন্থ ইন্ডিয়া অফিস ভারতের জনগণের ভাবধারা ও মতকে হৃদয় গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতএব, দঃখের সহিত বালতে হইতেছে যে, ইহা উপলব্ধি করিবার পরেও যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই।

ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার কার্যকলাপে সন্তৃত্ট থাকিতে না পারিয়া দেশবন্ধ্ এই সমুরে আর একটি গ্রন্থপূর্ণ আন্দোলন স্বর্ করেন—তাহা হইল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন । কলিকাতা হইতে অনতিদ্রে তারকেশ্বরে 'বাবা তারকনাথ' বা 'লিবের' একটি প্রাচীন মন্দির আছে। অন্যান্য তীর্থমন্দিরগ্রনির মত এই মন্দিরেরও প্রচুর সন্পত্তি ছিল, যাহা ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। হিন্দ্র প্রথান্যায়ী, মন্দির ও ইহার সংলশ্বন সন্পত্তির ভার ছিল একজন তত্ত্বাবধায়কের উপর; তাঁহাকে বলা হইত মোহান্ত। যদিও আশা করা হইত বে, মোহান্তগণ পবিত্র ও সংযমী জীবন যাপন করিবেন কিন্তু তারকেশ্বরের মোহান্তের বির্দ্ধে তাঁহারে ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রদন্ত সম্পত্তির দেখাশ্বনা সন্বন্ধে বহু অভিযোগ

ছিল। যেহেত তারকেশ্বর বাণ্যলায় সর্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থস্থানগুলের অন্যতম এবং প্রতি বংসর ঐ প্রদেশের সকল প্রান্ত হইতে লোক আসিত, সেজন্য মোহান্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগালি সর্বন্ন ছডাইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্চাবে আকালী আন্দোলনের সাফল্যের পর তারকেশ্বরে অনুরূপ একটি আন্দোলন সূত্র করার জন্য বাজালা কংগ্রেস কমিটিকে চাপ দেওয়া হইল। মোহান্ত তাঁহার জীবনযাত্রার সংশোধন করিবেন এর্প দাবী করিয়া তাঁহাকে একাধিক নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল: কিল্তু এই সকল চেণ্টায় কোনও ফল না হওয়ার ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে শান্তিপর্ণভাবে মন্দির ও ইহার সংলাদ সম্পত্তি দখল করিয়া জনগণের একটি কমিটির পরিচালনাধীনে আনিবার জন্য দেশবন্ধ, আন্দোলন সূর, করেন। মোহান্ত গভর্নমেন্টের নিকট সাহাষ্ট্রের জন্য আবেদন জানাইলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ মন্দির ও মোহান্তের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইবামা<u>ত</u>—ঘটনাম্থলে প্রলিসের আবির্ভাব ঘটিল। তারকেশ্বরে ষথারীতি সত্যাগ্রহের দৃশ্যাবলী-প্রনরায় দেখা গেল-একদিক হইতে শান্তি-পূর্ণ দ্বেচ্ছাসেবকগণ আগাইয়া আসিতেছেন এবং অপর দিকে প্রিলস তাঁহাদের নির্মমভাবে আক্রমণ করিতেছে ও মধ্যে মধ্যে গ্রেম্তার করিতেছে। গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রশ্নটি রাজনৈতিক রূপ লইল। আরও একবার জনগণের নিকট দুষ্টান্ত স্থাপনের জন্য দেশবন্ধ্ব তাঁহার প্রেকে স্বেচ্ছাসেবকদিগের নেতারপে জেলে পাঠাইলেন। অল্প কিছুকালের মধ্যেই আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিল এবং প্রদেশের' প্রত্যেকটি প্রান্ত হইতে ব্যাপক সাডা পাওয়া গেল।

১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সন্মেলন তথা বাণগলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সন্মেলন সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে দেশবন্ধ্ব ধর্মীর ও রাজনৈতিক প্রশ্নগর্নল লইয়া হিন্দ্ব ও ম্বসলমানের মধ্যে একটি চুক্তি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৯২৩ সালের ডিসেন্বরে কোকনদ কংগ্রেস কর্তৃক ইহা এই যুক্তিতে অগ্রাহ্য হয় যে, ইহার দ্বারা ম্বসলমানদিগকে অতিরিক্ত স্ববিধা দেওয়া হইয়াছে। "দি বেণ্গল প্যাক্ত"-র্পে খ্যাত এই চুক্তি সিরাজগঞ্জ সন্মেলনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। বিষয়টি লইয়া তুম্ল বিতর্ক চলিয়াছিল এবং দেশবন্ধ্বর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত কোন

<sup>ু</sup> করেক মাস ধরিরা এই সত্যাগ্রহ অভিযান চলিরাছিল। শেষপর্যনত মোহান্ত দেশকন্দ্র দাশের সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হন এবং একটি চুক্তি হয় বন্ধারা মন্দির ও সন্পত্তির অধিকাংশ জনগণের কমিটির উপর নাসত করা স্থির হয়। আদালতে এই চুক্তি পেশ করিতে হইরাছিল কিন্তু এ অকন্ধার রাজ্মগনতা নামে এক তৃতীর পক্ষ আপত্তি তুলিল। সমন্ত ব্যাপারটি যখন বিবেচনাধীন ছিল তখন দেশকন্দ্র মারা গেলেন। দুর্ভাগান্ধমে, তাঁহার মৃত্যুর পর এই চুক্তিকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং সত্যাগ্রহ অভিযানের ন্বারা বে লাভ করা গিরাছিল তাহা নন্ট হইরা গেল।

কোন প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দর যোগদান করিয়া তীর বিরোধিতার স্মিউ করিয়া-ছিলেন। তথাপি, আমাদের নেতার আবেগপূর্ণ বন্ধুতার ফলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় এবং বিপলে ভোটাধিক্যে বাশ্পলার চুল্তি গৃহীত হয়। ইহার পর, আর একটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় যাহা পরে সরকারী মহলে আতৎেকর সূর্ণিট করে। ইহা ছিল গোপীনাথ সাহা প্রস্তাব। কয়েক মাস পূর্বে, গোপীনাথ সাহা নামে এক তরুণ ছাত্র কলিকাতার পুলিস কমিশনার স্যার চার্লাস টেগার্টাকে হত্যার চেণ্টা করেন। ভুল করিয়া অপর একজন ইংরাজ শ্রীযুক্ত ডে-কে তিনি গুলি করিয়া হত্যা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে বিচার চলিবার সময় সাহা এক বিবৃতি দেন যাহা সেই সময়ে চাণ্ডল্য সৃষ্টি করিরাছিল। বস্তৃতঃ তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পর্লিস কমিশনারকে হত্যা করার ইচ্ছাই তাঁহার ছিল এবং অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করিবার জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। জীবন দিয়া মূল্য পরিশোধ করিতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁহার প্রতিটি রম্ভবিন্দ, হইতে প্রতিটি ভারতবাসীর গ্রেহ স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইবে। হাইকোর্ট সাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দশ্ভিত করে এবং যথাসময়ে তাঁহার ফাঁসি হইয়া যায়। কিন্তু, তাঁহার মৃত্যুর পর, বাজালায় করেকটি সভার তাঁহার সাহস ও ত্যাগশন্তির প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব পাস হয়: অবশ্য তাঁহার কার্যের নিন্দা করা হয়। সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাস করে এবং ইহা গভর্নমেন্টের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁডায়।

বাণগলায় যথন এই সকল উত্তেজনার ঘটনা ঘটিতৈছিল তথন অন্যত্তও বহ্ব কোত্হলোদ্দীপক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছিল। ইতিপ্রেই আমরা বিলায়াছি, ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী মুক্তি পাইলেন। বিশ্রাম ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বোদ্বাইয়ের নিকটে সম্দ্রোপক্লবতী একটা স্থানে গিয়া তিনি বাস করিতেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে প্রনরায় জাতীয় প্রশনাদি লইয়া চিম্তা করা এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক কাজকর্ম স্কুর্ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল। সংখ্য গান্ধীজী স্বরাজ্য দল সম্বন্ধে কি মনোভাব গ্রহণ করিবেন এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা স্কুর্ হইয়া গেল। অবশ্য নীতিগতভাবে তিনি স্বরাজ্যপদ্ধীদের 'আইন পরিষদে প্রবেশের' নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন; তথাপি, তিনি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করিলেন না। সম্ভবতঃ, তিনি ব্রিয়াছিলেন যে দেশে স্বরাজ্যপদ্ধিগণ এতই শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন যে তাহাদের পরাজিত করা যাইবে না এবং সেজন্যই, যাহা অনিবার্য তাহার নিকট তিনি নতি স্বীকার করিয়াছিলেন। অথবা, দেশে পরিস্থিতর পরিবর্তন নীতি-পরিবর্তনই নির্দেশ করিতেছে ইহা তিনি হয়ত অন্তব করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, স্বরাজ্যপদ্ধী নেতা দেশবন্ধ্ব দাশ ও পশ্ভিত মতিলাল নেহর্বর

সহিত মিলিত হইয়া তিনি তাঁহাদের সহিত একটি ব্রুপাপ্ডার আসিলেন। গান্ধী-দাশ চুল্লির্পে খ্যাত এই আপোবের মর্ম ছিল এই যে, মহাত্মা নিজকে সম্পূর্ণর্পে খ্যাদ আন্দোলনে নিয়োগ করিবেন, এবং স্বরাজ্যপন্থীদের উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার থাকিবে। মহাত্মাকে তাঁহার কাজ চালাইয়া বাইবার জন্য অল-ইন্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশন নামে স্বশাসিত একটি সংস্থা গঠনের ক্ষমতা প্রদত্ত হইল; কংগ্রেস কিংবা স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে উহাতে কোনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এই সংস্থার নিজস্ব তহবিল ও কর্ম-পরিষদ থাকিবে।

অপর পক্ষে, কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীন দল হিসাবে স্বরাজ্যা দল কাজ চালাইয়া যাইবে এবং ইহার নিজস্ব কর্মপরিষদ পাকিবে। মধ্যে মধ্যে মহাত্মার সৌহার্দার্মলক বিবৃতি প্রচারের ফলে তাঁহার ও স্বরাজ্য দলের মধ্যে সম্পর্ক শীঘ্রই মৈন্রীতে পরিণত হইল। দ্ভান্তস্বর্প, একবার তিনি তাঁহার স্বভাবিসম্প ভংগীতে বলেন, 'আমার রাজনৈতিক ভাবধারার সহিত স্বরাজ্য-পন্থীদের সামঞ্জস্য আছে।' আর একবার তিনি নিন্দালিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন বলিয়া শ্না যায়: শিশ্ব যেমন তাহার মা-কে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে তদ্পে আমিও স্বরাজ্য দলকে আকড়াইয়া থাকিব।'

স্বরাজ্য দলের সহিত মহাত্মার ব্ঝাপড়ার মধ্য দিয়া কংগ্রেস শিবিরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, আর একটি গড়ে সমস্যার প্রতি তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ১৯২৩ সাল হইতেই ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা গিয়াছিল এবং ইহা উপলব্ধি করিবার মত যথেণ্ট দূরেদ্ণিট মহাত্মা গান্ধীর ছিল যে. এই বিপদকে যদি অব্দরেই বিনাশ না করা যায় তাহা হইলে শীঘ্রই ইহা জাতীয় বিপর্যায় তাকিয়া আনিবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সমর্থনে স্বরাজ্যপন্থীদের আন্দোলন যখন পূর্ণে মাত্রায় চলিতেছে তখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু না হইতে পারে—কিন্তু যে মুহুতে আন্দোলন স্তিমিত হইয়া আসিবে তখনই এই বিপদ যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে ইহা একরপে সুনিশ্চিত। অতএব তাঁহার অনুরোধে, ৯৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে একটি ঐক্য সম্মেলন আহতে হইল। অনেকে সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন, এমন কি ভারতে আপোলকান গীর্জার প্রধান কর্মাধাক্ষ ও ব্রটিশ প্রতিনিধিগণও ইহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মেলন চলিবার সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি ঘটাইয়া যে পাপ করিয়াছেন, তল্জন্য মহাত্মা স্বেচ্ছাম্লেক প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিন সম্তাহ অনশনে প্রবৃত্ত হন। এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ভারতে বিভিন্ন

১ ডিসেম্বর মাসে মহাস্থা গার্ধ্বীর সভাপতিত্বে বেলগাঁওরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই চুক্তি অনুমোদন করা হয়।

সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উল্লাভ ঘটাইবার জন্য একটি সূত্র আবিষ্কার করা গিয়াছিল এবং কখনও কোনও স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিলৈ তাহাতে মধ্যস্থতা করিবার জন্য পনের জন সদস্যের একটি সামঞ্জস্য-বিধায়ক বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল। ঐক্য সম্মেলনের সাফল্য সত্তেও, বাস্তব ক্ষেত্রে কোনও ফল পাওয়া গেল না। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মুস্তাফা কামাল পাশা খলিফার পদ একেবারে রদ করিয়া দিবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। খিলাফং আন্দোলনে সমর্থন লাভের আগ্রহবশতঃ যে সকল মুসলমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের প্রতি সম্ভাব বজ্লায় রাখিতে তাঁহাদের আর কোনও উৎসাহ রহিল না। ভারতের অধিকাংশ স্থানে খিলাফং কমিটিগালির অস্তিম্বই বিলাশ্ত হইয়া গেল এবং ঐ সকল সংগঠনের তখনও পর্যন্ত বাঁহারা সদস্য ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভূ'ই-ফোঁড় প্রতি-ক্রিয়াশীল সংগঠনগুলিতে ভিড়িয়া গেলেন। প্রায় এই সময়েই নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের পুনর্জান্ম হইল। ১৯২০ সাল পর্যান্ত ভারতে এই দল ছিল ম্সলমানিদগের প্রধান সংগঠন। ঐ বংসর হইতেই প্রকৃতপক্ষে ইহার স্থান দখল করে নিখিল ভারত খিলাফং কমিটি, যাহা ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে সক্রিয় সদস্যদের অধিকাংশকেই টানিয়া লইতে সক্ষম হয়। তৃকীদের নিজেদের দ্বারাই খলিফার পদ লুক্ত হওয়ায় ভারতে খিলাফং কমিটিগুলির মূলে কুঠারাঘাত হইল এবং নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের পুনরভাখানে উহা পরোক্ষভাবে সাহায্য করিল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে নিখিল ভারত মুস্লিম লীগ যখন প্রনরায় মিলিত হইল তখন ১৯২০ সালের পর এই প্রথম খিলাফং-পন্থীদের পরাজয় ঘটিল। পরে আমরা দেখিব, এই নব-জাগ্রত নিখিল ভারত ম্মিলম লীগ ১৯২০ সালের পূর্বের অপেক্ষা অধিকতর সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯২৪ সালের প্রায় মাঝামাঝি, পরিস্থিতি প্নরায় সংকটপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য ১৯২১-২২ সাল হইতে এই সংকট ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সর্ব দিক দিয়া গভর্নমেন্টের উপর ভীষণ চাপ আসিতেছিল। কেবল বাঙগলায় নয়, বরং সায়া দেশ জ্বড়িয়াই স্থানীয় স্বায়ন্তশাসিত সংস্থাগ্রিল (মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি) জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চালয়া আসিতেছিল, এবং তদন্পাতে সরকারী ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল। সমস্ত ব্যবস্থাপক সভাতেই তীর লড়াই চালানো হইতেছিল এবং মধ্যপ্রদেশ ও বাঙগলা—এই দ্বইটি প্রদেশে ন্তন শাসনতন্দ্র অচল করিয়া তোলা হইয়াছিল। বাঙগলায় তারকেন্বর সত্যাগ্রহ মন্দির পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কার-আন্দোলনর্পে শ্বর্ হইলেও শীয়্রই ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনর্পে গাড়য়া উঠিল এবং ক্রমশঃ গ্রুতর আকার ধারণ করিল। এতন্যতীত, গভর্নমেন্টের

মতে, গোপনে জ্বোর বৈশ্ববিক কার্যকলাপ চলিতেছিল এবং বিশেষ করিয়া বিস্পাবী গোপীনাথ সাহাকে প্রশংসা করিয়া জনসাধারণ যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করিরাছিলেন তাহাতে তাঁহারা বিশেষ বিরক্ত হন: যদিও ঐ প্রশংসার ধরন ছিল সীমাবন্ধ ও শর্তাযুক্ত। আগস্ট মাসে স্বরাজ্য দলের প্রভাব যখন সর্বোচ্চ সীমায় পে'ছিয়াছে তখন কলিকাতায় দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নেতৃবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই জমায়েং বিরাট হইয়াছিল এবং বিশেষ উদ্দীপনার সূত্তি হইয়াছিল। গভর্নমেন্ট ইহাকে আঘাত হানার উপযুক্ত সময় বলিয়া মনে করিলেন। গত এক বংসর তাঁহারা একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া ছিলেন না এবং ঘটনাপ্রবাহ গভীর মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিলেন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী কংগ্রেসের অন্তিকাল পরেই, যে সমুদ্ত কংগ্রেসকুমী বাজালার স্বরাজ্য দলে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককে '১৮১৮-র ৩নং ধারা' নামে পরোনো একটি আইনান, যায়ী সহসা গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইরাছিল। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট যে কারণ দেখাইরাছিলেন তাহা হইল এই যে, বৈশ্ববিক আন্দোলন প্রনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে এবং সেজনাই দ্রত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সকল গ্রেশ্তার যদিও সেই সময়ে দার ল অসন্তোষ স্থিত করিয়াছিল, পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি হয় নাই এবং ক্রমশঃ উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসে। এক বংসর পরে গভর্নমেন্ট প্রনরায় ঐ रकोमन कार्ष्क नागाता न्थित कीत्रान्। न्यताका मनारक मध्य कीत्रवात करा এতিশ্ভিন্ন কোনও উপায় তাঁহারা খ্রিজয়া পান নাই। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও অনুরূপ আন্দোলনের ক্ষেত্র ব্যতীত, আইন বাঁচাইয়া দলের কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া হইয়াছিল, কিল্ডু সরকার ঐসকল কার্যকলাপের ফলে যথেন্ট অসুবিধায় পড়িরাছিলেন; কিন্তু, স্বরাজ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁহারা আইনান্গ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে দমন করিবার সমস্ত চেষ্টা কেবল যে বার্থ হইয়াছিল তাহাই নহে, জনগণের মধ্যে উহা বিপলেতর উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সেজনা গভর্নমেন্ট একেবারে মরীয়া হইয়া সংগঠনের মূলে কুঠারাঘাত করা স্থির করিলেন, এবং যেহেত উহা আদালতে বিচারের দ্বারা সম্ভব ছিল না, তাঁহারা স্বরাজ্য দলের সংগঠক-দিপের প্রধান প্রধান কয়েকজনকে বিনা বিচারে কারার দ্ব করিতে দুঢ়সঙ্কলপ হইলেন।

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিথে অতি প্রত্যাবে তাঁহারা কলিকাতা ও বাণ্গলার অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে বহু কংগ্রেসীকে গ্রেণ্ডার করিলেন। এই গ্রেণ্ডার করা হইয়াছিল অংশত ১৮১৮-র ৩নং বিধানানুষায়ী, এবং অংশত একটি জরুরী আইন (বেণ্গল অর্ডিন্যান্সরুপে খ্য়ত) বলে, যাহা ২৪শে অক্টোবর তারিখের মধ্য রাত্রিতে বড়লাট কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছিল। ১৮১৮-র ৩নং বিধানের দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট যের পে গ্রেপ্তার ও আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রাণ্ড হইয়াছিলেন, এই জরুরী আইনে বাণ্গলা গভর্নমেন্টও অনুরূপ ক্ষমতা লাভ করিলেন: এবং ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদন ব্যতীত বার্পালায় গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য বাষ্গলা গভর্নমেন্টের আদেশ দেওয়ার সূরিধার্থেই এই জরুরী আইন প্রচারিত হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে গ্রেণ্তার করা হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন বংগীয় ব্যবস্থাপক সভার দুইজন বিশিষ্ট দ্বরাজ্যপন্থী সদস্য, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রচন্দ্র মিত্রণ এবং ছিলাম আমি। পরোয়ানাগালির মধ্যে কতকগালি ১৮১৮ সালের ৩নং আইনের ধারান্সারে গঠিত হইয়াছিল,—যেমন আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রে: পক্ষান্তরে. অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে নব-ঘোষিত বেষ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে ঐগালি জারী করা হয়। বিগত জ্বলাই মাসে যেদিন গভর্নমেন্ট মন্বীদিগকে পদাধিকারে বহাল রাখিয়া দৈবতশাসন-ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করার চেন্টায় চূডান্তভাবে পরাঞ্চিত হন তাহার পর্রাদনই ৩নং আইনের ধারান্সারে গঠিত পরোয়ানাগ্রাল স্বাক্ষর করা হয়। অথচ, কেন প্রায় তিন মাস এই পরোয়ানাগ্রলি কার্যকর করা হয় নাই এ সম্বন্ধে কোনও কারণ দেখানো হয় নাই। সাধারণভাবে অনুমান করা হইয়াছিল যে, পাইকারী গ্রেণ্ডারের এবং বেখ্গল অর্ডিন্যান্স প্রয়োগের অনুমোদন লাভের জন্য বাষ্পলা গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করিয়াছিলেন। উপরন্তু, সমগ্র বিষয়টিই তদানীশ্তন শ্রমিক সরকারের ভারত সচিব লর্ড অলিভিয়ারের নিকট পেশ করিতে হইয়াছিল, এবং সেজন্যই এই বিলম্ব ছিল অপরিহার্য। সেই সময়ে এই সকল গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা হইয়াছিল যে, স্থানীয় প্রায়ত্তশাসিত সংস্থা সকল (বিশেষতঃ কলিকাতা পোরসভা), আইন পরিষদ ও তারকেশ্বরে স্বরাজ্যপন্থীদের চাপ গভর্নমেন্টকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা কেবল বাষ্ণালায় আঘাত হানিয়াছিলেন এই কারণে যে, ঐ প্রদেশে গভর্ন মেন্ট-বিরোধী শক্তি সর্বাধিক ছিল।

২৫শে অক্টোবর এর্প অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশ্তিভাবে বহু লোককে গ্রেশ্তার করার দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনার স্থিত ইইল। সরকারী মহল এই ছুতা দেখাইলেন যে, একটি বৈশ্লবিক ষড়যন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে এবং গ্রুর্তর কিছু ঘটিবার প্রেই এই সকল গ্রেশ্তার করিতে হইয়াছে। কিন্তু, যাঁহাদিগকে গ্রেশ্তার করা হইয়াছে তাঁহারা বৈশ্লবিক ষড়যন্ত্র লিশ্ত ছিলেন, দেশবাসীকে ইহা

<sup>ৃ</sup>সেই হইতে শ্রীন্ত অনিলবরণ রার রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পাণ্ড-চেরীতে শ্রীঅর্থনন্দ ঘোষের আশ্রমে ষোগদান করিয়াছেন। শ্রীবৃত্ত সভোদ্রচন্দ্র মিশ্র পরবর্তীকালে আইন-সভার যোগদান করেন এবং ১৯২৮ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যে বিরোধী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য হইয়া উঠেন।

বুঝানো কঠিন হইল। এই সকল গ্রেম্তারের বিরুম্থে দেশবাসীর বিক্ষোভ খুবই শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং আমার গ্রেণ্ডারের এক মাস পরে গভর্নমেন্ট আমার মুক্তির কথা গুরুদ্বের সহিত ভাবিতে শুরু করিলেন। কিন্তু যে প্রলিসদিগের অনুরোধে এই সকল গ্রেণ্ডার করা হইয়াছিল তাহাদের মর্বাদার প্রশ্ন অন্তরায় হইয়া দাঁডাইয়াছিল বলিয়া এই প্রস্তাব বাতিল করিতে হইল। আমার গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করিয়া সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন হইয়াছিল কারণ জনসাধারণ মনে করিয়াছিলেন যে, গভর্নমেন্টের উল্দেশ্য হইতেছে নূতন পোরসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের শাসনকে আঘাত হানা। প্রত্যেকেই—এমন কি চরম রাজভন্তগণও জানিতেন— যে, আমি আমার পৌরসভার কাজে দিবারাত্র বাস্ত ছিলাম এবং কলিকাতা কপোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিয়ন্ত হওয়ার পর হইতে রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কাজেই, সরকারী ও আধা-সরকারী মহলকে এই সকল 'গ্রেণ্ডারে'র দেশবাসীর বিশ্বাসযোগ্য কোন অজ্বাত তৈয়ারী করিতে বেগ পাইতে হইয়াছিল-কলিকাতার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পাত্রকা দি স্টেটসম্যান ও দি ইংলিশম্যান (অধ্না ল্ব্ ত) এই মর্মে বিবৃতি দিল যে, বৈশ্লবিক ষড়যন্তের নায়ক আমি। তৎক্ষণাৎ আমার আইনজ্ঞ-গণ ঐ দুইটি পত্রিকার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা রুজ্ব করিলেন। মাসের পর মাস মামলা চলিল এবং ইতিমধ্যে গভর্নমেন্টের সমর্থনে পাত্রকাগালিতে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে অসার নয় তাহার প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে মামলায় গভর্নমেন্টের সাহায্য লাভের চেণ্টা হইল। গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে রাজী হন নাই বলিয়া লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিসের সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা হইয়াছিল। তখন ইংলন্ডে মন্দ্রিসভায় একটি পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং জিনোভিয়েফের পত্র ষে ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল তাহার ফলে রক্ষণশীল দলের অন্কুলে অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। নির্বাচনে শ্রমিক দলের পরাজয়ের পর শ্রমিক সরকারের ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ারের স্থানে আসিলেন রক্ষণশীল দলের লর্ড বার্কেনহেড। যদিও ইন্ডিয়া অফিস অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিকা দুইটির বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলায় তাহাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, বৈশ্লবিক ষড়যন্ত্রে আমার অংশ গ্রহণকে প্রমাণ করিবার মত লিখিত কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কলিকাতায় স্বরাজ্য-পন্থীদের পত্রিকা ফরওয়ার্ড এই বিষয়ে লন্ডন হইতে কলিকাতায় লেখা একটি চিঠি জোগাড করিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, উহাতে ইন্ডিয়া অফিসের একজন প্রতিনিধি এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন বলিয়া শ্না যায় যে, আমার বির দেখ কয়েকজন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যকে ভিত্তি করিয়াই আমাকে গ্রেম্তার

করা হইরাছে, কিন্তু লিখিত কোনও প্রমাণ আমার বির্দেধ নাই। এই চিঠি প্রকাশের ফলে গভর্নমেন্ট আরও অপ্রস্তৃত হইরা গিরাছিলেন।

এই সকল নির্যাতন দেশবন্ধ, দাশকে যেরপে অভিভূত করিয়াছিল, ভারতে আর কাহাকেও তাহা করে নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে প্রদত্ত এক ওজন্বিনী বক্ততায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন, যাহা তখন দেশবাসীকে উন্দ্রাধ করিয়াছিল। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যাহা করিয়াছেন তাহার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাকে গ্রেণ্তার করিবার জন্য গভর্নমেন্টকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। গভর্নমেন্ট এই আহ্বান গ্রহণ করেন নাই তবে অন্যভাবে ইহার জবাব দিয়াছিলেন। ভারত সম্বন্ধে সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁহারা তাঁহার সংগ্রে আলোচনা শুরু করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজনৈতিক দিক হইতে মহাত্মা গান্ধী পিছাইয়া পডিয়াছিলেন। যে রাজনৈতিক আন্দোলন স্বরাজ্যপন্থী নেতাদের শ্বারা পরিচালিত হইতেছিল উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নিজেকে খাদি আন্দোলনে আবন্ধ রাখিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে যে আলোচনা হইয়াছিল তাহার স্মৃতি সরকারী কর্তাদের মনে এরূপ ধারণার স্থিত করিয়াছিল যে, প্রধান প্রধান বিষয়গালি যদি সাগ্রহে ও আন্তরিকভাবে সমাধানের চেন্টা করা হয় তাহা হইলে দেশবন্ধার সহিত একটি ব্রুঝাপড়ায় আসা সম্ভব। মানুষ হিসাবে তাঁহার সম্বন্ধে লর্ড লিটনের ব্যক্তিগতভাবে খুব উচ্চ ধারণা ছিল: এবং সেই সময়ে বাজ্যলার গভর্নর আন্দোলনের চাপ যের প অনুভব করিয়াছিলেন সেরূপ আর কোনও সরকারী কর্মচারী করেন নাই। তখনকার দিনে, কংগ্রেসের সহিত মীমাংসার অর্থ ছিল দেশবন্ধ্য দাশের সহিত মীমাংসা। অতএব, দেশবন্ধ, ও বাঙ্গলার গভর্নর লর্ড লিটনের মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া গোপন আলোচনা চলিল।

১৯২৪ সালের অক্টোবরে এই সকল গ্রেণ্ডারের ফলে দেশবাসীর মধ্যে যে সাড়া পড়িয়াছিল, দেশবন্ধ্র তাঁহার স্ক্র্রু রাজনৈতিক ব্দিধর সাহায্যে উহাকে কাজে লাগাইবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। সংগ্যে সংগ্য তিনি একটি তহবিল গড়ার জন্য আবেদন জানাইলেন, জাতীর প্রনগঠিলে যাহা কাজে লাগানো হইবে। দেশের অর্থনৈতিক পরিন্থিতি অন্ক্ল ছিল না এবং অনেকে ভাবিয়াছিলেন যে, এই আবেদনে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু নেতা বেশী ব্রিতেন। প্রাভাস অন্ক্ল না হইলেও তিনি খ্র ভাল সাড়া পাইয়াছিলেন এবং উহার ন্বারা তাঁহার উপর জনগণের আম্থা প্রনর্বার প্রমাণিত হইয়াছিল। বংসরের শেষে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অন্তিত হইল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাঁওয়ে। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে এই কংগ্রেস হয়, এবং এই কংগ্রেসেই দেশবন্ধ্র শেষবারের মত যোগদান করেন। মহাত্মা ও ন্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে গভীর আন্তরিরকতা সভার কার্যধারার বৈশিন্ট্য ছিল।

পরের বংসরের জন্য প্রধান যে কর্মস্চী গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইল গ্হে গৃহে স্তা-কাটা ও তাঁত-বোনার সম্প্রসারণ এবং কংগ্রেসের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁহার সদস্য-চাঁদা হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্তা কাটার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। বেলগাঁও কংগ্রেস সম্বন্ধে কেবল আর একটি তাৎপর্যপ্রণ বিষয় হইল কংগ্রেস কর্তৃক তাঁহার কমনওয়েলথ অব ইন্ডিয়া বিল অন্মোদন করাইয়া লইবার জন্য শ্রীয়র্জা অ্যানি বেসান্তের চেন্টা। এই বিলের,—যাহাতে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দিবার কথা বলা হইয়াছিল,—খসড়া তিনিই তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা ছিল একটি বেসরকারী প্রস্তাব হিসাবে ইহাকে ব্টিশ পার্লামেন্টে পাস করাইয়া লওয়া। তিনি ব্রিঝয়াছিলেন যে, তাঁহার সাধের সংবিধানে যদি কংগ্রেসের অন্মোদনের ছাপ থাকে তাহা হইলে তাঁহার দাবী যথেন্ট জোরদার হইবে, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের কেহই তাঁহার জালে আকৃষ্ট হইলেন না। স্তরাং, তাঁহাকে নিরাশ হইয়া বেলগাঁও কংগ্রেস হইতে ফিরিতে হইল।

১৯২৫ সাল স্বর হওয়ার সময় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অপরিবর্তিত ছিল। দেশবন্ধ্র দাশই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে বাজ্যলায় পুনরায় একটি শক্তিপরীক্ষা হইল গভর্নমেন্ট ও স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে বাজ্গলার গভর্নরকে সরাসরি গ্রেগ্তার ও বিনা-বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দিয়া গভর্নর-জেনারেল যে জর্বরী আইন প্রচার করিয়াছিলেন উহা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯২৫ সালের এপ্রিলে। তাহার পর. বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের যদি ঐ সকল ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদিগকে ঐ মর্মে আইন প্রবর্তন করিতে হইবে। অতএব. যথারীতি একটি বিল আনা হইল এবং ইহাকে আইনে পরিণত করিবার জন্য গভর্নমেন্ট সর্বাশিন্তর প্রয়োগ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরাজ্যপন্থিগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘু ছিলেন বলিয়া গভর্নমেন্টের আশা হইয়াছিল যে. আইন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে। দেশবন্ধ্ব তখন স্নায়বিক দুর্বলতায় ভগিতেছিলেন বলিয়া পাটনায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। কিন্ত তাঁহার ভানস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং গভর্নমেন্টকে একেবারে হারাইয়া দিবার সংকল্প করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে তিনি পরিষদ-কক্ষে পেণছাইলেন এবং প্রকৃতপক্ষে রোগীদের চেয়ারে করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। প্রনরায় ঐদিন তিনি জয়মাল্য লাভ করিলেন। বিলটি অগ্রাহ্য হইল, কিন্তু শাসনতন্ত্রে গভর্নরকে প্রদত্ত অসাধারণ ক্ষমতাবলে তিনি ইহাকে আইন হিসাবে স্কুপারিশ করিতে সমর্থ হন।

এই ঘটনার অলপ দিনের মধ্যেই ফরিদপর্রে বাঙ্গলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন আহতে হয় এবং দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি হেতু দেশবন্ধর দাশকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। চিকিৎসকদের সকল পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সেখানে গিয়া আলোচনায় সভাপতিত্ব করার সঙ্কল্প করেন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য কেন তিনি এত পীডাপীডি করিয়াছিলেন লোকে তখন ব্রবিতে পারেন নাই। যাহা কিছুই তিনি বলিতেন, এমন কি পত্রিকার বিব্যতিও, তাঁহার প্রতি সমভাবে মনোযোগ আরুণ্ট হইত। যাহাই হউক, তিনি সেখানে যাইতে চাহিবার আসল কারণ ছিল এই যে, গভর্নমেন্টের স্কবিধার্থে তাঁহাকে তাঁহার দাবীর একটি প্রকাশ্য ইঙ্গিত দিবার প্রয়োজন ছিল। উপরন্তু, তিনি গভর্নমেন্টকে দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন: তাহাতে গভর্নমেন্ট ব্রাঝবেন যে. কোনও মীমাংসার লক্ষ্যে পেণীছতে হইলে দেশবন্ধর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন, কারণ বাজ্গলা ছিল তথন সমগ্র আন্দোলনের কেন্দ্র এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা চরমপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ এখানে ছিলেন। কাজেই, বাজালায় যে প্রস্তাব গ্রীত হইত, অন্যর কংগ্রেসীদের দ্বারা তাহা গ্রীত হওয়ার খ্রই সম্ভাবনা থাকিত। দেশবন্ধ, দাশ যে বক্ততা দিয়াছিলেন তাহা বাজালার শ্রোতৃ-त्राचित्र काट्य वतः नतम विलासारे मान रहेसाविल। कः एक्टारात लक्का रिमात्व উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন বনাম স্বাধীনতার প্রশন সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রথমটির পক্ষপাতী বলিয়া জানাইয়াছিলেন। উপরন্ত. তিনি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। সামগ্রিকভাবে বক্তুতাটি গভর্নমেন্টের নিকট একটা আবেদন বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং ভারতীয়দিগের মধ্যে ঘাঁহারা অধিকতর চরমপন্থী তাঁহারা উহাকে মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তৃত করিবার জন্য আপোষমূলক মনোভাবপুটে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। যাহা হউক শ্রোতবুলের মধ্যে যুব সম্প্রদায় ইহাকে স্বাগত জানাইলেন না এবং বিষয়টি যখন ভোটে দেওয়া হইল তথন তাঁহার পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। তথাপি, সেই সময়ে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব এতই বিপল্প এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে আন্তরিকতা এত স্পন্ট ছিল যে, তাঁহার জয় হইল। যে কর্তৃপক্ষের সহিত দেশবন্ধ, আলোচনায় ব্যাপ্ত ছিলেন তাঁহাদের নিকট ফরিদপার সম্মেলনের আলোচনা মোটের উপর সশ্তোষজনক মনে হইয়াছিল।

ইহার অনতিকাল পরে লর্ড রেডিং ভারত হইতে লন্ডনে গেলেন, কারণ রক্ষণশীল মন্দ্রিসভা ও ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এর্প গ্রুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, দেশবন্ধ্র্ দাশ ও গভর্নমেন্টের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতেছে, যদিও বিস্তারিতভাবে কেহই কিছ্ম জানিতেন না। বলা হইয়াছিল যে, লর্ড রেডিং-এর সহিত পরামর্শ করিবার পর লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে গ্রুর্ত্বপূর্ণ এক ঘোষণা প্রচার করিবেন। ভারতে প্রত্যেকেই গভীরতম আগ্রহ ও ঔৎস্কৃত লইয়া তাঁহার ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

অতঃপর বিনামেম্বে বন্ধ্রপাত হইল। ১৯২৫ সালের জ্বন মাসে দেশবন্ধ্ দাশ যখন বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী দার্জিলিং-এর শৈলাবাসে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন তখন তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। সামান্য ভূগিবার পর হঠাংই তিনি দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ শোকে নিমণ্জিত হইল। তিনি তাঁহার গোরবের সর্বোচ্চ শিখরে পে'ছিয়াছিলেন এবং স্বদেশের বিরাট উপকার তিনি সাধন করিবেন, এরূপ আশা করা হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতিতে দেশে যখন সভা ও শোভাষাত্রা ইত্যাদি করা হইতেছিল তখন লন্ডনে ব্রটিশ মন্ত্রিসভা তাঁহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে মনস্থির করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাদের প্রধান শারু আর নাই: সতুরাং, কিছুদিনের জন্য এখন সব চুপচাপ থাকিবে। সেজন্য তাঁহারা তাড়াহ,ড়া করিয়া কিছ, স্থির না করিয়া বরং ঘটনা-প্রবাহ লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বলা হইয়াছিল যে, ১৯২৫ সালের ৭ই জ্বলাই তারিখে লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে এক গ্রের্ডপূর্ণ ঘোষণা করিবেন। অতএব, মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে স্বত্ন-রচিত ঘোষণাটি একেবারে চাপিয়া যাইতে হইল এবং ইহার পরিবর্তে পূর্বঘোষিত তারিখে লর্ড বার্কেন-হেড একটি মামুলি ভাষণ দিলেন। মামুলি কথা বলা ছাড়া তিনি ভারতের ব্যাধির জন্য শিল্পোন্নতি ও আর্থিক দটেতা আনিবার লর্ড রেডিং-এর সর্ব-রোগহর ঔষধকেই কেবল মাত্র অনুমোদন করিলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জন্ন দেশবন্ধ্র মৃত্যু ছিল ভারতের পক্ষে বিরাটতম জাতীয় বিপর্যয়। যদিও তাঁহার সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন মাত্র পাঁচ বংসরের ছিল, তাঁহার সাফল্য ছিল একটি অসাধারণ ঘটনা। বৈশ্ববন্ধর অকুণ্ঠ ত্যাগ লইয়া তিনি সর্বান্তঃকরণে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং স্বরাজের জন্য লড়াইয়ে তিনি কেবল নিজেকেই উৎসর্গ করেন নাই, তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালে, পাথিব সম্পত্তি যাহা কিছ্ব তাঁহার অবশিষ্ট ছিল তিনি জাতিকে দান করিয়া যান। গভর্নমেন্ট তাঁহাকে যেমন ভয় করিতেন তেমনি শ্রম্থাও করিতেন। তাঁহারা তাঁহার শাস্তকে ভয় করিতেন কিন্তু শ্রম্থা করিতেন তাঁহার চরিত্রকে। তাঁহার কথার ম্ল্যু কতথানি —ইহা তাঁহাদের অজানা ছিল না। তাঁহার সংগ্রামের মধ্যে কোনও ল্কোচুরি ছিল না; উপরন্তু, তিনি এমন একজন লোক ছিলেন যাঁহার সহিত মীমাংসার জন্য তাঁহারা দর ক্ষাক্ষি করিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন অন্তদ্গিসম্পন্ন, গভীর ও অদ্রান্ত ছিল তাঁহার রাজনৈতিক বৃদ্ধি; এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ সচেতনতা ছিল,

ষাহা মহাদ্বার ছিল না। অন্য যে কোনও ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি ভাল জানিতেন যে, শানুর নিকট হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার মত অনুক্ল সনুযোগ বার বার আসে না এবং, যখন তাহা আসে, তখন বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যখন সঙ্কট স্থায়ী হয় তখন দর কষাকষি করিতে হয়। তিনি ইহাও জানিতেন যে, জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পেণছৈ তখন মীমাংসায় উদ্যোগী হইলে যথেণ্ট সাহসের প্রয়োজন হয় এবং ফলে কিছু অখ্যাতিও হইতে পারে। কিন্তু নিভীকতা ছিল তাঁহার সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁহার যথার্থ ভূমিকা অর্থাৎ বাস্তবজ্ঞান-সম্পন্ন রাজনীতিবিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এবং সেজন্যই অখ্যাতি বরণ করিয়া লইতে তিনি কখনও ভয় পান নাই।

দেশবন্ধ্র সহিত তুলনায় মহাত্মার ভূমিকা অস্পণ্ট। অনেক ব্যাপারে তিনি একেবারে আদর্শবাদী ও কল্পনাবিলাসী। অন্যান্য বিষয়ে তিনি স্কুচতুর রাজনীতিবিদ। কখনও কখনও উন্মাদের মত দ্বর্দম; আবার কখনও কখনও শিশ্রর মত আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। রাজনৈতিক দর কষাক্ষির জন্য যে সহজাত বৃদ্ধি কিংবা বিচারের আবশ্যক তাহা তাঁহার নাই। এই দর কষাক্ষির প্রকৃত স্ব্যোগ যখন আসে, যেমন আসিয়াছিল ১৯২১ সালে, তখন সামান্য ব্যাপার তুলিয়া ধরার একটি ঝোঁক তাঁহার দেখা যায় এবং তন্বারা মীমাংসার সকল সম্ভাবনাকে তিনি বানচাল করিয়া দেন। যখনই তিনি দর কষাক্ষি চালান, ১৯৩১ সালে যের্প দেখা যাইবে, তখনই যতটা তিনি লাভ করেন তাহা হইতে অধিক তিনি দিয়া বসেন। মোটের উপর, ক্টনীতিতে স্কুচতুর একজন বৃটিশ রাজনীতিবিদের সহিত তাঁহার কোনও তুলনা হয় না।

দেশবন্ধ্ব দাশের মৃত্যুর পর পরলোকগত এই মহান নেতার সম্মানে একটা স্মৃতিভাণ্ডার গড়িয়া তোলার চেণ্টায় এবং তাঁহার অবর্তমানে কংগ্রেসের প্রশাসন-যন্তের প্রনগঠিনে সাহায্যের জন্য মহাত্মা কয়েক মাস বাণ্গলায় কটোন। কিন্তু, তাঁহার জনসেবাম্লক কাজকর্মের প্রকৃতি মোটের উপর রাজনৈতিক ছিল না এবং সেজন্য দেশবন্ধ্র রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব আইনসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহর্র উপর আসিয়া পড়িল। লর্ড রেডিং তখনও ইংলন্ডেই ছিলেন এবং বাণ্গলার গভর্নর লর্ড লিটন ভারতের গভর্নর-জনারেলর্পে কাজ করিতেছিলেন; সেই সময়ে পণ্ডিতজী, গভর্ন-মেন্টের সহিত দেশবন্ধ্ব যে আলোচনা চালাইতেছিলেন, তাহার স্ত্র ধরিয়া উহা প্রনরারন্তের চেণ্টা করেন। কিন্তু লন্ডনে গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই কিছ্বকালের জন্য আলোচনা বন্ধ রাখিয়া পরিস্থিতি লক্ষ্য করার সিম্পান্ত করিয়াছেন। অতএব, পশ্ভিত মতিলাল নেহর্ত্র এই চেণ্টায় কোনও ফলই হইল না।

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ১৯২৫ সালের জ্বন মাসটি একটি সন্ধিকাল বিলয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে দেশবন্ধ্বর বিশাল ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধান ছিল ভারতের পক্ষে এক প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য। যে স্বরাজ্য দল তাঁহার নিকট খুব বেশী ঋণী ছিল, উহা তাঁহার মৃত্যুর পর অচল হইয়া গেল এবং দলের মধ্যে ক্রমশঃই বিরোধ দেখা দিল। কিন্তু ইহা অনুস্বীকার্য যে তাঁহার মৃত্যুকালে দল ছিল গর্ব করিবার মত একটি প্রতিষ্ঠান। ব্রটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় মুখপত্র কলিকাতার **ক্যাপিটাল পত্রিকা** তাঁহার মৃত্যুর পর লিখিতে গিয়া স্বরাজ্য দলকে আয়াল্যান্ডের সিন ফিন দলের সহিত তুলনা ইহার মত আর কিছু দেখা যায় নাই। পত্রিকাটির মতে, দলের শৃত্থলার ধরন ছিল জার্মানদিগের মত। স্বরাজ্য দল দুর্বল হওয়ায় ভারত ও ইংলন্ডে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জোরদার হইয়া উঠিল এবং, ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বন্যা ছুর্নিটল—যাহাকে তখনও পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠতর শক্তির দ্বারা দমন করিয়া রাখা হইয়াছিল। আজ ১৯২৫ সালের দিকে ফিরিয়া তাকাইলে ইহা আমরা অনুভব না করিয়া পারি না যে, দেশবন্ধ, যদি আরও কয়েক বংসর বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্যর্প হইত। জাতীয় ইতিহাসে কখনও কখনও এর্প দেখা যায় যে, কোনও বিশেষ ব্যক্তির আবিভাবে কিংবা মৃত্যুর দ্বারা প্রায়শঃই ইতিহাসের একটি নৃতন অধ্যায়ের স্চনা হয়। প্থিবীর সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে রাশিয়ায় লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের এরূপ প্রভাব দেখা গিয়াছে।



## अवनाम (১৯২৫-২৭)

১৯২১ ও ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর যের প প্রভাব ছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বরাজ্য দলের উত্থান একটি অপ্রত্যাশিত ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও মহাত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি দলের নেতৃবৃদদ ও সাধারণ সদস্যদিগের গভীরতম প্রদ্ধা ছিল, তব্ দলটি ছিল স্পণ্টতঃই গান্ধী-বিরোধী এবং রাজনীতি হইতে দেবচ্ছায় অবসর গ্রহণে মহাত্মাকে বাধ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার এই অবসর-গ্রহণ কার্যতঃ ১৯২৮ সালের ডিসেন্বরে কলিকাতা কংগ্রেস পর্যন্ত চলিয়াছিল। দ্বরাজ্য দলের সাফল্যের গ্রু কারণটি কি ছিল? ইহা ব্রিত্তে হইলে গান্ধীবাদের বাস্তব রূপ এবং ১৯২০-২২ সালে জনগণের মনে মহাত্মার ব্যক্তিত্বের কির্প প্রতিক্রিয়া ঘটিয়াছিল এ সন্বন্ধে আরও জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।

ইউরোপের মত হিন্দ্র সমাজে কখনও কোনও ধমীয় প্রতিষ্ঠান না থাকিলেও সমসত লোকই অবতার১, প্ররোহিত ও 'গ্রের্দিগের' দ্বারা গভীর-ভাবে প্রভাবিত। ভারতে সর্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভূত প্রভাব বিদ্তার করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে 'ধ্যিম' কিংবা 'মহাত্মা' অথবা 'সাধ্র' বলা হইয়া থাকে। নানা কারণে, ভারতের অবিসংবাদী রাজনৈতিক নেতা হওয়ার প্রের্ব গান্ধীজীকে সাধারণ লোক একজন মহাত্মা বলিয়া মনে করিতেন। শ্রীযর্ভ মহম্মদ আলি জিল্লা তখনও পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন; তিনি ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপ্রের কংগ্রেসে তাঁহাকে 'শ্রীযর্ভ গান্ধী' বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং হাজার হাজার লোক চীৎকার করিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া এই দাবী জানাইতে থাকেন যে, তাঁহাকে 'মহাত্মা গান্ধী' বলিতে

<sup>ু</sup> অনেক হিশ্দরে মতে, সাধ্বিদ্গের পরিরাণ, দ্ব্ডাদিগের বিনাশ এবং প্থিবীতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই নরদেহ ধারণকারীদের অবতার বলা হইয়া থাকে। অন্যান্য হিশ্দর মতে, এই সকল অবতার দেবর্পে নহে, বরং মানবাত্মা লইয়া আবিভূতি হন বাহা উল্লভির সর্বোচ্চ স্তরে পে¹ছিয়াছে—অর্থাং, যখন তাঁহারা পরমর্জার সহিত তাঁহাদের একড় উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রচালত বিশ্বাস অনুযায়ী, এখন পর্যস্ত নয়জন অবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন—এবং বর্তমান কলিযুগের শেষে দশম অবতারের আবিভাবি ঘটিবে।

<sup>ং</sup> গ্রেন্ হইতেছেন ধর্মাচার্য। ভারতেই কেবল প্রকৃত আধ্যান্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ধর্মাচার্য হইতে পারেন।

হইবে। গান্ধীজ্ঞীর কঠোর সংযম, সরল জীবন, নিরামিষ আহার, সত্যনিষ্ঠা ও নিভা কিতা—সব কিছু মিলাইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া এক ঋষিতৃল্য মহিমা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অর্ধ-নগন পোষাক এবং ভাষণদান কালে বসিবার ভণ্গীটি খৃষ্ট ও বৃন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল বিপত্বল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পক্ষে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি ও আনুগত্য জয় করা সম্ভব হইয়াছে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, বুন্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বিরাট ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁহার বিরুদ্ধে গিয়াছেন, কিন্তু জনসাধারণের সাগ্রহ সমর্থনের ফলে এই বিরোধিতা ক্রমশঃই স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। রাশিয়ায় লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলার যেরপে করিয়াছেন—ঠিক সেই ভাবে মহাত্মাও জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জাতির মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইয়াছেন। কিন্তু এরপে করিতে গিয়া তিনি যে অস্ত্রকে কাজে লাগাইতেছিলেন তাহা যে তাঁহাকেই প্রত্যাঘাত করিবে ইহা একরূপ নিশ্চিত ছিল। স্বদেশবাসীর চারিত্রিক বৈশিন্টোর মধ্যে যে সকল দ্বর্বলতা ভারতের অধঃপতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী. তিনি তাহার অনেকগর্বলিরই স্ব্যোগ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছিলেন। যাহাই হউক, বাস্তব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে কেন? অদৃষ্ট ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপারে অগাধ বিশ্বাস—আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন্য—আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পিছাইয়া পড়া, এই সকলই তাহার অধঃপতনের কারণ। তাহার সংখ্য ছিল পরবতী কালের দার্শনিক চিন্তা হইতে উল্ভূত নির্পদ্রব আত্মসন্তৃষ্টির ভাব এবং অহিংসার (non-violence) প্রতি মাত্রাজ্ঞানহীন অনুরাগ। ১৯২০ সালে কংগ্রেস যখন উহার রাজনৈতিক মতবাদ—অসহযোগ প্রচার করিতে সূত্র, করে তখন বহু, কংগ্রেসী এই নৃতন ম্বিন্তিদাতার মতের প্রচারক হইয়া উঠিলেন; তাঁহারা মহাত্মাকে কেবল রাজনৈতিক . নেতা হিসাবেই মানিয়া লন নাই বরং একজন ধর্মগ্রের হিসাবেও স্বীকার क्रिया नरेशािष्टलन। फल, वर् लाक माष्ट-भारम जान क्रिया मराजात मज পোষাক পরিয়া তাঁহার প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য প্রার্থনার মত দৈনন্দিন অভ্যাসগ্রনি গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক স্বরাজ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মৃত্তির কথাই বেশী বলিতে থাকেন। দেশের কোনও কোনও অংশে অবতাররপে তাঁহাকে পূজা করা হইতে থাকে। এই পাগলামি তখন এমনভাবে দেশকে পাইয়া বসিয়াছিল যে, বাজ্যলার মত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রদেশে ১৯২৩ সালের এপ্রিলে ষশোহর প্রাদেশিক সম্মেলনে এই মর্মে যখন একটি প্রস্তাব আনা হয় যে, আধ্যাত্মিক স্বরাজ নয় বরং রাজনৈতিক স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য, প্রস্তাবটি তুমূল বিতর্কের পর অগ্রাহ্য হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন জেলে ছিলেন তখন জেল বিভাগে যে সকল ভারতীয় ওয়ার্ডার কাজ করিত

তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিত না যে, বৃটিশ গভর্নমেন্ট মহাত্মাকে কারার শ্ব করিয়াছেন। তাহারা স্থির বিশ্বাসের সহিত বলিত যে, যেহেতু গান্ধীজী একজন মহাত্মা দেজন্য তিনি যখন খুশী পাখীর রূপ ধরিয়া জেল হইতে অদুশ্য হইয়া যাইতে পারেন। রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে আরু নিছক যুক্তিবাদের দ্বারা বিচার না করিয়া নৈতিক প্রশেনর সহিত অনাবশ্যকভাবে জডাইয়া ফেলা হইত, যাহার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হইয়া দাঁড়াইল। দৃণ্টান্তস্বর্প, মহাত্মা ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ ব্রটিশদিগের প্রতি ঘূণার উদ্রেক করিবে বলিয়া বটিশ পণ্য বর্জনকে সমর্থন করিতেন না। এমন কি বিখ্যাত মহিলা কবি গ্রীয়ক্তা সর্রোজনী নাইডর মত উচ্চ-জ্ঞানসম্পন্না নারীও ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে তাঁহার বক্তুতায় স্বরাজ্যপন্থীদের নীতিকে এই বিষয়া নিন্দা করিয়াছিলেন যে, পরিষদগুলি 'মায়া' ছাড়া আর কিছু নয়: সেখানে কংগ্রেসীরা আমলাতান্ত্রিক প্রলোভনের ন্বারা প্রভাবিত হইবেন। উপরন্ত. সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যাহা হইয়াছিল তাহা এই যে, মহাত্মা যাহা কিছু, বলিতেন তাহাকেই বিনা যুক্তিতকে বেদবাক্য মনে করা ও তাঁহার পত্রিকা 'ইয়াং ইণ্ডিয়া'-কে শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়ার ঝোঁক তাঁহার গোঁড়া ভক্তদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল।

দ্বজ্ঞের ও অলৌকিক ব্যাপারসমূহে যে জাতির এত ঝোঁক, স্কুম্থ বিচার-বুন্দির বিকাশ ও জীবনের বাস্তব দিকের আধ্বনিকীকরণের মধ্যেই তাহাদের রাজনৈতিক মৃত্তির একমাত্র আশা নিহিত। সেজন্য ইহা দেখিয়া বহু ধীরস্বভাব জাতীয়তাবাদী কণ্ট বোধ করিতেন যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মহাত্মার প্রভাবের ফলে ভারতীয় চরিত্রের উপরোক্ত দূর্বল বৈশিষ্ট্যগালির কিছু কিছু প্রনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। এইরপে মহাত্মা ও তাঁহার দর্শনের বিরুদেধ যুক্তিবাদীদের বিদ্রোহ দেখা দিল। যেহেতু স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হইয়াছিল সেই কারণে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি, মহাত্মার অযোদ্ভিকতায় বিরক্ত হইয়া, ইহার প্রতি আরুণ্ট হইলেন। যাঁহারা আইন অমান্য অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক পথ পছন্দ করিতেন তাঁহারা ছিলেন দক্ষিণপন্থী এবং দেশবন্ধ, তাঁহার সামাজিক মর্যাদা ও এডভোকেটের পেশার দর্ন তাঁহাদের আম্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত তর্বা, তাঁহারা বামপন্থী ছিলেন; তাঁহাদের নিকট মহাত্মার মতবাদ ও নীতি আধুনিক জগতের পক্ষে যথেষ্ট ম্লধ্মী ছিল না এবং তাঁহারা ভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধকে অধিকতর চরমপন্থী (অথবা বিশ্ববী) শক্তি বলিয়া মনে করিতেন। দেশবন্ধ্যু দাশের অনন্য ব্যক্তিত্বের শ্বারাই

১ 'মারাকে' ইংরাজীতে বলা যার illusion অথবা অসার কম্পু যাহা মোহ স্ভিট করিয়া প্রলুখে করে।

গোঁড়া 'সংস্কার-বিরোধীদের' হাত হইতে কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা কাড়িয়া লওয়ার জন্য এই সকল বিভিন্ন উপাদানকে একটি দলের মধ্যে একত্র করিয়া নানা দিক হইতে আমলাতল্তর বিরুদ্ধে লড়াই চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার বহুমুখী কার্যকলাপ চালাইয়া যাওয়া অথবা যে বিভিন্ন উপাদান লইয়া স্বরাজ্য দল গঠিত হইয়াছিল সেগর্নলিকে একত্রে ধরিয়া রাখার মত যথেতি যোগ্যতা আর কাহারও ছিল না। ইহার ফলে মহাত্মা যতদিন পর্যন্ত তাঁহার স্বেচ্ছাবসর ত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে ফিরিয়া আসেন নাই ততদিনই কেবল স্বরাজ্য দলের ক্ষমতা বজায় ছিল। ১৯২৯ সালে তাঁহার প্রনর্রাবির্ভাবে ঘটিলে স্বরাজ্যপন্থী নেতা পন্ডিত মতিলাল নেহরে কোনও প্রকার বাধা না দিয়াই আত্মসমর্পণ করেন।

দেশবন্ধ্য চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু দেশে সর্ব দিক দিয়া একটি হতাশা-পূর্ণ সময়ের স্চেনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যদি ঠিক এই সংকটকালে মহাত্মা গান্ধী দূরে সরিয়া না থাকিতেন তাহা হইলে অবস্থা অন্য রকম হইতে পারিত; কিন্তু ভারতের দ্বর্ভাগ্য, তিনি তাহা করেন নাই। অন্যান্য বিষয়গুলি ছাড়িয়া দিলেও, স্বরাজ্য দলের মধ্যে এবং হিন্দ্র-মর্সলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধ্র ব্যক্তিম ছিল ঐক্য সাধনের একটি শক্তিশালী সূত্র। অধিকন্তু, তাঁহার ব্যক্তিম দলের মনোভাবে একটি চরমপন্থী সূর আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার অবর্তমানে দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে স্বর্ব করে। এই সকল বিরোধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান হইল বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এম, আর, জয়াকর ও পুণার শ্রীয়্ত্ত এন, সি. কেলকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রোহ। মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থিগণ কোনও সময়েই স্বরাজ্য দলের কুমাগত, অবিচ্ছিন্ন ও দৃঢ়' বাধাদানের নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহারা দেশবন্ধুকে ও তাঁহার নীতি বিনাবাক্যে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালের ডিসেন্বরে অমৃতসর কংগ্রেসের সময় লোকমান্য তিলক 'ইচ্ছামূলক সহযোগিতার' যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ মতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই নীতির অর্থ ছিল যে দেশের স্বার্থে গভর্নমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহাতে তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করা হইবে; কিল্ডু তাঁহাদের নাতি যদি জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হয় তাহা হইলে অসহযোগিতা কিংবা বিরোধিতা করা হইবে। লোকমানোর মৃত্যুর পর হইতেই মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থিগণ দেশবন্ধকে তাঁহাদের নেতা বলিয়া মনে করিতেন এবং সেজনাই তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতানিবিশেষে তাঁহার নীতির প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য জানাইয়াছিলেন। পশ্ডিত মতিলাল নেহর বখন স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন তাঁহার মহারাজ্মীয় ভক্তদের সহিত মতবিরোধ দেখা দের। এই বিরোধ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতে থাকে: তাহার পর এক অশুভ

মৃহ্তে পশ্ভিতজী তাঁহাদের সম্বন্ধে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন এবং তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগত আকস্মিক ক্রোধবশতঃ ঘোষণা করিয়া বসেন যে, 'স্বরাজ্য দলের রুশ্ন অংশটিকে (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় গোষ্ঠাী) কাটিয়া বাদ দেওয়া হইবে।' এই বিব্তিতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এত অসম্ভূষ্ট হন যে, তাঁহারা পশ্ভিতজী ও স্বরাজ্য দলের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিল্ল করার ও সহযোগিতাবাদী দল গঠন করার সঙ্কলপ করেন। পরে স্বরাজ্য দলের মধ্যে অন্যান্য বহু বিরোধও দেখা গিয়াছিল। এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, যদিও পশ্ভিত মতিলাল নেহরু উচ্চতর পাশ্ভিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং শ্রুম্বা ও প্রশংসা অর্জন করিবার মত ব্যক্তিম্ব তাঁহার ছিল তব্ তাঁহার মধ্যে ভাবাবেগের সেই আবেদন ছিল না, কেবল যাহার দ্বারাই ভালমন্দ যে কোনও অবস্থায় দলের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব।

হিন্দ্র-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধ্যু ছিলেন ঐক্যের উৎস। তাঁহার যে 'বাংগলা চুক্তি' ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয় কিন্তু ১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে তাহা হইতে সকল মুসলমান বুঝিয়াছিলেন যে, তিনিই তাঁহাদের প্রকৃত বন্ধু। এর্প একজন ব্যক্তির উপর স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব ছিল বলিয়াই ঐ দলের পক্ষে মুসলমান্দিগের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে. বংগীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্য দলে বহু মুসলমান সদস্য ছিলেন যাঁহারা প্থক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সংগ সংখ্য ব্ররাজ্য দলের উপর মুসলমান সম্প্রদায়ের পূর্বের আর সেই আম্থা রহিল না। উপরন্তু, স্বরাজ্য দল যে রাজনৈতিক জাগরণের স্টিউ করিয়াছিল উহা সাম্প্রদায়িকতার প্রবল স্লোতকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল: তাঁহার মৃত্যুর পর উহার প্রভাব হ্রাস পাওয়ায় দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়াইয়া পড়িল এবং প্রায় দুই বংসর ধরিয়া চলিল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দুর্ভাগ্যক্রমে দলের চরমপন্থী স্কুর্রিও নরম হইয়া আসিল। স্বরাজ্য দলের জন্মের সময় দক্ষিণ ও বাম উভয়গোষ্ঠী হইতেই ইহার সদস্য হইয়াছিলেন। নেতার জীবন্দশায় বাম-পন্থীদের প্রাধান্য ছিল কারণ তিনি নিজে ছিলেন ঐ দলের। কিন্তু তাঁহার অবর্তমানে দক্ষিণপন্থিগণ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হন। যে সকল লোক সাধারণতঃ রাজনীতি হইতে দুরে থাকিতেন এবং ত্যাগ ও কন্ট স্বীকার করিতে হয় এর প কোনও কিছু করার পক্ষপাতী ছিলেন না, সাম্প্রদায়িক বিরোধের সঙ্কটের সুযোগ লইয়া তাঁহাদের পক্ষেও আগাইয়া আসা সম্ভব হয়। বাণ্গলায় কিছুকালের জন্য বামপন্থিগণ অসূবিধায় পড়িয়াছিলেন কেন না কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁহারা তাঁহাদের গোষ্ঠীভুক্ত তাঁহাদের অনেকেই হয় ১৮১৮-র ৩নং ধারায় নত্বা বেঙ্গল অডিন্যান্সে বন্দী ছিলেন।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি হইতে স্বর্ করিয়া স্বরাজ্যপন্থীদের অবিমিশ্র বাধাদানের মূলনীতি ক্রমশঃই দূর্বল হইয়া আসিতেছিল। জ্বন মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহর, স্কীন কমিটির সদস্য পদ গ্রহণ করেন: ভারতীয়দিগকে লইয়া সেনাবাহিনী গঠন করা সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক ঐ কমিটি নিযাত্ত হয়। ইহার পর অচিরেই মধ্য প্রদেশের স্বরাজ্য দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য শ্রীয়ন্ত এস, বি. তান্তেকে গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যপদে নিয়োগ করা হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত এন, সি. কেলকার ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট স্বরাজ্যপন্থী নেতাগণ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় আইন সভাকে ইহার নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং শ্রীয়ান্ত বীঠলভাই জে, প্যাটেল প্রার্থী হিসাবে দাঁডাইয়া যথারীতি ঐ পদে নির্বাচিত হন: স্বরাজ্য দলে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা খাঁটি প্রতিরোধবাদী ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। যদিও ঐ পদ গ্রহণের অর্থ ছিল গভর্নমেন্টের সহিত আংশিক সহযোগিতা,—তথাপি শ্রীয়্ক্ত প্যাটেল এর্প আশ্চর্য দক্ষতা ও বিশেষ সাফল্যের সহিত তাঁহার দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছিলেন যে. শাসনতক্রে প্রদত্ত অধিকার লখ্যন না করিয়া ও একান্ত ন্যায়নিষ্ঠার সহিত সর্বদা কাজ করিলেও তাঁহার স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন মত-প্রকাশের জন্য অর্থ দণ্তর তাঁহাকে ভয় করিতে সূত্র, করিয়াছিল।। স্বরাজ্য দল তাহার কার্যকালে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল তাহা সভাপতি হিসাবে তাঁহার কার্যের জন্যই বহুল পরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল। জঘন্য একটি শাসনতন্ত্র লইয়া ও সংবিধানীয় কোনও নজির ব্যতিরেকেই শ্রীয়ন্তু প্যাটেলকে কাজ করিতে হইলেও সভার সদস্যদিগের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার ভার তিনি সাফল্যের সহিত বহন করিতে সমর্থ হন: এবং স্বাধীন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল ও উহার নেতা যে মর্যাদার অধিকারী হইয়া থাকেন তিনি তাহা তাঁহাদিগকে দেন।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ম্বডিম্যান কমিটি র্পে স্পরিচিত, সংস্কার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আইন সভায় পেশ করা হয়। কমিটির অধিকাংশ সদস্য যে রিপোর্ট তৈয়ারী করিয়াছিলেন উহা গ্রহণ করার জন্য স্বরাজ্বমন্ত্রী স্যার আলেকজান্ডার ম্বডিম্যান প্রস্তাব আনেন এবং উহার যে সংশোধনী প্রস্তাব স্বরাজ্যপন্থী নেতা পন্ডিত মতিলাল নেহর্ উত্থাপন করেন তাহাকে 'জাতীয় দাবী' বলা হয়। আইন সভার সদস্যদিগের মধ্যে ঘাঁহারা স্বরাজ্যপন্থী ছিলেন না তাঁহাদের সহিত আপোষের ফলেই পন্ডিতজীর এই জাতীয় দাবী রচিত হইয়াছিল এবং, ইহা ছিল বেসরকারী সদস্যদিগের মধ্যে

১ পরে যখন মধ্য-প্রদেশের গভর্ণর কয়েক মাসের ছ্রটিতে ইংলন্ডে যান তখন শ্রীয**্ত** তাব্বে ঐ প্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর হইরাছিলেন।

সর্বাধিক সংখ্যকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য চুক্তিব্যবস্থা। জাতীয় দাবীর মর্ম ছিল,
—শাসনতাল্রিক সংস্কার—যন্দ্রারা কার্যতঃ অবিলন্দের ঔর্পানবেশিক স্বায়ন্তশাসন
দেওয়া হইবে—ব্টিশ পার্লামেন্ট ইহা মানিয়া লইবে এবং সংস্কার কার্যকর
করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ব্টিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে
লইয়া একটি গোল টেবিল বৈঠক ডাকা হইবে। সেই সময়ে আইন সভায় সরকারী
ম্খপাত্র ও পরে বড়লাট এই দাবীর যে জবাব দিয়াছিলেন তাহাতে বস্তুত এই
দাবী অগ্রাহ্য করা হয়।

ঐ বংসরটি শেষ হইবার পূর্বে স্বরাজ্যপন্থী হিসাবে লালা লাজপং রায় ভারতীয় আইন সভায় যোগদান করেন এবং দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। প্রায় এই সময়েই শ্রীযুক্ত এম, আর, জয়াকর ও শ্রীযুক্ত এন, সি, কেলকারের নেতৃত্বে সহযোগিতাবাদী দলের স্ব্রুহয়; এ পর্যন্ত তাঁহারা স্বরাজ্যপন্থী নেতা ছিলেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে দুইটি প্রধান বিষয়ে এই দলের মতপার্থক্য হয়। আইন সভাগ্রলিতে নিবিচারে গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করার যে নীতি স্বরাজ্যপন্থীদের ছিল তাহার বিরুদ্ধে পার্থকামূলক বিরোধিতার কথা ই হারা বলেন। অধিকন্ত, স্বরাজ্য দল অথবা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুসলমান-ঘে'যা মনোভাব ই°হারা অনুমোদন করেন নাই—হিন্দু মহাসভার সহিতই বরং ই'হাদের অধিকতর মিল পরিলক্ষিত হয়। ১৯২৫ সালে ও তাহার পরে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হওয়ায় আরও অনেক হিন্দু কংগ্রেসী হিন্দুমহাসভায় যোগ দিতে বাধ্য হন; এবং সাধারণভাবে, হিন্দু মহাসভার রাজনীতি হইতে সহযোগিতাবাদী দলের রাজনীতির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হিন্দুমহাসভা ও সহযোগিতাবাদী দল উভয়েই মনে করিত যে, মুসলমান সম্প্রদায় গভর্নমেন্টের সহিত সহযোগিতার দ্বারা তাহাদের অবস্থা শক্তিশালী. এবং সেই সঙ্গে হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া নিজেদের স্বার্থাসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নির্বিচার বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করিয়া হিন্দুদের জন্য কোনও কিছুই করিতে পারে নাই। শ্রীযার (বর্তমানে স্যার) মিঞা ফজিল হুসেনের আচরণের ফলে এই মনোভাব দুট্ হইয়াছিল: তিনি পাঞ্জাবে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া হিন্দু, ও শিখের স্বার্থের প্রতি দ্ঘিতপাত না করিয়া প্রদেশের মুসলমানদিগের জন্য বহু সূবিধা করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আলিগড়ে মুসলিম লীগের বৈঠকে যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণ করা হয় তাহার ফলে হিন্দু-মহাসভা ও সহযোগিতাবাদী দলের সূতিকৈ হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে আরও সমর্থন জানানো হয়: ঐ বৈঠকে মোলানা মহম্মদ আলি, শ্রীয়ান্ত এম. এ, জিল্লা, স্যার আব্বার রহিম ও স্যার আলি ইমামের মত বিশিষ্ট নেতাগণ অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আইনসভাগুলির পরবতী নির্বাচন ১৯২৬ সালে হওয়ার কথা ছিল, সেজন্য এ ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব কি হইবে তাহা ১৯২৫ সালে কানপরে অধিবেশনে স্থির করিতে হইয়াছিল। নির্বাচন পরিচালনার ভার স্বরাজ্য দলের উপর ছাডিয়া না দিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই গ্রহণ করিবে ইহাই বাঞ্চনীয় মনে করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডর' সভানেতত্বে কানপুরে কংগ্রেস বিনা বাদবিত ভায় এই সিম্ধান্তে পেণছিয়াছিল, কেন না ইতিমধ্যেই মহাত্মা ও তাঁহার গোঁড়া ভক্তদিগের বিরোধিতা দিতমিত হইয়া আসিয়াছিল: তবে আইন-সভাগ্মলিতে কি নীতি অনুসূত হইবে এই প্রশ্নটি আলোড়ন তুলিয়াছিল। স্বরাজ্য দল কর্তক পূর্বঘোষিত তীব্র বিরোধিতা কিংবা অসহযোগের নীতি অথবা নবগঠিত সহযোগিতাবাদী দল কর্তৃক প্রচারিত বৈষম্যমূলক বিরোধিতা —িকংবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতার নীতি? স্বরাজ্যপন্থীদের নীতিকে সমর্থন জানাইতে আগাইয়া আসিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহর ও লালা লাজপং রায়; পক্ষান্তরে, তাঁহাদের বিরোধী রূপে দেখা দিলেন পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য, শ্রীযুক্ত জয়াকর ও শ্রীযুক্ত কেলকার। প্রথমোক্তদের জয় হইল কিন্তু এক বংসর অতীত হইবার পূর্বেই লালা লাজপং রায় স্বরাজ্য দল ত্যাগ করিয়া পশ্ভিত মালব্যের সহিত একযোগে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন: মধ্য ও পশ্চিম ভারতে সহযোগিতাবাদী দলের যে ভূমিকা ছিল উত্তর ভারতেও সেই একই ভূমিকায় ঐ দল অবতীর্ণ হইয়াছিল। লালা লাজপং রায় যখন স্বরাজ্য দল ত্যাগ করেন তখন আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ দলে যোগদান করেন। তিনি হইতেছেন মাদ্রাজের প্রাক্তন এডভোকেট-জেনারেল° ও ঐ প্রদেশের আইনজীবী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীয়ন্ত শ্রীনিবাস আয়েগ্যার। ১৯২৬ সালে শ্রীয়ন্ত আয়েগ্যার আইন সভার নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে দলের সহকারী নেতা এবং ইহার পর শীঘ্রই কংগ্রেসের ১৯২৬ সালের অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন: ঐ অধিবেশন আসামের গোহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

<sup>ু</sup> কংগ্রেসের সভানেত্রীদের মধ্যে শ্রীযুক্তা নাইডু দ্বিতীয়া; প্রথম হইতেছেন শ্রীযুক্তা বেসান্ত—বিনি ১৯১৭ সালে বর্ষালকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীযুক্তা নাইডু ১৯২০ সাল হইতেই অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মার ঘনিষ্ঠ সালিষ্টের আসিয়াছেন। এথনও পর্যন্ত তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠতম অনুরাগীদের একজন এবং একটানা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যা হইয়া আসিতেছেন।

<sup>ং</sup>পশ্ডিত মালব্য যদিও একজন প্রবীণ কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন, তব্ তিনি স্বরাজ্য পদ্ধীদের নীতি গ্রহণ করেন নাই। ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ সাল পর্যান্ত তিনি আইন সভার সদস্য থাকিলেও স্বরাজ্য দলে যোগদান হইতে বিরত থাকেন। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতদ্য সদস্য হিসাবে তিনি কাজ চালাইরা যান। লাজা লাজপং রায়ের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল পাঞ্জাবে হিন্দ্র ও ম্সলমানের মধ্যে বিরোধ এবং হিন্দ্র মহাসভার প্রভাবের ফলে।

<sup>°</sup> মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেলের পদমর্যাদা ইংলন্ডের সলিসিটর-জেনারেলের পদমর্যাদার সমান হইবে।

দেশবন্ধ্য দাশের মৃত্যুর পর গভর্ন মেন্টের সাধারণ মনোভাব ছিল মোটের উপর প্রতিক্রিয়াশীল। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছিল অন্তঃশুল্ক রদের ব্যাপারে: ঐ শভে ঘটনা ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে ঘটিয়াছিল। ১৮৯৪ সালে প্রথম ভারতীয় মিলগুলিতে তৈয়ারী বন্দের উপর কর হিসাবে এই অন্তঃশুকে চাপানো হইয়াছিল। আপাতদ্বিটতে এই শুক্ত ধার্যের উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহ হইলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বস্তাশিলপ ভারতের দেশীয় বৃদ্ধািশলেপর প্রসারের সংখ্যা সমান তালে তাল রাখিয়া চলিতে না পারায় উহাকে সাহায্য করা। ১৯১৬ সাল হইতে ভারতীয় মিলগু,লিতে উৎপন্ন বস্তের অলতঃশালক অপেক্ষা আমদানী বস্তোর উচ্চতর শালক-হার নির্দিষ্ট থাকিলেও, ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ, বিশেষতঃ ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ইহাতে ভীষণভাবে ক্ষুস্থ ছিলেন। ফলে ভারতীয় বন্দ্রব্যবসায়ীদের নিকট এই শুলক রদ ছিল সাম্বনাস্বরূপ। ভারত বা ইংলন্ডের গভর্নমেন্ট এই আইনের অতিরিক্ত আর কোনও বন্ধ্রপূর্ণ ভাব দেখান নাই। যাহাই হউক, ভারতকে স্বায়ন্তশাসন দিবার প্রস্তাব করিয়া শ্রীযান্তা বেসানত যে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিয়া বিলের খসডা তৈয়ারী করিয়াছিলেন উহা গ্রহণ করিয়া শ্রমিক দল সোহাদেরি পরিচয় দিলেন এবং হাউস অব কমনসে ইহাকে একটা বেসরকারী বিল হিসাবে উত্থাপন করার জন্য শ্রীযুক্ত জর্জ ল্যান্সর্বোরকে ক্ষমতা দেওয়া হইল। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম এই বিলের আলোচনা হয়, কিন্তু ইহাতে কোনও ফল হইল না। যাহা হউক, সদিচ্ছার অভিব্যক্তি হিসাবে ইহার কিছু মূল্য ছিল।

১৯২৬ সালের ইতিহাস প্রধানতঃ হিন্দ্-ম্নলমান বিরোধের ইতিহাস। সবর্ত্তরই যের্প হইয়া থাকে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঢিলা পড়িতেই আভ্যন্তরীণ প্রশন ও কলহে জাতির কর্মশান্ত তৎপর হইয়া উঠিল। ১৯২৪ সালে তুকীরা খলিফার পদ লোপ করায় ভারতে জাতীয়তাবাদী ম্নলমান-দিগের অনেকে খিলাফং আন্দোলন ছাড়িয়া দিয়া জাতীয়তাবাদী কর্মক্ষেরে সম্প্র্ভাবে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, অধিকতর প্রতিক্রিয়াদীল ম্নলমানগণের সহিত খিলাফং ক্মিটিগ্র্লি চালাইয়া যাইতে লাগিলেন,—যেমন বোম্বাইয়ে মোলানা সৌকং আলি করিয়াছিলেন; এবং তাহা সম্ভব না হইলে তাঁহারা বিভিন্ন নামে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল অন্যান্য বহ্ন সংগঠন গড়িয়া তুলিলেন। ম্নলমানিদগের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের ফলে হিন্দ্বদের মধ্যেও অন্বর্প একটি আন্দোলন দেখা দিল এবং সারা ভারতে হিন্দ্বমহাসভার শাখা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ম্নলমান প্রতিপক্ষের মত, এ পর্যন্ত ষাঁহায়া জাতীয়তাবাদী ছিলেন তাঁহাদের লইয়াই শাখ্য যে হিন্দ্বমহাসভা গঠিত হইয়াছিল তাহাই নহে, এমন আরও অনেকে ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন যাঁহায়া রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ

করিতে ভয় পাইতেন এবং নিজেদের জন্য অধিকতর নিরাপদ সংগঠন চাহিতেন। হিন্দ্র ও ম্সলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের বিস্তারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল। স্বার্থ সংশিল্ট তৃতীয় পক্ষ— যাঁহারা এই দ্রুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই চল্বক ইহা চাহিয়াছিলেন যাহাতে জাতীয়তাবাদী শাস্তি দ্বুর্বল হইয়া পড়ে—এই স্বুযোগ গ্রহণ করিলেন। সাধারণতঃ যে সকল কারণে সাম্প্রদায়িক দাল্গা হইত সেগর্বাল ছিল গো-হত্যা—যাহাতে হিন্দ্বগণ নিদার্ণ ক্ষুত্র্থ হইতেন এবং নমাজের সময় মসজিদের সম্মুথে বাজনা বাজানো—যাহা ম্বুসলমানদিগের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করিত। যে কোনও প্রকারে ম্বুসলমানের মসজিদ কিংবা হিন্দ্ব্যান্দির কল্বিত হইলেও সঙ্ঘর্য বাধিয়া যাইত। কোনও বিশেষ অঞ্চলে একবার যদি এই দ্বুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক উত্তেজনার স্থিত হইত তাহা হইলে এবং প্র্যান সহজেই ছড়াইয়া পড়িয়া সাম্প্রদায়িক বহিং জ্বালাইয়া তুলিত এবং এই জঘন্য ব্তির জন্য চর নিযুক্ত করা তৃতীয় পক্ষের নিকট কঠিন হইত না।

১৯২৬ সালের ঘটনাগর্নির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হইল মে ও প্রনরায় জ্বলাই মাসে কলিকাতায় হিন্দ্ব-ম্বসলমানের দাংগা। আর্য সমাজের এক শোভাষাত্রা লইরা অশান্তির শ্রুর হইরাছিল—যাঁহারা মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় বাজনা বাজাইয়াছিলেন। তাঁহারা দাবী করিয়াছিলেন যে. বহু বংসর ধরিয়া তাঁহারা ঐ শোভাষাত্রা শান্তিতে করিয়া আসিতেছিলেন। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ বলিয়াছিলেন যে, ঐ বাজনার ফলে মসজিদের ভিতরে তাঁহাদের নমাজ পড়ার অস্ক্রবিধা হইয়া থাকে। বহুর্দিন ধরিয়া এই দাঙ্গা চলিল এবং উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হইলেন। শেব পর্যন্ত যথন দুই পক্ষই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহারা শান্তি স্থাপন করিলেন। যদিও কলিকাতার মত আর কোথাও পরিস্থিতি সংকটজনক হইয়া উঠে নাই, সারা দেশেই যথেষ্ট উত্তেজনার সূন্টি হইয়াছিল। কংগ্রেস দলের পক্ষে ইহা ছিল এক দ্বঃসময়। নভেন্বরে আইনসভাগুলির নির্বাচন হওয়ার কথা এবং হিন্দু-মূসলমান দাজার পটভূমিকার ইহা হইতে চলিয়াছিল। কংগ্রেসীদের পক্ষে ১৯২৩ সালের মত এই নির্বাচন সহজ ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ও মুসলমানদিগের নৃতন ন্তন দলের স্থিত হইয়াছে এবং তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব প্রাথী দাঁড় করাইবেন। ১৯২৬ সালের নির্বাচনকালে এক শ্রেণীর মুসলমান এই মর্মে জোর প্রচারকার্য চালাইয়াছিলেন যে, যদি হিন্দুরা গভর্নমেন্টের সহিত অসহ-যোগ চালাইয়া যাইতে থাকেন তাহা হইলে হিন্দুদের সহিত তাঁহারা যোগ দিবেন না, তাঁহারা শাসনতন্দ্র কার্যে পরিণত করিতে চেন্টা করিবেন। অপর

<sup>&</sup>gt; ভূমিকার ৩র পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, আর্য সমাজ হিন্দ্দের মধ্যে একটি সংস্কারবাদী সম্প্রদার; উত্তর ভারতে ইহার বহু অনুগামী আছেন।

দিকে, হিন্দ্মহাসভার পক্ষ হইতে এই রব তোলা হয় যে, হিন্দ্রা যদি সহ-যোগিতা না করেন তাহা হইলে ম্সলমানগণ গভর্নমেন্টের সাহায্য পাইবেন বিলিয়া তাঁহাদের তুলনায় হিন্দ্রা গ্র্ব্বতর অস্ববিধার সম্ম্থান হইবেন। সেজন্য হিন্দ্রমহাসভা স্বরাজ্যপন্থীদের অসহযোগের নীতি পরিবর্তনের অন্বরোধ জানান। তথাপি, ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ম্সলমান ভোটদাতাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগ্রির প্রভাব প্রবলতর প্রমাণিত হইলেও হিন্দ্র ভোটদাতাদের মধ্যে হিন্দ্রন্মহাসভার তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাবই অনেক বেশী ছিল।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় উহাতে জাতীয়তা-বাদিগণ কংগ্রেসের নামে প্রতিশ্বন্দ্বিতা করায় প্রাদেশিক আইনসভাগ্রিলর অনেকগ্রলিতেই—যথা, মাদ্রাজ ও বিহারে—তাঁহাদের শক্তি অনেক বাড়িয়া যায়। কংগ্রেসীদের মধ্যে সকল গোষ্ঠীর ঐকান্তিক সহযোগিতাই এই উন্নতির কারণ: ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য দল যথন নির্বাচন পরিচালনা করে তথন এইরূপ সহ-যোগিতা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এক দিক হইতে নির্বাচনের ফলাফল ১৯২৩ সাল অপেক্ষা থারাপ হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে বহু সংখ্যক জাতীয়তাবাদী ম্বলমান স্বরাজ্য দলের প্রাথী হিসাবে নির্বাচনে জয়লাভ করেন কিন্তু ১৯২৬ সালে ঐ আসনগর্মল সাধারণতঃ তাঁহাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বধ্মী দিগের দ্বারা পূর্ণ হয়। বাণ্গলা ও পাঞ্জাবের মত প্রদেশগুলিতে—যেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বহু মুসলমান রহিয়াছেন—আইনসভাগুলির ভিতরের অবস্থা কংগ্রেস দলের অনুকলে যায় নাই। যে মধ্যপ্রদেশ স্বরাজ্যবাদের ঘাঁটি ছিল সেখানে এবং বোম্বাই প্রেসিডেম্সীর কতক অংশে সহযোগবাদী দলের স্ভিট হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে সহযোগবাদী দলের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে একটি মুসলমান গোষ্ঠীর স্থিত হওয়ায় গভর্নমেন্টের পক্ষে এই দুইটি প্রদেশে মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল: তিন বংসর যাবং এই দুটি প্রদেশে কোনও মন্ত্রী ছিলেন না। ভারতীয় আইন সভায়ও একদিকে সহযোগবাদীদের দল ও অপর দিকে মুসলমানদিগের একটি গোষ্ঠী তৈয়ারী হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শক্তি কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল: যাহার ফলে আইন সভায় গভর্নমেন্টের অবস্থা প্রোপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। আইন সভাগুলি বাদ দিলেও, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যাদিগের মধ্যেও কিছু ভাঙ্গন স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল। পাঞ্জাব, বোস্বাই প্রেসিডেন্সী ও মধ্যপ্রদেশের মত প্রদেশগর্নিতে সহযোগবাদী দলের কার্য-কলাপই ইহার জন্য দায়ী। বাশ্গলার মত যে প্রদেশগুলিতে সহযোগবাদীদের প্রভাব সামান্য ছিল, সে সকল স্থানে কংগ্রেস দলের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির জনাই এই ভাষ্ঠান ধরিয়াছিল। বাষ্ঠালায় দেশবন্ধ, দাশের মতার পর, মহাত্মার

প্রভাবে ও সমর্থনে স্বর্গত শ্রীযুম্ভ যতীন্দ্রমোহন সেনগর্কত নেতৃত্বের দায়িত্ব লাজ করেন। ঐ দায়িত্ব গ্রহণের পর এক বংসর না যাইতেই তাঁহার নেতৃত্বের বিরোধিতা শর্র হইয়া যায়। শেষ পর্যক্ত এই বিরোধিতা শ্রীযুম্ভ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে দানা বাঁধিয়া উঠে; এক সময়ে বাঙ্গলার কংগ্রেস মহলে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি। ১৯২৭ সাল পর্যক্ত এই লড়াই চলে। বাঙ্গলায় কিছ্রদিনের জন্য প্রতিশ্বন্দ্বী দ্ইটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা পৌরসভার নির্বাচনে দ্বই দল কংগ্রেস প্রাথী দাঁড় করানো হয়। এই লড়াইয়ে শ্রীযুম্ভ শাসমলের দল পরাজিত হওয়ায় কিছ্রকালের জন্য তিনি একেবারে চুপচাপ হইয়া যান।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাহিরে যখন এই দলাদলি লাগিয়া ছিল তখন নেতৃবৃদ্দ কঠোর এক পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছিলেন। এক সময়ে মনে হইয়াছিল যে, ঘটনার গতিরোধ করা অসম্ভব। মহাত্মা গান্ধী সক্রিয় রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করায় ও পূর্বের বংসর দেশবন্ধ্ব দাশের মৃত্যুতে—তাঁহাদের নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় এই দায়িত্বের ধাকা পশ্ডিত মতিলাল নেহর কেই সামলাইতে হইয়াছিল। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আইন সভায় তাঁহার দ্বারা উত্থাপিত জাতীয় দাবী গভর্নমেন্ট কর্তৃক অগ্রাহ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে তাঁহার করণীয় কি ছিল? এর্প অবস্থা তাঁহার ছিল না যে, দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিতে পারেন। কাজেই, গভর্নমেন্টের মনোভাবের বির, দেধ প্রতিবাদন্বর প তিনি আইন সভা হইতে সরিয়া আসা স্থির করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার এই সিন্ধান্তের অনেক বিরূপ সমালোচনা হইয়াছিল—িকন্ত্ গভর্নমেন্টের নীতিতে একমাত্র হীন সম্মতি প্রকাশ করা ব্যতীত এই ব্যবস্থার কোনও বিকলপ যে ছিল না. ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে এক বস্তুতা দিবার পর পশ্ডিত মতিলাল নেহর, সকল স্বরাজ্যপন্থী সদস্যকে লইয়া আইন সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন: ঐ বক্ততা ছিল অতি গ্রেম্ব-পূর্ণ যদিও খানিকটা ব্যর্থতার সূত্র ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইন সভায় এই নীতি গ্হীত হওরায় প্রাদেশিক আইন সভাগ্লি হইতেও স্বরাজ্য দল বাহিব হইয়া আসিল।

কিন্তু ১৯২৬ সালের দুর্যোগের আঁধারেও আশার রেশ ছিল। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অশান্তি সত্ত্বেও, অতি দ্রুত খাদির উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছিল। অন্যান্য চিন্তা হইতে মুক্ত থাকায় মহাত্মার পক্ষে এই কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার নেতৃত্বে সারা দেশে অল-ইন্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশনের শাখা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই সংগঠনের মধ্য দিয়া মহাত্মা প্রনরায় তাঁহার নিজের দল গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তিনি যথন কংগ্রেসের পরিচালনা-ব্যবস্থা প্রবর্ণর দখল করিতে চাহিলেন তথন এই দল যে সাহায্য

করিয়াছিল তাহা অম্লা। বহু লোক কংগ্রেস দল ত্যাগ করায় আংশিক ক্ষতি-প্রণের জন্য প্রায় এই সময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েগ্যার সর্বান্তঃকরণে দলে যোগদান করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে তাঁহার খ্যাতি ও প্রভাব ছিল যথেন্ট এবং ইহা তিনি কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁহার সাহায্যের ফলে ঐ প্রদেশে আন্দোলন খুবই জোরদার হইয়া উঠে এবং ব্যবস্থাপক সভায় একটি শক্তিশালী কংগ্রেস দল গঠিত হয়। ব্যবস্থা পরিষদে তিনি যথেন্ট যোগ্যতার সহিত কংগ্রেস দলের সহকারী নেতার কর্তব্য সম্পাদন করেন। ১৯২৬ সালের ডিসেন্বরে গোহাটি কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর সারা দেশে ঘ্ররিয়া ঘ্রিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত কর্মবাস্ত্র থাকিতে হয়। এই কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন আলি দ্রাভূন্বয়; ১৯২৬ সালে মহাত্মার সহিত তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি শ্রের হইলেও ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তাঁহারা কংগ্রেসের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

ঐ বংসরের সর্বাপেক্ষা উৎসাহজনক লক্ষণ ছিল সমগ্র দেশব্যাপী যুব সমাজের মধ্যে জাগরণ। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শ্রেণীর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় তাঁহারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের নির্মাল বায়াতে জনজীবনকে পরিশান্ধ করা। এই যাব আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পাইয়াছিল, কিন্তু সর্বত্রই ইহার প্রেরণা ছিল এক। চরম দ্বরক্থার প্রতি অধৈর্য ও বিদ্রোহের ভাব, আত্মবিশ্বাস-বোধ এবং স্বদেশের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা জাগ্রত হয়। পাঞ্জাবে নওজোয়ান ভারত সভা নামে এই আন্দোলন শ্বর হয়, যাহা পরে গ্রব্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপ্ররে যুব সম্প্রদায় তাঁহাদের নিজ দায়িত্বে যে আন্দোলন শুরু করেন উহাকে অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ বলা হইয়াছিল। যে অস্ত্র আইনে ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র রাখা বা বহন করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তাহা অমান্য করা: এবং ইহা শুরু করিয়াছিলেন শ্রীয়ান্ত আওয়ারি নামে স্থানীয় একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা যাঁহাকে তাঁহার অন\_গামিগণ 'জেনারেল' আখ্যা দিয়াছিলেন। আন্দোলনের স্চনায় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, বাঙ্গলায় বহু সংখ্যক দেশসেবককে বিনা বিচারে আটক করিয়া গভর্নমেন্ট যে আচরণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদস্বরূপে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শারা করা হইতেছে।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের ন্তন বড়লাট হইয়া আসিলেন লর্ড

<sup>ু</sup> সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাটে হিন্দ্-মুসল-মানের দাণগা লইরাই মহাত্মা ও আলি দ্রাতৃন্দরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিরাছিল। এই বিতর্কে আলি দ্রাতৃন্দর মুসলমানদের পক্ষ গ্রহণ করিরাছিলেন এবং তাঁহাদের অভিযোগ ছিল যে, মহাত্মা হিন্দুদের পক্ষ লইরাছেন।

আর্ইন; তিনি তাঁহার প্র্বিতী বড়লাট লর্ড রেডিং হইতে সম্প্র্ণ ভিন্ন প্রকৃতির হইলেও ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের দ্র্র্লতার স্যোগ লইয়া গভর্নমেন্ট ১৯২৭ সালেও তাঁহাদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি চাল্ম রাখিলেন। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে স্কীন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল যাহাতে সম্পারিশ করা হইল যে, আগামী প'চিশ বংসরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অর্ধেক সম্প্র্রেপ্রে ভারতীয়দিগকে লইয়া গঠিত হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট আশাপ্রদ ছিল না এবং পশ্ডিত মতিলাল নেহর্ম ইহাতে স্বাক্ষর করেন নাই; রিপোর্টের খসড়া তৈয়ারী হইবার প্রেই তিনি কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু কমিটি যে সামান্য সম্পারিশট্রু করিয়াছিলেন তাহাও ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের অন্ব্লেধে কার্যকর করা হইল না। নিন্নলিখিত ব্যাপার্রিট হইতে গভর্নমেন্টের কপটতা আরও স্পন্ট হইবে: স্যার তেজ বাহাদ্রের সপ্রে যখন বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য ছিলেন তখন সেনাবিভাগ কর্তুক প্রস্তুত একটি পরিকল্পনা অন্যায়ী বিশ বংসরের মধ্যে ভারতীয়দের লইয়া প্রা সৈন্যবাহিনী গঠন করা যাইতে পারিত।

গভর্নমেন্ট ১৯২৭ সালে আরও একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন—তাহা হইল টাকার মূল্য ১ শিঃ ৬ পেঃ নির্ধারণ; এই ব্যবস্থা সাদরে গৃহীত হইল না। চিরাচরিত বিনিমর হার ছিল ১ শিঃ ৪ পেঃ যাহা ভারতের পক্ষে স্বাবধাজনক ছিল। জনগণের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া টাকার মূল্য গভর্নমেন্ট শতকরা ১২ই ভাগ হ্রাস করার মাধ্যমে অর্থমন্টী স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারতের বাণিজ্যে আমদানীর হার স্বাভাবিকভাবেই বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে ইহাই একমাত্র অস্ববিধা ছিল না। এই ন্তন হার চাল্ব হওয়ার ফলে বিশ্বের বাজারের জন্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারতীয় কৃষক প্রেপ্রেম্পন্টা অনেক কম অর্থ পাইতেন এবং ফলে ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে তাঁহার ক্রয় ক্ষমতা যথেক্ট হ্রাস পাইল। ইহা সন্দেহাতীত যে, এই ন্তন হার প্রবর্তনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কট বহুল পরিমাণে ব্রশ্বি পাইয়াছিল। ন্তন হার চাল্ব করার সঙ্গে সঙ্গে সাার বেসিল ব্র্যাক্টে তাঁহার মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ পরিকলপনার অংগ হিসাবে একটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু সোভাগ্যক্রমে, ভারতীয় আইন সভা এই বিলকে নাকচ করিয়া দেয় এবং বড়লাট তাঁহার স্ব্রেমারেশের' শ্বারা ইহাকে আইনে পরিণত করেন নাই।

<sup>ু</sup> আইন-সভার অধ্যক্ষ ভি. জে. প্যাটেল বিলটিকে প্রথমে বৈধতার কারণে নাকচ করিয়া দেন, পরে ইহা পরিবতিত আকারে প্রনরার উত্থাপিত হয়। কংগ্রেস দল ব্যাৎক পরিচালনা সংস্কান্ত ধারাটিকে বাতিল করিয়া দিতে কৃতকার্ব হইলে স্যার বেসিল ব্যাকেট বিলটি প্রত্যাহার করিয়া লন।

১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে একমাত্র যে ঘটনাকে কতকটা সন্তোষজনক বলা ষাইতে পারে তাহা হইল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কেপটাউন চুক্তি। গোঁড়া জাতীয়তাবাদী জেনারেল হার্টজগের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্ট ভারতীয় বাসিন্দাদের সম্বন্ধে বৈষমামূলক ও তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করার শৈবতনীতি গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এক প্রতিনিধি দল ভারত হইতে পাঠানো হইয়াছিল: ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্যার মহম্মদ হবিব্লো, মাননীয় ভি. এস, শাস্ত্রী ও স্যার জর্জ প্যাডিসন। তাঁহাদের আলোচনার ফলে নির্ন্নালিখত চুক্তি হইয়াছিল। ভারতীয়দিগকে পূথক করিয়া রাখিবার জন্য যে অঞ্চল সংরক্ষণ আইনটি তৈয়ারী হইয়াছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্ট উহা একেবারে তালিয়া লইবেন। কিন্তু, ভারতীয়গণকে দেশত্যাগ করিতে উৎসর্মহত করা হইবে, যদিও পর্বোপেক্ষা অধিক বোনাসের ব্যবস্থা করা হইবে। যে সকল ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মিয়াছেন এবং ঐ দেশকেই স্বদেশ করিয়া লইতে চাহেন তাঁহাদের 'শ্বেতাজা-দিগের' ন্যায় জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্য গভর্নমেন্টকে সাহায্য করিতে হইবে। চুক্তিটি কেবল অংশতঃ সন্তোষজনক হইলেও মন্দের ভাল হইয়াছিল এবং বড়লাট লর্ড আর্ইন এ ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। চুক্তিতে এর্প ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত গভর্নমেন্টের একজন 'এজেন্ট' থাকিবেন এবং শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীকে প্রথম 'এজেন্ট'-রূপে ভারত হইতে পাঠানো হইয়াছিল।

আনতর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলন্ড ১৯২৭ সালে রাশিয়ার সহিত সম্পর্ক ছিল্ল করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল, ভারতে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তাহার পর হইতেই ভারতে কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপ যথেন্ট বাড়িয়া যায়। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি দ্বর্বল হইয়া পড়ায় এবং প্রমিক অশান্তি বৃদ্ধির ফলে এইর্পে কার্যকলাপ চালাইবার স্ক্রিধা হইয়াছিল।

## वर्भाग्न विम्मङीवन' (১৯২৫-২৭)

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর অতি প্রত্যুষে আমার নিদ্রাভণ্গ করিয়া বলা হইল যে কয়েকজন পর্লাস অফিসার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। আমি উপস্থিত হইলে কলিকাতার ডেপ্রটি কমিশনার অব প্রালস বলিলেনঃ 'মিঃ বোস, আমাকে খুবই অপ্রীতিকরু একটা কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। ১৮১৮-র ৩নং ধারানুসারে আপনার গ্রেণ্ডারী পরোয়ানা আছে।' অতঃপর তিনি আর একটি পরোয়ানা বাহির করিলেন যাহাতে তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রবা, গোলাগর্বাল ইত্যাদির জন্য আমার গৃহ তল্লাসীর অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া না যাওয়ায় তাঁহাকে কিছু কাগজপত্র ও চিঠি লইয়াই সন্তুণ্ট হইতে হইল। জনসাধারণের দূণ্টি এড়াইবার জন্য তিনি আমাকে তাঁহার নিজের গাড়ীতে করিয়া জেলে লইয়া গেলেন, কিন্তু আমার এই গ্রেণ্তার এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, পরিচিত যাঁহাদেরই সহিত রাস্তায় দেখা হইল তাঁহারা কোনও ক্রমেই অনুমান করেন নাই যে, আমার গন্তব্যস্থল ছিল আলিপ্ররে মহামান্য সরকার বাহাদ্যুরের জেলখানা। আলিপ্রর নিউ সেন্ট্রাল জেলে অন্যান্য আরও অনেকের আমার মতই দশা হইয়াছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাদিগকে পাইয়া জেল কর্তৃপক্ষ খুশী হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। জেলের আর সব বাসিন্দা হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাদি করিতে হইয়াছিল, এবং সেখানে অতিরিক্ত কোন স্থানও ছিল না। বেলা বাডিবার সংখ্য সংখ্য আমাদের সংখ্যা বাডিতে লাগিল এবং সন্ধ্যাবেলা যথন আমাদের সেলে প্ররিবার সময় হইল তথন (জেলে সংগীর মত প্রীতিকর আর কিছুই নাই) সংখ্যায় আমরা আঠারো জন হইয়াছি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ रहेन।

সেই সময়ে আমি কলিকাতা পোরসভার চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলাম বলিয়া আমার এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে পোরসভার কাজকর্মে অস্ক্রিধা হইল। গভর্নমেন্ট সেজন্য বিশেষ আদেশ দিলেন যে, ডিসেন্বরের স্ক্রু পর্যন্ত

<sup>্</sup>বত্রমান গ্রন্থের লেখক আটবার জেলে গিয়াছেন কিন্তু এখানে কেবল একটি অভিজ্ঞতার ঘটনাবলী তিনি লিপিব"ধ করিতে চেন্টা করিয়াছেন; কারণ অন্যান্যগ্র্নিল অপেক্ষা ইহা অধিকতর চিন্তাকর্ষক।

আমি আমার অফিসের কাজকর্ম জেলে করিতে পারিব এবং আমার সেক্রেটারী মধ্যে মধ্যে অফিসের ফাইল ও নথিপত্র সহ আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন। এই সাক্ষাংকারের সময় জেল-অফিসার ব্যতীত একজন পর্লিস-অফিসার উপস্থিত থাকিবেন, এবং সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা অবাঞ্ছিত পর্বালস অফিসারদের কাহারও কাহারও উপর এই সাক্ষাংকার পরিচালনা করার ভার পড়িত। তাহাদের সহিত প্রায়ই আমার গোলমাল বাধিত এবং অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থা আমাকে সহ্য করিতে হইত : উপরন্ত কখনও কখনও তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও অশিশ্টতার জন্য ভর্ণসনাও করিতে হইত। শাস্তিস্বরূপ আমাকে প্রদেশাভ্যন্তরে আর একটি জেলে (বহরমপুর জেল) বদলীর আদেশ দেওয়া হইল-যেখানে সকলের পক্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ করা কঠিন হইবে। কি আলিপ্র কি বহরমপ্র—কোথাও জেলু-কমীদিগের সহিত আমার বিশেষ গোলমাল হয় নাই। গভর্নমেন্টের আদেশগর্নার মধ্যে অবশ্য কিছ্ কিছ্ অপমানকর ছিল কিন্তু উহার জন্য আমরা জেল-কমীদের দোষারোপ করি নাই। যাহাই হউক, বহরমপ্রেরে প্রলিস-অফিসারদের সহিত আমার গোলমাল চলিতেই লাগিল। আমার বেশীর ভাগ সময় পড়াশ্বনায় কাটিত এবং জেল হইতে বাহির হইয়া প্রনরায় যে কাজ আমরা করিব সে সন্বন্ধে বহু পরিকল্পনা লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম। বহু দিন ধরিয়া ক্রমাগত গ্রেপ্তার চলিবার ফলে জেলের অধিবাসীদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং আমাদের পক্ষে ইহা খুবই -আনন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। দুই মাসের অধিক আমাকে বহরমপুরে থাকিতে হয় নাই। ১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী অকস্মাৎ আমার কলিকতায় বদলীর হুকুম হইল। যাত্রাপথে দারুণ বিসময়ের সহিত অবগত হইলাম যে, আমার প্রকৃত গশ্তব্যস্থল হইতেছে উত্তর রক্ষোর মান্দালয় জেলে। মধ্যরাত্রে কলিকাতা পেণ্ডিলাম এবং রাত্রিটা কাটাইবার জন্য আমাকে লালবাজার থানায় লইয়া যাওয়া হইল। ঐ থানায় যে ঘরে আমাকে রাখা হইয়াছিল উহা ছিল একটি নোংরা অন্ধক্স এবং মশা ও ছারপোকার কুপায় নিমেষের জন্যও চোথের পাতা এক করা সম্ভব হয় নাই। নর্দমাদির ব্যবস্থা মারাত্মক রকমের খারাপ ছিল এবং গোপনীয়তা রক্ষার আদো কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পূর্বে অন্যেরা যের প বলিয়াছেন,—পূথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তাহা হইতেছে লালবাজার থানা—ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা এখন আমার পক্ষে সম্ভব হইল। শ্রইয়া শ্রহয়া যখন সময় কাটাইবার জন্য ঘরের কড়িকাঠ গ্রনিতেছিলাম তখন পাশের একটি ঘরে পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্বনিতে পাইলাম। সদাশয় গভর্নমেন্ট ত এখানেও আমার জন্য সংগী পাঠাইয়াছেন! অতি প্রত্যাষে—ফর্সা হইবার পূর্বে,—একজন প্রলিস-অফিসার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট-ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পর্লিস শ্রীযুক্ত লোম্যান: পরে আমরা জানিলাম যে তাঁহার উপর আমাদিগকে প্রহরাধীনে মান্দালয়ে লইয়া বাইবার ভার দেওয়া হইয়াছে। সেলের দরজাগর্নি খোলা হইলে সাতটি পরিচিত ম্থ দেখা গেল, সকলেরই জন্য একই গল্তব্যস্থল নির্দিষ্ট। সত্যই আশ্চর্য হইলাম।

অন্ধকারের মধ্যে সশস্ত্র প্রহরীবেণ্টিত হইয়া আমরা থানার বাহিরে আসিলাম। সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিল দুইটি প্রিজন্ ভ্যান-দরজা খোলা,-যেন আমাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইতেছে। একটিতে আমাদের পার্থিব জিনিসপত্র তোলা হইল; আর একটিতে উঠিলাম আমরা সব জীবন্ত মাল। প্রিজন, ভ্যান দুইটি প্রচণ্ড বেগে থানার সীমানা হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ পর ভ্যান দুইটি থামিলে নামিয়া আমরা দেখিলাম যে. নদীতীরে আসিয়া গিয়াছি। তীরের নিকটেই একটি জাহাজ ভিডিয়া ছিল. কিন্তু আমাদের সকলকে ছোট একটি মোটর-বোটে তোলা হইল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া আমরা নদীর মধ্যে ঘুরিয়া বেডাইলাম এবং যখন জাহাজ ছাডার সময় হইল, তথন আমাদিগকে অপর দিক হইতে গোপনে জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল। সকাল নয়টা নাগাদ আমাদের জাহাজ সমুদ্রের দিকে আগাইয়া চলিল। আমাদের কেবিনগালির সম্মাথে কড়া সশস্ত্র পাহারা বসানো হইয়াছিল এবং আমরা কাহারা, কেন এই বিরাট আয়োজন—তাহা জানিবার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের খুব কোত্হল হইয়াছিল। জাহাজ দূর সমুদ্রে গিয়া পাড়বার পর আমাদের কেবিনগুলির সম্মুখ হইতে সশস্ত্র পাহারা তুলিয়া লইয়া আমাদের দেখাশুনা করিবার জন্য কেবল সাদা পোশাকের অফিসারদের রাখা হইল। আমাদের চারি দিনের এই সমাদ্রযাতা বেশ চিত্তাকর্যকই হইয়াছিল। শ্রীযান্ত লোম্যান ছিলেন আমোদপ্রিয় ও আলাপী ব্যক্তি—এবং, আমরা তাঁহার সহিত সম্ভবপর সকল বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতাম: তাহার মধ্যে গভর্নর. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর, জননেতা প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কথাও থাকিত। এমন কি আমি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পর্লিসের অত্যাচারের প্রশ্নও তুলিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত লোম্যান প্রথমে এই অভিযোগ অস্বীকার করিলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্কার্য করা হইয়াছে। মোটের উপর, প্রথমে তাঁহার প্রতি আমার তীব্র বিশ্বেষভাব থাকিলেও শেষে অনুকূল ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পরে তাঁহার সহিত আমার দেখাসাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে এই ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল। আমাদের রে৽গুন পেণছিবার পূর্বরাত্রে শ্রীযুক্ত লোম্যান এক ভয়ানক দুঃস্বংন দেখিয়াছিলেন। সকালে তিনি অভিযোগের স্বরে বলিলেন যে, তাঁহার ভাল করিয়া ঘুম হয় নাই কারণ তিনি স্বংন দেখিয়াছেন, জাহাজের পাশ্বের ছিদ্র দিয়া সন্ধ্যাবেলা রাজবন্দীদের কয়েকজন পলায়ন করিয়াছেন। রেখ্যনে হইতে মান্দালয় পর্যন্ত কুড়ি ঘণ্টার দীর্ঘ পথ। আমাদের উপর খব

কড়া প্রিলস পাহারা ছিল এবং পথে যেখানেই থামিতে হইয়াছে সেখানেই ট্রেনের উভয় পাশ্বে তাহারা লাইন করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। তাহারা যের্প শশবাসত ভাব দেখাইত তাহাতে মনে হইতে পারিত যে, আমরা হয় খ্ব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, না হয় হিংস্ল প্রাণী।

তখনও পর্যন্ত মান্দালয়ের নাম ছাড়া আমরা আর কিছু জানিতাম না। আমার কেবল অস্পন্ট ধারণা ছিল যে. ইহা শেষ স্বাধীন ব্রহ্ম রাজ্যের রাজধানী এবং দ্বিতীয় বমী যুদ্ধের ঘটনাম্থল। কিন্তু আমার ম্পণ্ট সমরণ ছিল, এই স্থানেই লোকমান্য তিলককে প্রায় ছয় বংসর এবং পরে লালা লাজপং রায়কে প্রায় এক বংসর কারার দ্ব করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমরা তাঁহাদেরই পদাৎক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি ভাবিয়া আমরা কিছু শক্তি পাইয়াছিলাম ও শ্বর্ব বোধ করিয়াছিলাম। স্টেশন হইতে আমাদিগকে গাডী করিয়া দুর্গের ভিতরে জেলের দিকে লইয়া যাওয়া হইল এবং পথে, লালাজী ও সদার অজিত সিংহ তাঁহাদের কারাবাসের সময় যে গ্রেহগুলিতে বাস করিয়াছিলেন, সেইগুলি আমরা পার হইয়া গেলাম। প্রত্যুষের আকাশের পটভূমিতে অধ্কিত বহু, সুন্দর সুন্দর অট্রালিকা আমাদের দ্রণ্টিগোচর হইল; আমাদের বলা হইয়াছিল, ঐগ্রনিল প্রোতন আমলের রাজপ্রাসাদ ও সরকারী ভবন। অতীতের যে উচ্জ্বল দিনগুলি হারাইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া হৃদয়ে বেদনা বোধ করিলাম এবং অবাক হইয়া আমরা ভাবিতে লাগিলাম কবে প্রনরায় ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতার পতাকা উড়িবে। মান্দালয় জেলের ধ্সের প্রাচীরের সম্মুখে গাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দিবাস্বাসন শেষ হইয়া গেল। জেলখানার বিশাল ফটক হাঁ করিয়া অচিরেই আমাদের গ্রাস করিয়া লইল। বন্ধাদেশের জেলখানার অভ্যন্তর ভারতীয় জেলখানা হইতে কতকটা অন্য প্রকারের এবং আমাদের এই নতেন পরিবেশ দেখিয়া লইতে প্রথমে কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল। প্রথমে যাহা আমরা উপলব্ধি করিলাম তাহা হইল যে, জেলখানাটি পাথর বা ইটের তৈয়ারী নহে, কাঠের খ'রটির দ্বারা নিমিত। বাডিগুরলি অনেকাংশে চিডিয়াখানা বা সার্কাসের খাঁচার মত দেখাইত। বাহিরের দিক হইতে বিশেষতঃ রাগ্রিতে এই সকল গ্রহের বাসিন্দাদিগকে দেখিয়া মনে হইত ঠিক যেন খাঁচার ভিতরে কতকগুলি প্রাণী এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেডাইতেছে। এইপ্রকার গ্রহে আমাদিগকে প্রকৃতির কর্মণার উপর নির্ভার করিয়া থাকিতে হইত। শীতের কন কনে ঠান্ডা, গ্রীন্মের প্রচন্ড দাহ কিংবা গ্রীষ্ম্মন্ডলের দেশ মান্দালয়ের বর্ষা হইতে রক্ষা পাইবার মত আমাদের কিছুই ছিল না। আমরা বিমৃত হইয়া ভাবিতে সূর, করিলাম, কিভাবে আমরা সেখানে বসবাস করিব। কিন্তু করিবার কিছু ছিল না এবং অবস্থা শোচনীয় হওয়া সত্তেও আমাদের যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইয়াছিল। আমাদের পাশের জেলটিতেই লোকমান্য তিলক তাঁহার জীবনের প্রায় ছয়টি বংসর

কাটাইয়াছেন—আমাদের বলা হইয়াছিল। জেলের কর্মচারীদের মধ্যে এমন অনেকের আমরা সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, যাঁহারা লোকমান্য তিলকের বন্দিদশার সময় ঐ জেলে ছিলেন। তাঁহাদের নিকট এবং পরে কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের নিজের মুখ হইতেও আমরা তাঁহার সম্বন্ধে বহু, কোত্হেলোম্পীপক গলপ ও জেলের মধ্যে কিভাবে তাঁহার দিন কাটিয়াছিল তাহা শ্রিনয়াছিলাম। তিনি নিজহস্তে যে লেব গাছগুলি লাগাইয়াছিলেন সেগুলি আমাদের নিকট ঐ সকল কাহিনী অপেক্ষা কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। রাজবন্দীদের একজন ছিলেন শ্রীয়ুক্ত জীবনলাল চ্যাটাজী. যিনি আমাদের পূর্বেই ঐ জেলে আসিয়াছিলেন: তাঁহার নিকটই আমাদের বমী ভাষা শিক্ষার আরম্ভ। অলপ দিনের মধ্যেই বমী দিগকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে এমন কিছ, আছে যাহা ভাল না লাগিয়া পারে না। তাহারা খুবই সহদয়, সরল ও কোতুক-প্রিয়। অবশ্য অতি অল্পেই তাহাদের মজাজ চডিয়া যায় এবং কখনও কখনও উত্তেজনাবশে তাহারা আত্ম-সংযম হারাইয়া ফেলে। কিন্তু ইহা অতি মারাত্মক নুটি বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। যাহা আমার মনকে খুব বেশী নাড়া দিয়াছিল তাহা হইল প্রত্যেক বমীর সহজাত শিল্পর্কাচ। যদি তাহাদের কোনও বুটি থাকেই, তাহা হইতেছে তাহাদের অত্যাধক সরলতা এবং বিদেশীদের প্রতি যে কোনও প্রকার বির্পতার অভাব। বস্তৃতঃ, পরে আমাকে বলা হইয়াছিল যে, বমী মহিলা তাহার নিজ সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষা বিদেশীর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিয়া থাকে।

আমাদের স্পারিনেটনেডন্ট ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) স্মিথ আমাদের সংশ্বার্থ মধ্র ব্যবহার করিতেন এবং আমাদের মধ্যে কখনও কোনও ভূল ব্রুবার্বার হয় নাই। এমন কি গভর্নমেন্টের বির্দেধ যখন আমাদের লড়াই করিতে বা অনশন-ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে হইয়াছে তখনও আমাদের বন্ধ্রত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষরে হয় নাই। চীফ জেলারের সহিত প্রায়ই আমাদের গোলমাল বাধিত এবং সর্বক্ষণ তিনি আমাদিগকে উৎপাত করিতেন। তিনি নিজ কার্যের যৌত্তিকতা এই বলিয়া প্রমাণ করিতেন যে, তাঁহাকে হরুম মানিয়া চলিতে হয়; কিন্তু এই সকল অত্যাচারের জন্য প্রকৃতপক্ষে কে দায়ী, আমি শেষ পর্যন্তও ব্রুবিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক, কিছ্বদিন কাটিবার পর অধক্ষতন কর্মচারীরা যখন উপলব্ধি করিলেন যে, আমাদের কণ্ট দিলে আমরাও অন্তর্ম্প করিতে পারি তখন আমাদের সহিত তাঁহারা বন্ধ্রত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। কারা-বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন পাসী ভদ্রলোক, লেঃ-কর্নেল তারাপোর; তিনি অত্যন্ত চতূর ও ব্রুদ্ধিমান কর্মচারী ছিলেন এবং কোনও অসং অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। যদিও কখনও কখনও তাঁহার সহিত মান্দালয় কিংবা বর্মার অন্যান্য জেলের রাজবন্দীদের ভূল ব্রুবার্বির হইয়াছে তব্

আমাকে অবশাই অতীব আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে. তিনি মোটের উপর আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করারই চেণ্টা করিতেন। তাঁহার অস্ববিধা ছিল এই যে,—প্রথমতঃ, যে বাজ্গলা গভর্নমেন্ট শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য দায়ী ছিলেন, তাঁহারা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। দ্বিতীয়তঃ. দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং তাঁহারা চরম উদাসীনাের পরিচয় দিতেন। তৃতীয়তঃ, রক্ষাদেশের গভর্ন-মেন্টের আমাদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব না থাকিলেও তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বে কোনও কিছু, করিতে চাহিতেন না। লেঃ-কর্নেল তারপোর ছিলেন কারা-সংস্কারে পরম উৎসাহী এবং তাঁহার অনুরোধে বর্মা গভর্নমেন্ট ইংলন্ডের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কারা-বিভাগের অন্যতম কমিশনার শ্রীযুক্ত প্যাটার্সানকে বর্মাতে আসিয়া তথাকার কারা-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রামর্শ দিবার জন্য আমল্রণ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উৎসাহ সত্ত্বেও লেঃ-কর্নেল তারাপোর প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশের জন্য বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। স্মরণ আছে যে, একবার তিনি অত্যন্ত গ্রেত্বপূর্ণ একটি সংস্কার-কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কিন্তু অন্যান্য মহলের বিরোধিতার জন্য উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। সাধারণ বমীরা খুব অল্প বয়স হইতেই তামাক সেবনে অভ্যস্ত—খাদ্য অপেক্ষা ইহা তাহাদের নিকট অধিকতর প্রয়োজনীয়। যেহেতু ব্রহ্মদেশের জেলগুলিতে ইহা নিষিশ্ধ করা হইয়াছিল সেজন্য বাহির হইতে ইহা গোপনে আমদানী করিতে গিয়া বন্দীরা জেলের ভিতরে বহু অপরাধ করিত। ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনস্ ঠিকই বৃ্ঝিয়াছিলেন যে, বন্দীদিগকে যদি আইনমত তামাক দেওয়া হয় তাহা হইলে জেলের ভিতরে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইবে, সেই সঙ্গে অবৈধ ব্যবসাও বহুলাংশে বন্ধ হইবে। তিনি সেজন্য নিয়ম চাল্য করিলেন যে, ভাল আচরণের জন্য প্রবস্কার হিসাবে বন্দীদিগকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ তামাক দেওয়া হইবে। যদিও এই সংস্কার যথেষ্ট স্কুদুরপ্রসারী হয় নাই, তথাপি অবস্থার পূর্বাপেক্ষা উন্নতি ঘটিয়াছিল। এক বংসর এই পরীক্ষা চালানো হয় কিন্তু তাহার পর জেল সূপারিন্টেন্ডেন্টাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ইহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন এবং অর্থ দশ্তরও আর্থিক ব্যাপারে বাধার সূষ্টি করেন। কাজেই এই সংস্কারকার্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ব্রহ্মদেশে আমাদের অবস্থিতিকালের শেষের দিকে তিনি আর একটি গরের্ছ-পূর্ণ সংস্কারে প্রয়াসী হন। কয়েদীদিগকে জেলের বাহিরে লইয়া গিয়া রাস্তা তৈয়ারীর কাব্দে লাগানো হইত। তাহাদের তাঁবুতে থাকিতে দেওয়া হইত, জেল হইতে অধিকতর স্বাধীনতা এবং খাদ্য ছাড়া একটি নিদিশ্টি ভাতাও দেওয়া হইত। এই পরীক্ষার ফল শেষ পর্যন্ত কি হইয়াছিল তাহা আমার জানা নাই. তবে যখন আমি কর্মা ত্যাগ করি তখন এই সকল শিবির চালাইবার মত যোগ্য

অফিসার খর্নজিয়া পাওয়ার অস্বিধা বোধ করা হইতেছিল। ইন্সপেক্টর-জেনারেলের সহিত আমাদের আলোচনাকালে তিনি এর্প অভিযোগ করিতেন যে, এমন অফিসার তিনি পান না যাহার জেলের পরিবেশ ভূলিয়া গিয়া কয়েদীদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করিবার মত উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্র আছে।

ব্রহ্মদেশে থাকাকালে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব ও কারা-সংস্কারের সমস্যা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। আমাদিগকে আবশ্যক কাগজপত্রাদি দিয়া ইন্সপেক্টর-জেনারেল খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। বর্মার বিভিন্ন জেলের কয়েদীরাও এই পর্যালোচনায় মূল্যবান উপকরণের কাজ করিয়াছে। আমার এই পরীক্ষা ও পর্যালোচনার কিছু, কিছু, ফল যাহা হইয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব বা আবশ্যক নয় বলিয়া একটি পরীক্ষার কথা বলিয়াই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, ক্ষেদীদের মধ্যে যাহারা খুনী তাহারা মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং ক্ষমার অযোগ্য। বিপরীতপক্ষে আমার অভিজ্ঞতা এই যে. কয়েদীদের মধ্যে খুনীরাই সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে। অন্ততঃ তাহারা তো বটেই যাহারা উত্তেজনা বা সাময়িক উন্মন্ততা বশতঃ খুন করিয়া থাকে। অপর পক্ষে, চুরি করা ও পকেট মারা যাহাদের পেশা তাহারাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যে সেলগর্নালতে কয়েদীদের ফাঁসি দিবার পূর্বে রাখা হয়, কখনও কখনও মানবজাতির স্বন্দর স্বন্দর নম্বনা আমার চোখে পড়িত: কখনও কখনও উনিশ বছরের অন্ধর্ব বালকও দেখিয়াছি যাহারা ক্ষণিকের জন্য আত্ম-সংযম হারাইয়া হঠাৎ উত্তেজনা বশতঃ কাহাকেও খুন করিয়াছে—কেবল এজনাই তাহাদের ফাঁসি হইবে। বর্মার হাইকোর্ট যেরপে সহজে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করিত তাহা আমার বিস্ময়কর মনে হইত। হাইকোর্টের আচরণ আরও এই কারণে অভ্তুত ঠেকিত যে, বহু শতাব্দী ধরিয়া বমীদের মধ্যে আইন ও শৃংখলা স্বহস্তে রাখিবার অভ্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং উত্তর বর্মা ও মান্দালয় ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ব্রটিশ, শাসনের অধীনে আসে নাই। মধ্যে মধ্যে আমাদের বিচিত্র ধরনের সব লোক দেখিতে আসিতেন—বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীও থাকিতেন তাঁহাদের মধ্যে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হইতে স্কুর্ করিয়া সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যক্ত কেহই আমাদের উপেক্ষা করিতেন না, কারণ তাঁহাদের নিকট ভারতীয় রাজবন্দিগণ ছিলেন মানবজাতির একটি অস্ভত নিদর্শন। এই সকল অতিথির মধ্যে ছিলেন ইংলন্ডের কারা-বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত প্যাটার্সন-বিনি আমাদের 'ভারতের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক লোকদিগের আট জন' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। মান্দালয়ের ডেপর্টি কমিশনার (অর্থাৎ, ডিস্ট্রিক্ট অফিসার) মিঃ বাউন নিয়মিতই আসিতেন। মান্দালয়বাসীদের প্রতি তাঁহার মনোভাব যাহাই হউক না কেন, রাজবন্দীদের সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে ভদ্র ব্যবহার করিতেন। তিনি স্বাশিক্ষত ছিলেন এবং তাঁহার সহিত আলোচনা করিয়া আমরা আনন্দবোধ করিতাম। উপরন্ত, কাগজপত্রাদি দিয়া এবং জেল-কর্মচারীদের সহিত যখনই কোনও গণ্ডগোল হইত তখন মধ্যস্থতা করিয়া তিনি আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন স্মিথ ছুর্টি লইলে জেল-কর্মচারীদের সহিত আমাদের হঠাৎ মনোমালিনা স্বর্হয়। তাঁহার স্থানে আসিয়াছিলেন মেজর ফিণ্ডলে। ক্যাপ্টেন স্মিথ ছিলেন প্রফল্প স্বভাবের, এবং বাহ্যিক চাল-চলনের দিক হইতে মেজর ফিল্ডলে ছিলেন কর্কশ এবং কিছুটা গম্ভীর প্রকৃতির। শীঘ্রই মেজর ফিল্ডলের সহিত আমাদের তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া ঝগড়া হইয়া গেল, যাহার ফল হইল অনশন-ধর্মঘট। যাহা হউক. মিঃ রাউনের মধ্যস্থতায় ভল ব্রঝাব্রির অবসান হইল। তাহার পর, যখন আমরা একে অপরকে আরও র্ঘানষ্ঠভাবে ব্রাঝিতে পারিলাম তখন দেখিলাম যে, তিনি খ্রবই চমংকার ও ম্পণ্টবাদী লোক। আরও একজন অফিসার স্থারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবে কিছু, দিন ছিলেন—তিনি হইলেন মেজর শেপার্ড। তাঁহার সহিত আমাদের ঝগডা লাগিয়াই ছিল কিন্তু তিনি বেশীদিন ছিলেন না বলিয়া ব্যাপার গ্রেব্রুতর হইয়া উঠে নাই ।

বর্মাতে যে সকল রাজবন্দীকে পাঠানো হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে আমরাই প্রথম দল ছিলাম না। আমাদের যাওয়ার প্রায় এক বংসর পূর্বে আর একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। এই প্রথম দলটি যখন আসেন তখন তাঁহাদের একই জেলে না রাখিয়া দ্বজন দ্বজন করিয়া বর্মার রিভিন্ন জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাঁহাদের এই অবস্থা ছিল দ্বঃসহ এবং যেহেতু তাঁহাদিগকে প্রথক করিয়া রাখা হইয়াছিল সেজন্য তাঁহারা তাঁহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐক্যবন্ধভাবে লড়াই চালাইতে পারেন নাই। এই সময়ে রাজবন্দীদের মধ্যে দুই-জন, শ্রীয়ান্ত জীবনলাল চ্যাটাজী ও শ্রীয়ান্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত বেৎগল পার্লিসের পলিটিক্যাল ব্র্যাণ্ডের (ভারতে যাহাকে ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাণ্ড বলা হয়) আচরণের তীর সমালোচনা করিয়া তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ারের নিকট এক পত্র দেন। উহাতে প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে, অত্যুৎসাহী কিন্তু নির্দেষি যুবকদিগকে ধরিবার জন্য পর্বালস কর্তৃক ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করা रत्र अवर रेक्टीलाक्षन्म त्याण रेक्हा कतियारे देवन्तिक युज्यस्तात **छ**त्र प्रथारेया থাকে কারণ তম্বারা তাহারা 'বিপংকালীন ভাতার' ন্যায় অতিরিক্ত সূর্বিধাগর্মল পাইতে পারে এবং, ঐ সকল চর নিযুক্ত করিবার জন্য মোটা রকমের অর্থেরও তাহাদের ব্যবস্থা হয়। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করিতে গিয়া কিছু কিছু তথ্য ও সংখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় পত্রিকায় এই পত্রটি কোনও প্রকারে প্রকাশ হইয়া যায়, এবং ইহা প্রকাশ হওয়ার পর আইনসভায়

বিনা-বিচারে আটক রাখার নীতিকে আক্রমণ করিয়া বস্কৃতা দানকালে স্বরাজ্যপন্থী নেতা পশ্ডিত মতিলাল নেহর, ইহার উল্লেখ করেন। পর্চাট প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় গভর্নমেন্ট এত বিরম্ভ হ্রুয়াছিলেন যে, বর্মাতে রাজবন্দীদের উপর কঠোর বিধিনিষেধ জারী করা হয়। কিছুকাল পরে গভর্নমেন্টের ক্রোধ পড়িয়া গেলে রাজবন্দীদিগকে একত্র একটি জেলে থাকিতে দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীঘৃক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে; গভর্নমেন্ট তাঁহাকে ঐ পর্চাট প্রকাশ হইয়া যাওয়ায় শাস্তি দিতে চাহিয়াছিলেন।

জেলের মধ্যে কখনও কখনও বমী রাজবন্দীদের সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ আমাদের ঘটিত: তাঁহাদের নিকট হইতে বমী রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু, জানিতে পারিয়াছিলাম। সেখানে যাঁহাদের আমরা দেখিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন যাজক (বর্মায় 'ফর্'খ্গা' বলা হয়)। এ পর্যন্ত প্রকৃত মানুষ হিসাবে যাঁহারা আমার চোখে পড়িয়াছেন, বর্মার জেলে দেখা এই সকল যাজক বা ফু জিগরা তাঁহাদের সার্থকতম প্রতিনিধি। বর্মা এমন একটি দেশ যেখানে কোনও জাতি নাই. কোনও শ্রেণী নাই। রাশিয়ার বাহিরে. সম্ভবতঃ এখানেই সর্বাধিক শ্রেণীহীন সমাজ গডিয়া উঠিয়াছে। বোদ্ধধর্ম সেখানকার প্রধান ধর্ম এবং যে সকল যাজক ঐ ধর্মমতান, সারে চলিয়া থাকেন তাঁহাদের গভার শ্রন্থার চোখে দেখা হয়। বহু, শতাব্দীব্যাপী বমী নরনারীরা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছেন, যাহার ফলে সাক্ষরতার ব্যাপারে বর্মা আজ ভারতবর্ষ হইতে অনেক আগাইয়া আছে। বৃটিশের অধিকারভুক্ত হওয়ার পর হইতে কেবল ফুজিরাই ধরংসোন্মুখ জাতীয়তাবাদের শিখাকে প্রজর্বলিত রাখিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ব্রিটেশের আধিপত্য বা সংস্কৃতিকে কোনও সময়েই স্বীকার করিয়া লন নাই—তাঁহাদের নেতৃত্বেই বহু, বংসর ধরিয়া গরিলা যুদ্ধ চলিয়াছে। বিদেশী গভর্নমেন্টকে দুঢ়ভাবে বাধা দেওয়ার জন্য সরকারী ও বেসরকারী-সকল ব্রিটশেরই প্রচণ্ড শত্রতার সম্মুখীন হইয়াছেন তাঁহারা। ইহা খুবই আশ্চমের ব্যাপার যে, তাঁহারা ব্রটিশ-বিরোধী হইলেও ভারতীয়-ঘে'ষা এবং ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোরতর বিরোধী। ভারতের সহিত তাঁহাদের সাংস্কৃতিক একটি সম্বন্ধ ত আছেই—তাহা ছাড়াও, তাঁহারা মনে করেন যে. ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য গ্রেট ব্রটেনের সহিত লড়াই করা তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর কঠিন হইবে। কমী জনসাধারণের মধ্যে যাজকদিগের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। রাজনৈতিক দিক হইতে, ইংরাজী-শিক্ষিত বমী গণের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়ের সূচিট হইয়াছে। বেশীর ভাগ লোক যে সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন, তাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে যাজকদের বিরুম্ধাচরণ করিয়া থাকেন: তাঁহারা ভারতীয়-বিরোধী এবং ব্রটিশ-

ঘে'ষা'। কিন্ত সংখ্যাদপদের রাজনৈতিক ব্যাপারে যাজকদের সহিত মিল আছে। র্যাদও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়রা নন, ব্রটিশেরাই দেশে সমুস্ত সুখসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন তথাপি ইংরাজী-শিক্ষিত বমীগণ সচরাচর মনে করেন যে, ভারত হইতে পূথক হইয়া গেলে তাঁহাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। সাধারণতঃ. প্রাধীনতার জন্য লডাই করার কোনও ধারণা কিংবা ইচ্ছা 'ইংরাজী ভাবাপন্ন' বমীদের নাই এবং তাঁহাদের ধারণা এই যে. ভারতীয়রা বর্মা হইতে একবার চলিয়া গেলেই সব কিছ্ৰ ঠিক হইয়া যাইবে। বিপরীত পক্ষে, ফরণ্গ বা যাজকগণ রাজনৈতিক-মনোভাবাপন্ন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কৌশল অনুসরণ করিয়া চলেন। বর্মাতে যখন ছিলাম তখন ব্যাদির মুক্টবিহান রাজা ছিলেন একজন যাজক, রেভারেন্ড ইউ, ওক্তামা'। সেখানে অবস্থানকালে আমার ধারণা হইয়াছিল যে, দেশে যাজকদিগের স্মন্ত্রগামীর সংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯২০ সাল হইতেই বমী আইনসভা তাঁহারা বজান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কোনও প্রতিনিধি সেখানে ছিলেন না। উহার ফলে গভর্নমেন্ট মনে করিয়াছিলেন যে. ইংরাজী-শিক্ষিত বমীরা সাধারণতঃ যেরূপ বলিতেন সেইরূপ বমীরা সত্য সতাই ভারত হইতে পূথক হইয়া যাইতে চাহেন। যাহা হউক, সাম্প্রতিক নির্বাচন দেখাইয়া দিয়াছে যে, জনগণ পৃথক হওয়ার বিরুদেধ। নির্বাচকদের পুরানো তালিকার ভিত্তিতে যে ঐ নির্বাচন চালানো হইয়াছিল এবং স্বাতন্তাবিরোধী দল ঐ তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচনের পূর্বে যে অনুরোধ জানাইয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য করা হয়, ইহা স্মরণ রাখিলেই গত নির্বাচনের তাৎপর্য আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। স্বাতন্ত্র্যাদীদের (ইংরাজী-শিক্ষিত বমীরা) অথবা স্বাতন্ত্রবাদ-বিরোধীদের মধ্যেও ঐক্যবন্ধ দল গঠন করা খুবই কঠিন, কেন না বর্মাতে ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব অতান্ত গ্রেম্পূর্ণ। ন্বাতন্দ্রাবাদ-বিরোধী

<sup>ু</sup> ভারত হইতে প্থেক হওরার ভিত্তিতে যুক্ত পার্লামেন্টারী কমিটি কর্তৃক রচিত ন্তুন শাসনতন্দের থসড়াটি সম্ভবতঃ ইংরাজী-শিক্ষিত বমীদের কাছে নৈরাশ্যজনক প্রমাণিত হুইবে এবং তম্বারা তাহাদের সাধারণ মনোভাবের একটা পরিবর্তন ঘটিতে পারে।

<sup>ং</sup>রেভারেন্ড ইউ. ওপ্তামা এখন কলিকাতায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছেন এবং তাঁহাকে বর্মায় ফিরিবার অনুমতি দেওয়া হয় না। বার বার কারার্ম্প হওয়ার ফলে তাঁহার স্বাস্থা একেবারে ভািগয়া গিয়াছে। যখন বর্মাতে ছিলাম তখন কোঁত্হলোন্দীপক একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। রেভারেন্ড ইউ. ওপ্তামা জেলে ছিলান এবং এর্প গ্রেব ছড়াইয়া পাড়য়াছিল যে, তাঁহাকে গোপনে ভারতের কোনও জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্মী আইন পরিষদে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। স্বরাত্মন্ট্রী স্বয়ং ছিলেন বর্মী; এই সকল প্রন্দেবিরক্ত বোধ করিয়া তিনি জ্বাব দিয়াছিলেন যে, ইউ. ওপ্তামা তাঁহার জেলের দশ হাজার অপরাধীর মধ্যে একজন এবং ঐ সময়ে তাঁহাকে কোধায় রাখা হইয়াছে ভাহা তাঁহার জানা থাকিবে এর্প আশা করা উচিত নয়। ইউ. ওপ্তামা সম্বন্ধে এই অপমানকর উল্লিতে বেসরকারী সদস্যগণ সকলেই প্রতিবাদস্বর্প আইন পরিষদ হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহারা তাঁহাদের পৃথক পৃথক দল ভািগয়া দেওয়া স্থির করিয়া পিপলস্ পার্টি নামে একটি যুক্ত দল স্কর্মী করেন।

যাজকদিগের দল মোটের উপর স্কাংহত। যথন বর্মাতে ছিলাম তথন ইংরাজীশিক্ষিত বমীদের মধ্যে করেকটি দল ছিল; ঐগ্বলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান
ট্রেনিট-ওয়ান পার্টি —একুশ জন ব্যক্তি এক হইয়া দলটি গড়িয়াছিলেন বিলয়া
এর্প নামকরণ করা হইয়াছিল। বর্মাতে জাতীয়তাবাদী দলকে বলা হয়
জি, সি, বি, এ—অর্থাৎ, জেনারেল কাউন্সিল অব বার্মিজ এসোসিয়েশন—এবং,
সেখানে যতগ্বলি দল ততগ্বলি জি, সি, বি, এ। অনেকেই আজ ভাবিয়া আশ্চর্য
হন, বর্মাকে ভারত হইতে প্থক করিবার জন্য ব্টেন কেন এত বাসত হইয়া
উঠিয়াছে—কিন্তু বর্মার কথা যাঁহার জানা আছে তাঁহার আশ্চর্য হইবার কোনও
কারণ নাই। ব্টিশদিগের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, ভারতরাজ্যকে যদি
হারাইতেও হয়, বর্মাকে ধরিয়া রাখার জন্য চেন্টা করা বাঞ্ছনীয়। বর্মা এর্প
বিরলবসতি দেশ, খনিজ দ্বব্যে এত য়ম্দ্ধ এবং কোনও কোনও অংশে ইহার
জলবায়্ব এর্প মনোরম যে, ব্টিশদিগের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে ইহা
উপয্ত্ত। উপরন্তু, দ্র প্রাচ্যের প্রবেশপথ বর্মা এবং সামরিক দিক হইতে ইহার
অবস্থান গ্রেত্বপূর্ণ।

বর্মার রাজনীতি আমার নিকট যতটা না কোত্হলপ্রদ ছিল তদপেক্ষাও আকর্ষণীয় ছিল ঐ দেশ ও দেশের লোক। বর্মার প্রাচীন ইতিহাসের পড়াশনায় ও দুই দেশের মধ্যে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আবিষ্কারে বহু, সময় আমার ব্যয় হইয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারত হইতে ক্ষাত্রিয়-দিগের বহু শাথা বর্মায় চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরাও বৌন্ধধর্ম ও পালিসাহিত্য সেখানে লইয়া আসে। বর্মার সংস্কৃতি ও দর্শনের উপর ভারতের প্রভৃত প্রভাব পড়িয়াছে। অক্ষরগালি লওয়া হইয়াছে সংস্কৃত হইতে এবং ইহার লিপির সহিত ভারতের কোনও কোনও লিপির অনেক মিল আছে। বর্মার যে প্যাগোডাগুলির (মন্দির) নিজম্ব অতুলনীয় আকর্ষণ রহিয়াছে তাহাও ভারতীয় প্রভাবমুক্ত নয়। পাগান ও বমী সংস্কৃতির অন্যান্য প্রাচীন কেন্দ্রগর্লিতে এখনও এমন সব সৌধ দুল্ট হইতে পারে—যেগ্রলিতে হিন্দু মন্দির ও বমী প্যাগোডার বৈশিন্টোর মধ্যে রূপান্তর ঘটিয়াছে। ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, সাধারণ বমীর শিল্পবাধ খুবই উন্নত মানের। মান্দালয় কিংবা অন্যান্য জেলের কয়েদীদের অতি সন্দের সন্দের হাতের কাজ যিনি দেখিয়াছেন তাঁহার পক্ষেই শুধু ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব। भान्मानस एकत्नत म्यातिराग्टेन्छन्छे वश्मति मृदे जिनीमन द्वीपेत मितन करसमी-দিগকে নৃত্যগীতাদির অনুমতি দিতেন। এই সময় তাহারা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করিত। নাটক অভিনয় করিত, ঐ উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে রচিত গান

<sup>ু</sup> জি. সি. বি. এ-র নীতি যখন ছিল শাসনতল্যকে বন্ধনি করা তথন টুরেন্টি-ওয়ান পার্টি ইহাকে কার্য্যে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।

গাহিত এবং তাহাদের অপ্রে জাতীয় ন্ত্য দেখাইত। উপরশ্তু, আবশ্যক স্বরস্থিতর জন্য প্রে হইতে প্রস্তুত না হইয়াও জেলের কয়েদীদিগকে লইয়াই ঐকতান-বাদনের দায়িত্ব সমাধা করিত। এ সমস্তই সম্ভব হইত তাহাদের অত্যুন্নত শিল্পবোধের জন্য।

১৯২৫ সালের অক্টোবরে আমাদের জাতির ধমীয় উৎসব—দুর্গাপ্জা— আসিয়া পড়ায় আমরা ঐ উৎসব করিবার জন্য অনুমতি ও অর্থ চাহিয়া স্পারিনেটনেডনেটর নিকট আবেদন করিলাম। যেহেতু, ভারতীয় জেলে খুন্টান বন্দীদিগকে ঐ একই রকমের সূর্বিধাদি দেওয়া হইত সেজন্য তিনি আমাদের আবশ্যক স্ক্রবিধাদি দেন: তাঁহার আশা ছিল, ইহাতে গভর্নমেন্টের অনুমোদন পাওয়া যাইবে। কিন্তু, গভর্নমেন্ট কেবল যে ঐ অনুমোদন দান হইতেই বিশ্বত রহিলেন তাহা নয়, স্বুপারিল্টেল্ডেল্ট মেজ্বর ফিল্ডলে নিজে দায়িত্ব লইয়া কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ভর্ণসনাও করিলেন। ফলে আমরা গভর্নমেন্টকে জানাইলাম যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের সিন্ধান্ত প্রনবিবেচনা করেন, অন্যথায় আমরা অনশন-ধর্মঘট চালাইয়া যাইতে বাধ্য হইব। নেতিবাচক জবাব আসিলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনশন-ধর্মঘট স্বুর্বু করিলাম। তৎক্ষণাৎ বহিজাগতের সহিত আমাদের সমস্ত চিঠিপতের আদানপ্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তৎসত্ত্বেও, অনশন-ধর্মঘট স্বুর্ব করার তিন দিন পরে কলিকাতার ফরোয়ার্ড পত্রিকা আমাদের এই অনশন-ধর্মঘটের খবর এবং সেই সঙ্গে গভর্নমেন্টের নিকট আমরা যে চরমপত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহাও প্রকাশ করিয়া দিল। প্রায় এই সময়েই ১৯১৯-২১ সালের ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট হইতে কিছু কিছু উন্ধৃতি ঐ পদ্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কমিটির কাছে কারাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার লেঃ-কর্নেল মালভানি সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন উহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়া তাহার বদলে মিথ্যা রিপোর্ট দিবার জন্য উপরওয়ালা অফিসার, বাণ্গলার ইন্স্পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনস্ তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছেন ৮ এই সকল খবর ফাঁস হইয়া যাওয়ায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের আলোড়ন স্বর্ হয়। সেই সময়ে দিল্লীতে ভারতীয় আইন সভার অধিবেশনকালে স্বরাজ্যপন্থী এক সদস্য শ্রীয়্ত্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মান্দালয় জেলে অনশন-ধর্মঘটের কারণে সভা মুলতবী রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই মর্মে লেঃ-কর্নেল মালভ্যানির সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কারাবিভাগ রাজবন্দীদের সম্বন্ধে মিথ্যা রিপোর্ট তৈয়ারী করিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপ্রস্তৃত অবস্থার মধ্যে পড়েন এবং অনশনব্রতী রাজবন্দীদের দাবীগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দেন। আইন সভায় বিতকের পরিসমাণিত ঘটার সংগ্রে সংগ্রেই কির্পে ফরোয়ার্ড প্রকাশার্থ আবশ্যক তথ্যাদি লাভ করিল, তাহা বাহির করিবার উন্দেশ্যে জার তদশ্তকার্য স্বর্ হইল। যাহা হউক, গভর্নমেন্ট অবিলম্বে এই আদেশ প্রচার করিলেন বে, আমরা যে অর্থ ব্যর করিরাছি তাঁহারা তাহা মঞ্জীর করিবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ধমীর ব্যাপারে স্ববিধা ও অর্থের ব্যবস্থা করা হইবে। অতএব পনের দিন অনশনের পর আমাদের দাবী জয়যুক্ত হওয়ায় ধর্মঘটের অবসান ঘটিল।

১৯২৬ সালের শেষার্ধে চিন্তাকর্ষক একটি ব্যাপার ঘটিল। আইন সভাগ্রলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং নভেন্বরে নতন করিয়া নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আমার সহিত রাজবন্দী ছিলেন: বাণ্সলার কংগ্রেস দল তাঁহাকে ভারতীয় আইন সভার জন্য একটি নির্বাচন কেন্দ্র দেওয়ার প্রস্তাব করিল এবং আমাকে দেওয়া হইল বঙ্গীয় আইন পরিষদের জন্য কলিকাতার একটি নির্বাচন-কেন্দ্র। স্কামরা উভয়েই এই প্রদ্তাব গ্রহণ করিয়া নির্বাচনে প্রতিশ্বন্দ্বিতা করিব স্থির করিলাম। শ্রীযুক্ত মিত্র বিনা বাধার জয়ী হইলেন কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিশ্বন্দ্বিরূপে দাঁডাইলেন বাংগলায় উদারপন্থী দলের নেতা শ্রীয়্ত যতীন্দ্রনাথ বসু। গত নির্বাচনে শ্রীয়ৃত্ত বস্তু স্বরাজ্যপন্থী প্রাথীকৈ পরাজিত করিয়া তাঁহার আসনটি দখল করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস দল মনে করিয়াছিল যে, ঐ আসনটি কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড় করানো প্রয়োজন। তিনি তাঁহার নির্বাচন-কেন্দ্রে খুবই জনপ্রিয় ও মার্জিত ধরনের ভদ্রলোক ছিলেন এবং উদারপন্থী রাজনীতি ব্যতীত তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার আর কিছুই ছিল না। বাণ্গলায় ইহা ছিল বছরের প্রধান নির্বাচন, এবং জয়লাভ করিবার জন্য দলকে সর্বতো-ভাবে চেণ্টা করিতে হইয়াছিল। এই নির্বান্ধনী পূর্বেকার সিন ফিন নির্বাচনের কথা সমরণ করাইয়া দিয়াছিল: উহাতে রাজনৈতিক বন্দীরা প্রাথী হইয়াছিলেন এবং ধর্নান তোলা হইয়াছিল—'বাহিরে আনিবার জন্যই তাঁহাকে ভিতরে পাঠাও।' নির্বাচনে আমাদের দল আধ্বনিক প্রচারপর্ম্বতি গ্রহণ করিয়াছিল,— তাহার মধ্যে ছিল প্রচারপত্র ও প্রুম্তিকা বিতরণের জন্য রকেটের ব্যবহার— ঐসকল প্রচারপত্র ও পর্নিস্তকায় প্রাথীকে জেলের গরাদের আড়ালে বন্দী অবস্থায় দেখানো হইত। ভোটদাতাগণ ব্ বিয়াছিলেন যে, আমার সাফল্যের দ্বারা দেশবাসীর আমার উপর আস্থা প্রমাণিত হইবে এবং গভর্নমেন্ট হয় আমাকে ছাড়িয়া দিতে নতুবা আমার বিচারের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। ফলে বিপলে ভোটাখিকে আমি জয়লাভ করিলাম। কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডে গভর্নমেন্ট জনতার রায়ে যেভাবে সাড়া দিয়াছিলেন, ভারত গভর্নমেন্টের দিক হইতে অনুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না এবং আমার কারাবাস চলিতেই থাকিল।

ইতিমধ্যে, স্থানীর জলবার, সহ্য না হওয়ায় এবং অনশন-ধর্মঘটের ফলে বংসরের গোড়ার দিকে আমার স্বাস্থ্য ভাগ্গিয়া পড়িতে স্বর্ করিয়াছিল।

১৯২৬ সালের শীতকালে যখন রঙেকা-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইলাম তখন অবস্থা গ্রেত্র হইয়া উঠিল। ঐ অস্থের পর হইতে রোজই জন্র হইত, সেই সংখ্য আমার ওজনও কমিয়া যাইতে লাগিল। সেজন্য একটি মেডিকেল বোর্ডের ম্বারা পরীক্ষা করাইবার জন্য আমাকে রেণ্স্ননে বর্দাল করা হইল। ঐ মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন লেঃ-কর্নেল কেলসল ও আমার দ্রাতা ডাঃ সুনীলচন্দ্র বস্ম; বোর্ড এই মর্মে সমুপারিশ করিল যে, আমাকে মনুত্তি দেওয়া উচিত। রেঙ্গনে জেলে যখন গভর্ন মেন্টের আদেশের প্রতীক্ষার ছিলাম তথন স্পারিন্টেন্ডন্ট মেজর ফ্লাওয়ারডিউর (বাণ্গলায় এখন তিনি ইন্স্পেক্টর-জেনারেল অব প্রিজনস্ হইয়াছেন) সহিত আমার ঝগড়া হইয়া গেল, যাহার ফলে আমাকে ইনসিন জেলে বর্দাল করা হইল। ইনসিনে আমার এই বর্দাল অপ্রত্যাশিত একটা সোভাগ্য বলিয়াই প্রমাণিত হইক্ষছিল। সেখানে পেণছিয়া স্কুপারিন্টে-ন্ডেন্ট হিসাবে পাইলাম মেজর ফিন্ডলেকে, যিনি কিছ্বদিন মান্দালয় জেলের স্পোরিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া তিনি বিসময় ও বেদনা বোধ করিলেন। তিন সম্তাহ আমাকে পরীক্ষাধীনে রাখিবার পর তিনি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের নিকট খুব কড়া এক নোট পাঠাইলেন। এই নোট পাইবার পর গভর্নমেন্ট তৎপরতা দেখাইতে বাধ্য হইলেন—িকন্তু তাঁহারা তখনও আমার মুক্তি-প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। ইতাবসরে, তাঁহারা বঙ্গীয় আইন পরিষদে এরপে প্রস্তাব করিলেন যে, যদি আমি নিজ ব্যয়ে স্ইজারল্যান্ডে যাইতে চাহি তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে মুক্তি দিবেন এবং রেখ্যনে হইতে ইউরোপগামী জাহাজে আমাকে তুলিয়া দিবেন। এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করি অংশতঃ এই কারণে যে, প্রস্তাবের সহিত যে সকল শত দেওয়া হইয়াছিল সেগালি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং অংশতঃ এই কারণে যে বর্মা হইতে সোজা ইউরোপের দিকে অনিদিশ্টি কালের জন্য যাত্রা করার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগে নাই। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবার পর. গভর্নমেন্ট পরবর্তী যে আদেশ আমাকে পাঠাইলেন তাহা হইল যুক্ত প্রদেশের আলমোডা জেলে আমার বর্দালর আদেশ। আবার একবার অত্যন্ত গোপনে আমার বর্দলির ব্যবস্থাদি করা হইল এবং ১৯২৭ সালের মে মাসে একদিন অতি প্রত্যুবে আমাকে ইনসিন জেল হইতে রেণ্যুনে যে জাহাজ ছাড়িবার কথা তাহাতে তোলা হইল। চতুর্থ দিনে হুগলী নদীর মোহানায় ডায়মন্ড হারবারে পের্ণছিলাম। কলিকাতায় পের্ণছিবার পূর্বে আমাদের জাহাজ থামাইয়া মিঃ লোম্যান (যিনি তখন পর্লিসের ইন্টেলিজেন্স রাঞ্চের প্রধান ছিলেন) আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে নামিতে বলিলেন। তিনি কলিকাতার বাহিরে গোপনে সরাইয়া দিতে চাহেন ভাবিয়া আমি অসম্মতি প্রকাশ করিলাম। কিন্তু আমাকে আন্বাস দেওয়া হইল ষে, মহামান্য গভর্নর আমাদের জন্য তাঁহার লগ দিয়াছেন, আমার জন্য মেডিকেল বোর্ড লণ্ডে অপেক্ষা করিতেছে এবং বোর্ডের নিকট আমাকে উপস্থিত হইতে হইবে: তখন আমি সম্মত হইলাম। এই বোর্ডে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, লোঃ-কর্নেল স্যান্ডস্ এবং গভর্নরের চিকিংসক মেজর হিংস্টন: তাঁহারা আমাকে পরীক্ষা করিয়া দাজিলিং-এ গভর্নরের নিকট তারযোগে তাঁহাদের রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন। সেদিনটি আমি গভর্নরের লণ্ডে কাটাইলাম এবং পর্রাদন সকালে মিঃ লোম্যান একটি টোলগ্রাম হাতে করিয়া আসিয়া আমাকে জানাইলেন যে, গভর্নর আমার মনন্তির আদেশ দিয়াছেন। সংবাদ জানাইয়া তিনি মুক্তি সম্বন্ধীয় সরকারী আদেশটি আমার হাতে দিলেন। ঐ দিনটি ছিল ১৯২৭ সালের ১৬ই মে. কিন্তু আদেশটিতে স্বাক্ষর ছিল ১১ই মে তর্মরখের। ইহা ষড়যন্ত্রমূলক বলিয়াই বোধ হইল। প্রকৃতপক্ষে, ১১ই তারিখে যখন মুক্তির আদেশে সহি করা হইয়াছে তখন ১৫ই মে তারিখে কেন তাঁহারা লোক দেখানো ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মিঃ লোম্যানকে ইহা জিজ্ঞাসা করার তিনি প্রথমে জবাব দেন নাই: শেষে পীডাপীডি করায় তিনি বলিলেন যে. ১১ই মে তারিখে আলমোডায় আমার বর্দালর আদেশ সহ অন্যান্য আদেশও সহি করাইয়া প্রস্তৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, গভর্নর মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট পাইবার পর চড়োন্ত সিম্ধান্ত দার্জিলিং হইতে আসিবে। পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, মেডিকেল বোর্ড যখন কি রিপোর্ট তৈয়ারী করা হইবে তাহা বিবেচনা করিতেছিলেন তখন আমার মুক্তিতে বাধা স্থির উদ্দেশ্যে বোর্ড যাহাতে আলমোডায় আমার বর্ণাল কিংবা স্বইজারল্যান্ড যাত্রার অনুক্লে রিপোর্ট দাখিল করেন সেজন্য পর্লিস-অফিসার্গণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া-ছিলেন—কিন্তু আমার সোভাগ্য, বোর্ড এরূপ করিতে সম্মত হন নাই। এইর্পে, স্পন্ট বুঝা গিয়াছিল যে, শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত পর্বলিস বিভাগ আমাকে মুক্তি না দিবার জন্য চেণ্টা করিয়াছিল। অন্য কোনও গভর্নর থাকিলে তাহাদের উদ্দেশ্য যে সিম্ধ হইত ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমার সোভাগ্য. ন্তন গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাক্সন অকপট মন লইয়া আসিয়াছিলেন এবং কড়া লোক ছিলেন। স্কুদক্ষ রাজনীতিবিদের অপ্রান্ত বিচারশক্তির সাহায্যে তিনি জনগণের অভিযোগ ব্রঝিতে পারিয়াছিলেন। আসার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, জনগণ পুর্নিস বিভাগের অত্যাচার হইতে কিছু রক্ষামূলক ব্যবস্থা চাহে। লর্ড লিটনের আমলে পর্বালস বিভাগই শাসন করিয়াছে এবং কলিকাতার প্রলিস কমিশনার ছিলেন কার্যতঃ বাঞ্গলার গভর্মর। ঐ সব কিছুরই এখন পরিবর্তন ঘটিল। স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন তাঁহার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকে ব্রবিতে

পারিলেন যে, এখন হইতে পর্নিস কমিশনার নহেন, তিনিই বাজালা শাসন করিবেন। জ্বনসাধারণ ও পর্নিসের মধ্যে যখন কোনও সভ্যর্থ দেখা দিত তখন পরোক্তশিগকে অসল্তৃত করিবার ঝ্রিক লইয়াও তিনি ন্যায়বিচারের চেতা করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা ও কৌশলের সাহায্যে প্রায় চার বংসর তিনি অশান্তি এড়াইয়া চলিতে সমর্থ হন। সমগ্র ভারতে প্রনরায় যখন বিরাট আর একটি আন্দোলন প্রবল হইয়া দেখা দিল, কেবল তখনই বাজালাদেশ আরও একবার ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

## তাপ বৃদ্ধ (১৯২৭-২৮)

১৯২৭ সালের মাঝামাঝি চরমতম দুর্দিনের অবসান ঘটিয়া আলোর রেখা দিগল্তে ফ্র্টিয়া উঠিতে লাগিল। দেশবন্ধ্র মৃত্যুর পর যে সঞ্কীর্ণ সাম্প্র-দায়িকতা, স্বার্থ পরতা ও ধর্মান্ধতা দেশকে পাইয়া বসিয়াছিল তাহাতে বিরক্ত হইয়া দেশবাসীর হৃদয় পুনরায় উল্জীবিত হইয়া উঠিতেছিল। এই নব-জাগরণে তর্বাদিগের অবদানই ছিল ম্বর্বাধিক। মোটের উপর, কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব দেখা গিয়াছিল। মানসিক দিক হইতে মহাত্মা গান্ধী গভীর-ভাবে হতাশাগ্রহত হইয়া সক্রিয় রাজনীতি হইতে দরে সরিয়া ছিলেন। অংশতঃ পেশাগত কারণে ও কিছুটা পুত্রবধ্রে গুরুতর অসুস্থতার হেতু পশ্ডিত মতিলাল নেহর, ইউরোপে চলিয়া গিয়াছিলেন। এরপে পরিস্থিতিতে, নেতৃত্বের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল শ্রীয়ান্ত শ্রীনিবাস আয়েগ্গারের উপর এবং তিনি সময়োপযোগী কর্তব্য পালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন। ১৯২৭ সালে তাঁহার অধিকাংশ সময় সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য দেশ-দ্রমণে কাটিল। ঐ বংসরে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল, নভেন্বরে কলিকাতায় তাঁহার আহ্বানে ও সভাপতিত্বে ঐক্য সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ অধিবেশন: আসম যে অভ্যত্থানে সকল দল ও সম্প্রদায় আর একবার যোগদান করিয়াছিল উহাই তাহার পথ প্রস্তৃত করিয়া দিয়াছিল। ১৯২৬ সালে যে বাণ্সলায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় প্রকাশ ঘটে সেখানে এক নবযুগের স্চনার লক্ষণসমূহ দেখা গেল। আগস্টে বংগীয় আইন পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে মন্ত্রিগণ প্রনরায় পদচ্যত হন। প্রায় এই সময়েই কলিকাতা হইতে সত্তর মাইল দরে থকাপুরে বেখ্গল নাগপুর রেলওয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রেলওরে কারখানায় ধর্মঘট হয়। সেখানে শ্রমিক সংগঠন এরপে শক্তিশালী ছিল যে, কোম্পানীকে নতি স্বীকার করিয়া শ্রমিকদের দাবী মানিয়া লইতে হইয়া-ছিল। নভেন্বরে কলিকাতার অনুষ্ঠিত ঐক্য সন্মেলন আবহাওয়াকে স্বচ্ছ করিয়া তুলিতে এবং হিন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় ছিল উহা ফিরাইয়া আনিতে সাহাষ্য করে। পরে ঐ মাসেই, বঞ্গীর কংগ্রেস কমিটির' বার্ষিক সভা বখন অনুষ্ঠিত হয় তখন

<sup>্</sup>ব বিশার ক্রিটের এই সভার বর্তমান গ্রন্থের লেখক সভাপতি ও শ্রীব্র কির্দাশকর রার সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বাণ্গলার কংগ্রেসকমীদের মধ্যে নব উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। যাহা হউক, এই নব-জাগরণে প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রেরণা আ্সে গভর্নমেন্টের দিক হইতেই।

১৯২৭ সালের নভেম্বরে বড়লাট লর্ড আরুইন যখন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশনের নিয়োগ সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন তথন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে ইহা ছিল একটি শুভ মুহূর্ত। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া আক্টের ৮৪ক ধারান,ুসারে এই নিয়োগ করা হইয়াছিল, যন্দ্বারা দশ বৎসর অন্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়: ইস্ট र्शेन्छ्या काम्लानीत ननम भूनताय अनुस्मामन कारल वृधिम लालारमण কোম্পানীর ব্যাপারে যে রাজনৈতিক সমীক্ষা চালায় ইহা কতকটা তাহার কথাই সমরণ করাইয়া দিয়াছিল। ১৯২৯ সালে যেহেতু ঐ স্ট্যাটিউটরি কমিশন নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল সেই হেতু টোরী গভর্নমেন্টকে উহার তারিখকে স্বরান্বিত করিতে দেখিয়া কিছুটা বিস্ময় বোধ হইয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অবিলন্দের প্রবর্তনের উন্দেশ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে একটি গোল টেবিল বৈঠকের জন্য চাপ দিয়া আসিতেছিল, কিল্ডু ব্টিশ গভন মেন্ট এই দাবীকে দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ১৯১৯-এর যে শাসন-সংস্কারকে ভারতবাসী অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন উহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন উদারপন্থী মিঃ মন্টেগ্ন। রক্ষণশীল দল কখনও উহাকে ভালভাবে গ্রহণ করে নাই: স্বতরাং ক্ষমতাসীন হইয়া তাহারা নিজেরাই ভারতীয় প্রশেনর একটি নিষ্পত্তি করিতে চাহিল—যাহাতে তাহাদের পরে শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসিলেও. ম্বায়ন্তশাসনের যে দাবী ভারতের আছে তাহার প্রতি আর কোনও সূর্বিধা দেওরা তাহাদের পক্ষে সম্ভব না হয়। ১৯২৯ সালে ইংলন্ডে পরবতী সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল বলিয়া ১৯২৭ সালেই স্ট্যাটিউটরি কমিশন নিয়োগ করা রক্ষণশীল মন্তিসভা প্রয়োজন মনে করিলেন।

ঐ কমিশনে ছিলেন স্যার জন সাইমন (চেরারম্যান), ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড স্ট্রাথকোনা, মাননীর এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, মিঃ স্টিফেন ওয়ালশ্, মেজর এটলী এবং কর্নেল লেন ফক্স। (মিঃ ওয়ালশ্ পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে আসেন মিঃ ভার্নন হার্টসহর্ন।) সাতজন সদস্যের মধ্যে দ্ইজন ছিলেন শ্রমিক দলের সদস্য, একজন (যথা, চেরারম্যান) উদারপন্থী আর বাকী সবাই রক্ষণশীল। এইর্পে, কমিশনের কাজ চালাইবার জন্য ব্টেনের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছিল। 'ব্টিশ ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যধারা, শিক্ষার অগ্রগতি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগ্রনির উল্লয়ন ও তংসংশিল্ট বিষয় এবং দারিত্বশীল গভর্নমেন্টের নীতি স্থাপন কিংবা ঐ সময়ে সেখানে

যে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট আছে উহার সীমাকে প্রসারিত, পরিবর্তিত বা নিয়ন্তিত করা কতটা সমীচীন, সেই সপো স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভাগন্দিতে দ্বিতীয় কক্ষ চাল, করা বাঞ্চনীয় কি বাঞ্চনীয় নয় ঐ প্রশ্নটি সম্বন্ধেও' তদন্ত করিবার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল কমিশনের উপর। গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয়দিগকে বাধ্য হইয়াই কমিশন হইতে বাদ দিতে হইয়াছে কারণ উহা নিতান্তই একটি পার্লামেন্টারী কমিশন: এবং ঐ পার্লামেন্টারী ক্মিশন গঠনের আবশ্যকতা বডলাট এইরূপে ব্যাখ্যা করেন: 'সাধারণত সকলেই একমত হইবেন যে, এমন একটি কমিশন প্রয়োজন—যাহা পক্ষপাতহীনভাবে ও উপযুক্ত দক্ষতার সহিত পার্লামেন্টের সম্মুখে অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলিয়া র্ধারবে; উপরন্তু ইহা অবশাই এরপে একটি সংস্থাও হওয়া চাই যাহার স্পারিশে সকল বিষয়ের পর্যালোচনার দ্বারা যে কোনও ব্যবস্থাই উপযুক্ত বালয়া মনে হউক না কেন উহা গ্রহণ করিতে পার্লামেন্ট রাজী হইবে।' এই কমিশন সম্বন্ধে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যুগপং বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ গভর্ন মেন্টের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য বহু, জনসেবককে আমল্যণ জানাইলেন। ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বরের রাজকীয় আজ্ঞাপত্রের দ্বারা এই কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং ঐ মাসেই কমিশনের নিয়োগ সম্বন্ধে হাউস অব লর্ডসে বন্ধতা দিবার সময় ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতের জনা একটি সর্বসম্মত শাসনবিধি পেশ করিতে ভারতীয় রাজনীতিবিদ্দিগকে আহ্বান জানান।

শ্ট্যাটিউটরি কমিশন সম্বন্ধে এই ঘোষণার ফলে ভারতের সকল প্রান্তের কংগ্রেস নেতাদের এবং সঙ্গে সঙ্গের জনসাধারণের মধ্য হইতেও সমস্বরে ধিক্কার-ধর্নি উঠিল। ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চিন্তায় জনসাধারণ এত বেশী অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর ব্টিশ পার্লামেন্টকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা মনে করিতেন না। কাজেই, কংগ্রেস যে দ্বিধা কিংবা বিলম্ব না করিয়া কমিশনকে (সাইমন কমিশনর্পে যাহা পরিচিত) বর্জন করার সিম্পান্ত গ্রহণ করিবে, ইহা খ্বই স্বাভাবিক। উহাতে অবশ্য গভর্নমেন্ট কিছুমান্ত বিস্মিত হন নাই। কিন্তু যাহা তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল তাহা হইল ভারতীয় উদারপন্থীদের কমিশনকে বর্জনের সিম্পান্ত। আত্মনিয়ন্ত্রণের মূলনীতি লঙ্গন করা হইয়াছিল বলিয়াই নয় বরং কমিশনের সকল সদস্যই ন্বেতাঙ্গা হওয়ায় এবং উহা হইতে ভারতীয়িদগকে বাদ দেওয়ায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট হন। ব্টিশ গভর্নমেন্টের দিক হইতে এই অসহযোগিতার সম্মুখীন হইয়া উদারপন্থীরা কির্পে তাঁহাদের সাধের ভারত-ব্টিশ সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করিতে পারেন? ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে স্যার তেজ বাহাদ্রর সপ্রর সভাপতিছে যে প্রকাণ্য জনসভা হয় উহাতে গৃহীত প্রস্তাবে উদারপন্থীদের মনোভাব

ব্যাখ্যা করা হয় এবং উহাতে বলা হয় বে, 'ভারতীয়দিগকে বাদ দিয়া ভারতবাসীকে ইচ্ছা করিয়াই অপমান করা হইয়াছে, যদ্বারা শ্ব্রু যে তাঁহাদিগকে
স্পণ্টতঃই হেয় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহাই নয়, উপরুস্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয়
বাবস্থা হইতেছে, স্বদেশের শাসনতন্ম রচনায় তাঁহাদের অংশ গ্রহণের অধিকারকেও অস্বীকার করা।' সেই বংসরেই ঐ একই ভদ্রলোকের সভাপতিত্বে
বোস্বাইয়ে অন্বিষ্ঠত লিবারেল ফেডারেশনের দশম অধিবেশন সাইমন কমিশনকে
প্রত্যাখ্যানের সিম্বান্ত গ্রহণ করে।

নভেন্বরে ঐক্য সম্মেলন হওয়ার পর ডিসেন্বর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগ মিলিত হয়। ঐক্য সম্মেলন কর্তৃক নির্দেশিত ধারানুসার্ট্র লীগ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব পাস করে। ইহাতে সাইমন কমিশন বর্জন করিতেও বলা হয় এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ যৌথ নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করা হয়। এই সিম্পান্তের দ্বারা জাতীয়তাবাদী মুসলমানদেরই জয় হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত এম, এ, জিল্লা ও আলি দ্রাতৃত্বয়ের ন্যায় বিশিষ্ট মুসলমানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিয়া জাতীয়তাবাদী দুণিউভগ্গীকে সমর্থন জানাইয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ঐ মাসেই কানপরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধি-বেশন বসে: এখানেই কমিউনিস্টদের একটি স্কাংবন্ধ দল প্রথমে দেখা দেয় যাহারা স্বাধীন সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র ও আমস্টার্ডামের ব্রটিশ ট্রেড ইউনিয়নের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ দাবী করে। ডিসেম্বরের শেষাশেষি মাদ্রাজে দিল্লীর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম, এ, আন্সারীর সভাপতিছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুইটি কারণে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্মরণীয়। সাইমন কমিশনকে 'সর্ব ক্ষেত্রে ও প্রকারে' বর্জন করিয়া একটি প্রস্তাব অবশ্য গৃহীত হয়। কিন্তু সঞ্গে সঞ্গে আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যাহার শ্বারা সকল দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার উন্দেশ্যে সারা ভারতের সকল দলের একটি সন্মেলন আহ্বানের জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ভারতবাসীর লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রস্তাবও গৃহীত হয় তবে এ-বিষয়ে যে কিছু মতভেদ ছিল না এমন নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্যধারার মধ্যে এই নির্দেশ স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল বে, একটি শ্বভ ম্বুহ্তে সাইমন কমিশনকে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং দেশবাসীর উৎসাহ জাগাইয়া তৃলিতেও ইহার ফল হইয়াছিল আশ্চর্যজনক। দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সংহতি দেখা গিয়াছিল যাহা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কদাচিৎ দেখা গিয়াছে। এই সংহতিবোধের সঙ্গে সঙ্গে, হাউস অব লর্ডসে লর্ড বার্কেনহেড বে আহ্বান জানাইয়াছিলেন তাহার সম্বিচত উত্তর

দিবার দৃত্প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য সকল দলের একটি সম্মেলন আহ্বানের সিন্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। কেবল নেবতাঙ্গ সদস্য লইয়া কমিশন নিয়োগ করায় যে ফল হইয়াছিল উহা ছাডাও আর একটি প্রভাব কংগ্রেসের উপর এই সময়ে পড়িয়াছিল, যাহা ছিল অনুস্বীকার্য। উহা হইল যুব সমাজের মধ্যে জাগরণ। কংগ্রেসের ভিতরে যুব সম্প্রদায় গত কিছুকাল ধরিয়াই অধিকতর চরমপন্থী মতবাদের জন্য দাবী করিয়া আসিতেছিলেন এবং তাঁহাদের প্রভাবেই মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক সম্মেলনগর্নলতে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া জাতির পূর্ণ স্বাধীনতাকে ভারতবাসীর লক্ষ্য হিসাবে নিদিশ্টি করা উচিত বলিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নিকট স্বপারিশ করা হইয়াছে। স্বতরাং, কংগ্রেসের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল তাহারই যুক্তিসম্মত পরিণতি হইল স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা মাদ্রাজ কংগ্রেস গ্রহণ করে—তাহা হইল কার্য-নির্বাহক সমিতিতে বামপন্থী দলের প্রতিনিধিগণকে গ্রহণ করা। উপরন্ত পরবর্তী বংসরের জন্য সাধারণ সম্পাদকরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (মতিলাল নেহর্র প্র), শ্রীষ্ক্ত সাহেব কুরেশী ও বর্তমান গ্রন্থের লেখককে নিয়োগ করা হয়। এইর পে বামপন্থী নীতির দিকে যে স্নিদিশ্টিভাবে কংগ্রেসের গতি ফিরিল, মাদ্রাজ কংগ্রেসকেই উহার সচেনাকারী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্যধারায় আর একটি যে বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তাহা হইল ইউরোপ হইতে পশ্ডিত জওহরলাল নেহর্র প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের আলোচনায় অংশগ্রহণ। পশ্ডিত জওহরলাল নেহর্র জীবনের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কেশ্বিজে পড়াশ্বনা শেষ করিয়া তাঁহাকে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন শ্বর্ হয় তখন তিনি তাঁহার পেশা ত্যাগ করিয়া মহাত্মার সংগে যোগ দেন। এর্প গ্রুব আছে, তাঁহার পিতা পশ্ডিত মতিলাল নেহর্কেও অন্রপ্রপ করিবার জন্য ব্রাহয়া রাজী করাইবার ব্যাপারে তাঁহারই কৃতিত্ব ছিল অধিক। আইন সভার ভিতরে ত্রকিয়া কাজ করিবার প্রশ্নে তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের সহিত একমত হন নাই; এবং যেহেতু তাঁহাদের হাতেই ক্ষমতা ছিল তিনি কংগ্রেসের পরিষদগ্রিলতে স্বেচ্ছায় পিছনের সারির আসন গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতি তিনি

<sup>ু</sup> মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হর, কিস্তু কংগ্রেসের অধিবেশন শেব হওরার পর মহাত্মা গাস্বী ঘোষণা করেন বে, ইহা 'তাড়াহনুড়া করিরা রচনা ও পরিপানের কথা না ভাবিরাই গ্রহণ' করা হইরাছে। লালা লাজপং রার বলেন বে, 'উপনিবেশিক স্বারন্তশাসনের ম্বারাও জাতীর স্বাধীনতা বন্ধার—বহু লোকের এর্প বিন্বাস আছে' বলিরা ইহা গৃহীত হর। ১৯২৯ সালের ভিসেন্বরে লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা অন্রুপ একটা প্রস্তাব আনেন এবং উহা সর্ববাদসম্মতরূপে গৃহীত হর।

তাঁহার রুশনা স্থাকৈ লইয়া ইউরোপে শুমণ করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে ইউরোপের, বিশেষ করিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বশেষ ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজেকে সমাজতল্যবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়া নৃতন মতবাদ প্রচার করেন যাহা কংগ্রেসের বামপদ্থী দল ও দেশের যুব সংগঠনগুলি সাদরে গ্রহণ করে। তাঁহার জনজীবনের এই নৃতন অধ্যায়টি প্রথম প্রকাশ পায় মাদ্রাজ কংগ্রেসে।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে দৃঢ় প্রাচীর তুলিয়া ধরা হইয়াছিল তাহাতে গভর্নমেন্টের চোখ খুলিয়া গেল। প্রতিরোধ নরম করিবার জন্য কিছ, করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতে পেশিছিবার পর অবিলম্বে স্যার জন সাইমন বড়লাটকৈ এক পত্র দিয়া জানাইলেন যে, কমিশনের বৈঠকগর্নল হইবে 'খোলাখুনিভাবে যৌথ আলোচনা'; উহাতে সাতজন বুটিশ সদস্য ও ভারতীয় আইন সভাগ্রলি কর্তৃক মনোনীত একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করিবেন। স্যার শধ্করন নায়ারের প্রশেনর উত্তরে স্যার জন সাইমন আরও জানান যে, আইন সভা কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলি যে সকল রিপোর্ট পেশ করিবে সেগুলি কমিশন পার্লামেন্টে যে প্রধান রিপোর্ট দাখিল করিবে উহার সহিত জাডিয়া দেওয়া হইবে। তাঁহার প্রস্তাবিত উপরোক্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও, সকল দলের নেতৃবর্গ অলপদিনের মধ্যেই দিল্লী হইতে ইস্তাহার প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন যে, সাইমন কমিশনের তাঁহারা বিরোধিতা করিয়া যাইবেন। ভারতীয় আইন সভায় সাইমন কমিশনকে বর্জন করিয়া লালা লাজপং রায় একটি প্রস্তাব আনেন এবং ইহা যথারীতি গ্হীত হয়। ফলে, সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য কোনও কমিটি নিযুক্ত করা আইন সভার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রাদেশিক আইন সভা-গুলির মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ আইন পরিষদই এই কমিটির নিয়োগ ঠেকাইতে পারিয়াছিল। কংগ্রেস ও উদারপন্থী দলের বাধাদান সত্তেও অন্যান্য সমস্ত প্রাদেশিক আইন সভাগালি কমিশনের সহিত সহযোগিতা করার জন্য কমিটি নিয়োগ করিয়াছিল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য ভারতে আসিয়া পেণছাইলে সারা ভারতে 'হরতাল' অর্থাৎ বর্জন-আন্দোলনের দ্বারা তাঁহাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়; কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। সারা দেশে বিশেষত বাণগলায় বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। কংগ্রেস নেতাদের নিকট হইতে জনসাধারণ একটি স্পন্ট নেতৃত্ব আশা করিয়াছিলেন, যাহাতে যাঁহাদের বির্দেশ্ব এই বর্জন আন্দোলন তাঁহারা উহার মর্ম হৃদয়ণ্ডাম করিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের সদর দণ্ডর হইতে এর্প কোনও নির্দেশ পাঁওয়া গেল না। কেবলমার বাণগলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

নিজ দায়িত্বে বোম্বাইয়ে কমিশন যেদিন পদার্পণ করে সেই দিন বৃটিশ দ্রব্য বর্জনের এক ব্যাপক আন্দোলন শ্বর্ করে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, র্যাদ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন তাহা হইলে ১৯৩০ সালে যে আন্দোলন শ্রুর হইয়াছিল তাহা তাঁহারা দুই বংসর পূর্বে শরুর করিতে পারিতেন এবং সাইমন কমিশনের নিয়োগই ঐ আন্দো-লনের স্চনালম্ন হিসাবে গণ্য করা সম্ভব হইত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন ১৯২৮ সালের মে মাসে মহাত্মার সহিত সবরমতীতে তাঁহার আশ্রমে গিয়া দেখা করেন, তখন বিভিন্ন প্রদেশে জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ তিনি লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন তাহা তাঁহাকে জানান এবং অবসরজীবন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দেশকে নেতৃত্ব দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সেই সময়ে মহাত্মা জবাব দেন যে, যদিও তাঁহার চোখের সামনুন বারদৌলীর কৃষকগণ কর-বন্ধ আন্দো-লনের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতৈছেন তথাপি তাঁহারা যে সংগ্রামের জনা প্রস্তুত এর প কোনও আলো তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। সারা ১৯২৮ ও ১৯২৯ সাল ধরিয়া শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এতই চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল যে ঐ সময়ে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শ্বর্করা অত্যন্ত সময়োপযোগী হইত। উপরন্তু, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে, পাঞ্জাব ও বাণ্গলার মত প্রদেশগ্রনিতে ১৯৩০ সাল অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও উন্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন আন্দোলন শুরু করেন তখন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাণ্ডল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং কোনও কোনও প্রদেশে পরিস্থিতি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৯৩০ সালে আন্দোলন শুরু করার পর মহাত্মা তাঁহার ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, দুই বৎসর পূর্বে তিনি আন্দোলন শুরু করিতে পারিতেন। ১৯২৮ সালের সূযোগ কাজে না লাগাইবার জন্য কেবলমাত্র মহাত্মাই যে দায়ী তাহা নয়, স্বরাজ্যপদ্থী নেতা-দেরও দায়িত্ব রহিয়াছে; যাঁহাদের হাতে তখন কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা ছিল কিল্ড দুর্ভাগ্যক্রমে কর্মশক্তির আবেগ তাঁহাদের লোপ পাইয়াছিল। যদি সেই সময়ে দেশকথ, দাশের মত একজন নেতাকে পাওয়া বাইত তাহা হইলে ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারত-দ্রমণকে বর্জনের পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, ১৯২৮ সালেও তাহার প্রনরাব্তি হইত।

সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন উহাতে না দমিয়া তাঁহারা স্থান হইতে স্থানাশ্তরে ঘ্রিরয়া বেড়ান। যেথানেই তাঁহারা গিয়াছেন সেখানেই তাঁহাদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং 'সাইমন ফিরিয়া যাও' ধর্নি তোলা হয়। গভর্নমেন্ট এক শ্রেণীর মুসলমান ও অনুমত শ্রেণীগ্রনির একটি দল লইয়া পাল্টা আন্দোলন গঠনের চেন্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের চেন্টা সফল হয় নাই। এই বর্জন আন্দোল

লনকে বদিও কড়াকড়িভাবে অহিংসার মধ্যে সীমাবন্ধ রাখা হইয়াছিল, তথাপি কমিশন যেখানেই গিরাছে সেখানেই প্রচুর প্রিলসের ব্যবন্থা করা হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও অকারণে কঠোর দমন-ব্যবন্থার আগ্রয় লওয়া হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশে নিরুল্র জনতা ও সশন্য প্রিলসের মধ্যে যে সকল সন্থর্য হইয়াছিল সেগ্রিলতে একটি ন্থানে—লাহোরে ছাড়া সাধারণত কোনও গ্রন্তর পরিণাম ঘটে নাই। সেখানে লালা লাজপং রায়ের নেতৃত্বে কালো পতাকা লইয়া যে শোভাষাত্রা বাহির হইয়াছিল তাহার উপর প্রিলস লাঠি ও বেটন চালনা করে। শোভাষাত্রার প্রয়োছাল তাহার উপর প্রিলস লাঠি ও বেটন চালনা করে। শোভাষাত্রার প্রয়োছাল তাহার উপর প্রিলস লাঠি ও বেটন চালনা করে। শোভাষাত্রার প্রয়োছাল তাহার ইলাল শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকেন। প্রথমে কিছ্বটা ভাল হইয়া উঠিলেও তাহার হংগিন্ডে এমন কিছ্ব ন্থায়ী ক্ষতের স্ছি ইইয়াছিল যে তাহার অবন্থা প্রন্রায় খারাপ হইয়া গিয়া তাহার মৃত্যু হয়। লালাজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও ক্লোধের স্ছি হয় এবং যেহেতু, তাহার মৃত্যুর জন্য সাইমন কমিশন পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল, পাঞ্জাবের জনগণ, যাহারা এই মহান্ নেতাকে দেবতা জ্ঞানে প্রা করিতেন, তাহাদের কাছে কমিশন অধিকতর অপ্রিয় হইয়া উঠে।

নেতিবাচক কমিশন বজানের মধ্যেই নেতৃব্লের কার্যকলাপ আবন্ধ রহিল না। তাঁহাদের সম্মুখে বড় যে কাজ পড়িয়া ছিল তাহা হইল সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া লর্ড বার্কেনহেভের আহ্বানের সম্বচিত জবাব দেওয়া। ঐ উদ্দেশ্যে, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন বসিল। সর্বাপেক্ষা জটিল যে সমস্যা লইয়া সম্মেলনকে মাথা খামাইতে হইয়াছিল তাহা হইল নৃতন শাসনতন্ত্র অনুষায়ী আইন সভাগালিতে হিন্দু, মুসলমান ও শির্থাদগের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। মে মাসে বোদ্বাইয়ে যখন সম্মেলনের প্রনর্থিবেশন বসিল তখন কোনও অগ্রগতি সম্ভব না হওয়ায় কাহারও তেমন উৎফ্বল্ল মনোভাব দেখা গেল না। মহাত্মা গান্ধীর বিচক্ষণতার ফলস্বর প সম্মেলন ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যভাবে লিপিবন্ধ করিবার পরিবর্তে ভারতের ন্তন শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগন্তি নিধারণ এবং ঐ সম্বন্ধে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রস্তৃত করার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিয়োগ করিল যাহার চেয়ারম্যান করা হইল পশ্ভিত মতিলাল নেহর কে। এলাহাবাদে ঘন ঘন বৈঠকের পর কমিটি শেষ পর্যন্ত আগল্টে ইহার সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রচার করিল: অবশ্য উহা মুখবন্ধে উল্লিখিত কয়েকটি শর্তাধীন ছিল এবং উহাতে প্রাক্ষর করিয়াছিলেন পশ্ডিত মতিলাল নেহরু, স্যার আলি ইমাম, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্র, শ্রীষান্ত এম, এস, অ্যানে, সর্দার মঞ্চল সিং, শ্রীষান্ত সাহেব কুরেশী, শ্রীষান্ত

<sup>ু</sup> ভারতীয় শাসন্তল্যের ম্লনীতিগ্নিল নির্ধারণের জন্য সর্বদলীর সম্মেলন কর্তৃক নিষ্কু কমিটির রিপোট । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত, এলাহাবাদ, ১৯২৮।

জি, আর, প্রধান ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক। নেহর্ন কমিটি র্পে পরিচিত ঐ কমিটির রিপোর্ট দেশের সকল জাতীয়তাবাদীই সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন কারণ ইহার দ্বারা সাইমন কমিশনের কাজ নিন্প্রয়োজন বলিয়া প্রতিপরে হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী পশ্ডিত মতিলাল নেহর্নকে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন; তিনি ঐ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে অত্যধিক পরিশ্রম করেন। তাঁহারই প্রচেন্টায় ইহা বিরাট সাফল্য অর্জন করে। আগস্ট মাসে লক্ষ্ণোতে সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে রিপোর্টিট পেশ ও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রুতি হয়। প্ননরায় ইহা পেশ করা হয় ১৯২৮ সালের ডিসেন্বরে অন্তিউত কলিকাতার সর্বদলীয় সভায় এবং ঐ সভায় ম্নিলম লীগ, শিখ লীগ ও হিন্দ্ মহাসভার প্রতিনিধিদিগের পক্ষ হইতে বিভিন্ন আপত্তি তোলা হয়। ম্নিলম লীগের বিরোধিতা ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রুত্বর এবং উহার ফলে অন্য দ্বুটি দলও বাধাদান করিতে আগাইয়া আসে।

নেহর, রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হইয়াছিল যে, শাসনতলের মৌলিক ভিত্তি কি হইবে এই প্রশ্নে কমিটি একমত হইতে পারেন নাই কারণ সংখ্যালপ কয়েকজন সদস্য ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনকে মানিয়া লইবেন না এবং শাসন-তন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ দিয়াছেন। যাহা হউক. নেহর, কমিটির সদস্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই 'যে সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য পূর্ণস্বরাজ তাহাদের কার্যকলাপের অধিকার থর্ব না করিয়া' শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইয়াছিলেন। রিপোটে শাসনতন্ত্রের যে থসড়া তৈয়ারী করা হইয়াছিল তাহা ছিল কেবল ব্টিশ ভারতের জন্য। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগর্মি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হইয়াছিল যে, বর্তমান ভারত গভর্নমেন্ট দেশীয় রাজ্যগর্মিল সম্বন্ধে যে অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকারও চক্তি বা অন্য কোন অধিকারবলে অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ এবং কর্তব্য পালন করিবেন। অবশ্য, ভবিষ্যতে যে পর্যন্ত না যান্তরাম্ম গঠনের জন্য আবশ্যক অধিকারগর্বল ছাড়িয়া দিতে ভারতের দেশীয় রাজ্যগর্নি প্রস্তৃত হর ততদিন ভারতের অর্বাশ্টাংশের সহিত ঐগর্নির যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের মিলনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করার কথা রিপোর্টে বলা হইয়াছিল। প্রদেশগুর্লির জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হইয়াছিল স্বায়ন্তশাসন এবং সিন্ধ্র ও কর্ণাটককে পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হইরাছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে—উভর স্থানেই কার্যনির্বাহকদিগকে আইনসভার নিকট দায়ী করা হইয়াছিল। সেনেট ও প্রতিনিধি সভা লইয়া গঠিত হইবে কেন্দ্রীয় আইনসভা—প্রাদেশিক আইনসভাগ্রলি সেনেটের নির্বাচনে অংশগ্রহণ

১ বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে।

করিবে। দ্ব্রী-প্রবৃষ উভয় জাতির প্রত্যেক প্রাশ্তবয়ন্দের ভোটদানের অধিকার থাকিবে এবং হিন্দ্র, ম্নুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে লইয়া যোথ-নির্বাচন হইবে। সংখ্যালঘ্র সম্প্রদায়ের জন্য কেবল দশ বংসর কালের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিবে। বাশ্গলা ও পাঞ্জাবে আদৌ কোনও সংরক্ষিত আসন থাকিবে না। ভারতের একটি স্পুশীম কোর্ট ও প্রিভি কার্ডিসেলে আপীল করার ব্যাপারে মোলিক বাধানিষেধ থাকিবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করিবেন সিভিল সার্ভিসেকে। রিপোর্টে আরও উনিশটি মোলিক অধিকারের কথা পর পর উল্লেখ করা হইয়াছিল যেগ্রলিকে সংবিধানে রূপে দিতে হইবে। বাকী সকল ক্ষমতা নাসত হইবে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উপর।

নেহর, কমিটির সর্বাপেক্ষা বিরাটতম সাফল্য ছিল প্রস্তাবিত শাসনত ব অনুযায়ী আইনসভাগ্রলিতে হিন্দু, স্কুসলমান ও শিথদিগের প্রতিনিধিষ সম্বন্ধীয় প্রশেনর মীমাংসা। অলপ কিছু দিন পূর্বে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটিয়াছিল তাহার পর এত শীঘ্র এরূপ একটি বিরাট সাফল্য সম্ভব হইত না যদি না সাইমন কমিশনের নিয়োগের দ্বারা নৃত্ন পরিস্থিতির উল্ভব হইত। রিপোর্টে সকল সম্প্রদায়ের জন্য একটি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাহাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুসারে আইনসভায় সংরক্ষিত আসনের অধিকারী হইবেন; উপরন্তু, অন্যান্য আসনের জন্য নির্বাচনে প্রতিশ্বন্দ্বিতা করারও অধিকার তাঁহাদের থাকিবে। অবশ্য, এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেবল দশ বংসরকাল চলিবে। বাণ্গলা ও পাঞ্জাবের জন্য আদো কোনও সংরক্ষিত আসন না রাখাই কমিটি স্থির করিয়া-ছিলেন। এই দুইটি প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা জাতীয়তাবাদের নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কোনও সংরক্ষণব্যবস্থা দাবী করেন নাই—এবং, সংখ্যাগরে সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদিগের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কমিটি অন্যায় ও অযোজিক বলিয়াই মনে করিয়াছিল। শিখদের সম্বন্ধে বলা যায়, অন্য দুইটি সম্প্রদায় রাজী হইলে তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগর্নল ছাড়িয়া দিতে প্রস্তৃত ছিলেন—কিন্তু তাহারা রাজী না হওয়ায় শিখেরা তাঁহাদের সংখ্যার তুলনায় বেশী আসন দাবী করিয়া বসিলেন। যে নীতির প্রশ্নটি নেহর, কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল উহা ছাড়াও, বাস্তব দিক হইতে বিচার করিয়াও দেখা গিয়াছিল যে. বাণ্গলা ও পাঞ্চাবের সমস্যার সর্বোংকুট সমাধান হইবে ঐ দুইটি প্রদেশে কোনও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখা। বাণ্গলায়, যেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫৪ জন ও হিন্দু শতকরা প্রায় ৪৬ জন,—প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত আসনগ্রলির শতকরা ৪০টি মুসলমানগণ ও শতকরা ৬০টি হিন্দুরা পাইয়া থাকেন। বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুষায়ী পাঞ্জাবে নির্বাচিত আসনগালীর মধ্যে

মুসলমানদের আছে শতকরা ৫০টি আসন, হিন্দুদের শতকরা ৩১টি এবং শিখদের শতকরা ১৯টি—অথচ সেখানে মুসলমানদিগের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন, হিন্দ, শতকরা ৩৪ জন এবং শিখ শতকরা ১১ জন। এখন হিন্দ্র, মুসলমান ও শিথদিগের যে প্রতিনিধিত্ব চালা আছে উহা 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার' উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে—যাহা ১৯২৬ সালে লক্ষ্যোতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুশ্লিম লীগের মধ্যে আপোষ হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্যা 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা' অনুযায়ী হাস পাইয়াছিল, কারণ অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানগণ তাঁহাদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী আসন লাভ করিয়াছিলেন এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান স্বার্থের বিন্যাস করা হইস্কাছিল। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনানুযায়ী মুসলমান প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, বাণ্গলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান-দিগের নিকট উহা আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলগানির পক্ষে গ্রহণযোগ্য আর কোনও অনুপাত স্থির করাও প্রায় অসম্ভব বলিয়া নেহর, কমিটি বুঝিয়াছিলেন। অতএব, বাস্তব দুগিউভগী হইতেও, বাংগলা ও পাঞ্জাবে কোনও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া কমিটি মনে করিয়াছিলেন।

নেহর্র কমিটি যখন ন্তন শাসনতলের নীতি নির্ধারণের আলোচনায় বাস্ত তখন অনাত্র বহু কোত্হলোন্দীপক ঘটনা ঘটিতেছিল। ১৯২৮ সালের মে মাসে পুণাতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সন্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে যে উদ্দীপনা দেখিয়াছিলাম তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকাল কারাবাসের সময় কংগ্রেসসেবকদিগের জন্য কয়েকটি ন্তন যে কর্মধারা তৈয়ারী করিয়াছিলাম সেগ্রিল আমার বক্তৃতায় তুলিয়া ধরিয়াছিলাম। যেমন, আমি বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছিলাম যে, কংগ্রেসের উচিত সরাসরি শ্রমিকদিগকে সঞ্চবন্ধ করার কাজ গ্রহণ করা এবং যুবক ও ছাত্রদিগের তাহাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা—সেই সঙ্গে স্বদেশসেবার জন্যও পূথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করা ছাড়াও মহিলাদের পূথক রাজনৈতিক সংগঠনের উপরও আমি জাের দিয়াছিলাম। পুণা হইতে বোদ্বাইয়ে গিয়া দেখিলাম যে, সেখানকার যুব সমাজ ইতিমধ্যেই বোদ্বাই প্রেসিডেন্সী ইয়থ লীগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং কংগ্রেস কমিটির নিকট হইতে বখন প্রত্যাশিত নেতৃত্ব পাওয়া যাইতেছে না তখন তাহারা জাতির সেবায় উদ্যোগী হইবার জন্য প্রস্কৃত হইতেছে। দেখিলাম ১৯২২ সালে গ্রন্ধরাটে যে বারদৌলী মহকুমার মহাত্মা পশ্চাদপসরণের আদেশ দিয়াছিলেন সেখানে জুন মাসে পূর্ণোদামে কর-বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছে। জমির খাজনা নির্ধারণে গভর্নমেন্ট

শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধির আদেশ দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেলের (প্যাটেল দ্রাতৃন্বয়ের কনিষ্ঠতর) নেতৃত্বে কৃষকগণ উহা দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া সত্যাগ্রহের আশ্রর লইরাছিলেন। সচরাচর যেমন ঘটিয়া থাকে, ইহার পর পর্লিসের অত্যাচার চলিল: সম্পত্তি এবং জমি বাজেয়া তকরণও তাহার মধ্যে ছিল। বারদৌলীর কৃষকগণের পক্ষ হইতে কয়েক মাস ধরিয়া বীরত্বপূর্ণ অহিংস সংগ্রাম চালানো হইল এবং শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্টকে নতি স্বীকার করিতে হইল। সমগ্র বোদ্বাই প্রেসিডেন্সী—বিশেষতঃ বোদ্বাই শহর— বারদৌলীর কৃষকদের সমর্থনে আগাইয়া আসিয়াছিল এবং আন্দোলনে মহিলারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালে বিরাটতর যে সংগ্রাম বোদ্বাইকে চালাইতে হইয়াছিল বারদৌলীর এই আন্দোলন ছিল তাহারই সূচনা। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়াই শ্রীয়ন্ত বল্লভভাই প্যাটেল বিপাল খ্যাতি অর্জন করিতে সমর্থ হন। ইহার পূর্বে তিনি অবশ্য মহাত্মার সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও বিশ্বাসী অনুগামীদের অন্যতমরূপে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বারদৌলীর জয়ের ফলেই ভারতীয় নেতাদের প্রেরাভাগে তাঁহার স্থান হইল। তাঁহার এই বীরোচিত কার্যের প্রশংসাস্বরূপ মহাত্মা তাঁহাকে 'সর্দার' (অর্থাৎ নেতা) উপাধি দেন: ঐ নামেই তিনি এখন সাধারণতঃ পরিচিত।

আগস্ট মাসে লক্ষ্মোতে যখন সর্বদলীয় সম্মেলন হয় তখন ন্তন একটি ঘটনা ঘটিল। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত তর্ণ তাঁহারা নেহর, কমিটির সাম্প্রদায়িক প্রশেনর মীমাংসাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন. কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাবের পর যে ঔপনিবেশিক ধরনের গভর্নমেন্টের জন্য স্বুপারিশ করা হইয়াছিল উহা তাঁহাদের নিকট একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কাজেই, লক্ষ্মোতে সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐ রিপোর্ট গ্রহণে বাধা দান করাই ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায়। এরপে কার্যধারার দ্বারা কংগ্রেসের শন্ত্রাই পরমানন্দ ও তৃণিত লাভ করিত, জাতীয় ঐক্যের জন্য কার্যরত শক্তিগুলিকে দুর্বল করা হইত এবং সাইমন কমিশনের মর্যাদা নন্ট না হইয়া বৃদ্ধি পাইত। সৃতরাং আমাদের ফার্যধারা স্থির করিবার জন্য কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদিগের একটি ঘরোয়া সভা লক্ষ্মোতে ডাকা হইল এবং পশ্ডিত জওহরলাল নেহর, ও আমি এই প্রস্তাব দিলাম যে, সভার মধ্যে বিভেদ স্থির দ্বারা সর্বদলীয় সন্মেলনকে পশ্ড না করিয়া সেখানে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া সম্ভূষ্ট থাকা এবং তাহার পর স্বাধীনতার অনুক্লে দেশে সক্রির প্রচার চালাইবার উন্দেশ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন করার উদ্যোগী হওয়াই আমাদের কর্তব্য। বামপন্থীদের সভায় এই প্রস্তাব গ্রেছীত হইল এবং সেই অন্যায়ী পশ্ডিত জওহরলাল নেহর, ও আমি সর্বদলীয় সম্মেলনে বিভেদ স্থিত না করিয়া স্বাধীনতার প্রশেন আমাদের বন্ধব্য স্পন্ট করিয়া তলিয়া

ধরিলাম। সম্মেলনের পর, সারা দেশে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের শাখা গড়িয়া তুলিতে আমরা উদ্যোগী হইলাম এবং নভেন্বর মাসে দিল্লীতে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের উন্বোধন হইল।

লক্ষ্মোতে যে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' স্বর্হ হয় উহা আর একটি আন্দোলন —যথা ছাত্র আন্দোলনের সমসাময়িক ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশনকে বর্জানের আন্দোলন সূত্র, হইলে সারা বাজালার বিশেষতঃ কলিকাতার ছাত্রগণ ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকের বিরুদ্ধেই কলেজের কর্তৃপক্ষগণ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তথনই ছাত্রগুণ তাঁহাদের স্বার্থের জন্য লড়াই করিবার মত নিজেদের একটি সংগঠনের অভাব অনুভব করিতে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা হইতেই বাংগলায় ছাত্র আন্দোলনের জন্ম হুয়। আগস্ট মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ছার্চাদগের প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের পর সারা বাঙ্গলা জুড়িয়া বহু ছাত্র সংগঠন গড়িয়া উঠে এবং কিছুদিন পরে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্র মহলে এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও অম্থিরতা দেখা দেয়। আগের বংসরে, কলিকাতা হইতে অনতিদূরে খঙ্গাপ্ররে রেলকমীদের ধর্মঘট হইয়া গিয়াছে। ১৯২৮ সালে কলিকাতার প্রায় ১৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জামসেদপুরে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টীল ওয়ার্কস-১এ ধর্মঘট হইল, যাহার মধ্যে ছিলেন ১৮,০০০ কমী। এই ধর্মঘট কয়েক মাস ধরিয়া চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি মীমাংসা হইল; উহা কমীদিগের খুবই অনুকলে হইয়াছিল। টাটার ধর্মঘট অপেক্ষাও যাহা অধিকতর গ্রেত্বপূর্ণ ছিল তাহা হইল বোদ্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদিগের ধর্মঘট—যাহাতে অন্ততঃ ৬০,০০০ শ্রমিক লিণ্ড ছিলেন। প্রথম দিকে এই ধর্মঘটের সাফল্য ছিল বিসময়কর এবং ইহার দ্বারা কেবল মিল-মালিকদেরই নয়, গভর্ন মেন্টেরও গ্রেহ্তর অস্কবিধার স্ছিট হইয়াছিল। ইহার পর. কলিকাতার নিকটে লিলুয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের কারখানার ১০,০০০. জামসেদপুরে টিনপেলট কোম্পানীর ৪.০০০ এবং কলিকাতা হইতে প্রায় বিশ মাইল দরে বজবজে তেল ও পেট্রোল ওয়ার্কস-এর ৬.০০০ শ্রমিক ধর্মঘট

<sup>ু</sup> বৈ অলপ করেক জন দেশকমা ছার্রাদগকে সেই সময়ে সংঘবন্ধ হওয়ার জনা উৎসাহ দিয়াছিলেন, পশ্ডিত জওহরলাল নেহর, ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

ু এই ধর্মাঘট যখন প্রায় ব্যর্থ ইইতে চলিয়াছিল তখন শ্রমিকদের চাপেই বর্তমান গ্রন্থের লেখক ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাহার পর ধর্মাঘট প্রনর্ভ্জীবিত ও শক্তিশালী হয় এবং
ইহার ফলে একটা সম্মানজনক মীমাংসা সম্ভব হয়। দ্ভাগ্যক্রমে, মীমাংসার পর শ্রমিকদের
মধ্যে মতবিরোধ ঘটায় মারাত্মক ফল হয়। টাটার ধর্মাঘট ছিল লেখকের শ্রমিক আন্দোলনে
প্রথম দীক্ষান্বর্প, যাহার সহিত বরাবর তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যক্তে রহিয়াছেন।

করিল। শেষে উল্লেখ করিলেও, কলিকাতায় ও উহার নিকটবতী পাটকলগ্র্লিতে ২০০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘটও কম গ্রুত্বপূর্ণ ছিল না। বোদ্বাইয়ের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘটর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয় কারণ ইহা একটি সঞ্ঘবন্দ, স্মৃত্থল দলের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল যাঁহারা কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বিলয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল; এবং তাঁহাদের মধ্যে অভততঃ কয়েকজন পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় নিজেদের গোঁড়া কমিউনিস্ট বিলয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অভতর্গত চরমপন্থীদের দ্বারাই উপরোক্ত ধর্মঘটগর্মলির অধিকাংশ পরিচালিত হয় এবং সেজনাই দিন দিন তাঁহাদের গ্রুত্ব বাড়িতে থাকে। বৎসরের শেষের দিকে খনি অঞ্চল ঝিয়য়য় যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হইল তখন দেখা গেল যে, বামপন্থীদের সংখ্যা যথেন্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে কমিউনিস্টদের দলই হইতেছে সঞ্ঘবন্ধ ও স্মৃত্থল। এই অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে লীগ এগেন্স্ট্ ইম্পিরিয়ালিজ্মের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার একটি নতেন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

সাধারণতঃ, ডিসেম্বর মাস হইয়া উঠিয়াছিল সভা ও সম্মেলনের মাস, যেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস (যাহার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল), সর্ব-দলীয় সম্মেলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। যুব কংগ্রেসের সভাপতি হন বোশ্বাইয়ের পাসী নেতা শ্রীযান্ত কে, এফ, নরীম্যান—ির্যান কংগ্রেসের বামপন্থী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন আইন ব্যবসায়ী এবং প্রথমে একজন স্বরাজ্যপূর্ণথী সদস্য হিসাবে বোম্বাই আইন পরিষদে যোগাতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছিলেন। অবশ্য, বোম্বাই গভর্নমেন্টের ব্যাক বে রিক্লামেশন পরিকল্পনার ফলে অর্থের যে বিরাট অপচয় হইয়াছিল উহা জনসমক্ষে তুলিয়া ধরার প্রয়াসের ন্বারাই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে আদালতে মানহানির মামলার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল: ইহাতে অবশ্য তিনি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীযাক্ত নরীম্যান বিখ্যাত হইয়া উঠার পর হইতে যতদিন না মহাত্মার অনুরোধে তাঁহাকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য করা হয় ততদিন চরমপন্থী মত পোষণ ও প্রকাশ করিয়া চলিয়াছিলেন। যুব কংগ্রেসের গ্রুত্ব ছিল এই যে, ইহা দেশের জনজীবনে একটি নতেন ধারার স্থিতি

<sup>ু</sup> সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য লীগকে প্রথমে একটা অ-কমিউনিস্ট সংস্থা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ইহার সভা ছিল। পরে লীগ যখন কার্যতঃ একটা কমিউনিস্ট সংস্থা হইয়া উঠিল তখন জাতীয় কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আর ইহার সভা রহিল না।

করিরাছিল এবং ইহার মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের<sup>,</sup> মনোভাব হইতে কিছুটা ভিন্ন একটি মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

কংগ্রেস সংতাহে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সন্মেলনের দুর্ভাগ্য-জনক পরিণাম হইয়াছিল। নেহর রিপোর্টের খসড়া রচনায় যাঁহাদের হাত ছিল না তাঁহারা সকলে এখন দৃঢ়ে সঙ্কলপবন্ধ হইয়া আক্রমণ করিলেন। শ্রীষান্ত এম. এ, জিল্লা—যিনি এক বংসর পূর্বে কলিকাতায় মুন্স্লিম লীগের সম্মেলনে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মত প্রচার করিয়াছিলেন—তিনি এখন নেহর: রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক প্রশেনর যে মীমাংসাকে রূপ দেওয়া হইয়াছিল উহার সংশোধনের জন্য তাঁহার সেই বিখ্যাত 'চৌন্দ দফা' দাবী লইয়া আগাইয়া আসিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, ভারতীয় আইন সভার উভয় কক্ষে মুসল-মানদের জন্য নির্বাচিত আসনগুলের এক-তৃতীয়াংশ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংগলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ, অতিরিক্ত ক্ষমতাগুরিল প্রদেশগুলির উপর ন্যুস্তকরণ ইত্যাদি ছিল তাঁহার দাবী। এই মনোভাব অবলম্বন করায় প্রতিক্রিয়াশীল স্বধ্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠা শ্রীযুক্ত জিলার পক্ষে সম্ভব হইল কিন্তু নেহর বিপোর্টের মূল্য ও গুরুত্ব কমিয়া গেল। মুসলমানদের অনুসরণে, শিখেরাও কতকগুলি চরম দাবী উত্থাপন করিলেন; এবং হিন্দ্র মহাসভার প্রতিনিধিগণ নেহর রিপোর্টে ইতিপর্বেই যাহা গ্রাহ্য হইয়াছে তাহার বেশী আর কোনও সূর্বিধা দিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন; এমন কি, মুসলমানদের নেহরু কমিটি কর্তৃক যে সমুস্ত সূত্রিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেও তাঁহারা ছাড়িলেন না। নেহর রিপোর্টের পক্ষে মুস্লিম লীগের সমর্থন লাভ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এই কারণে যে ঐ সংগঠনের মধ্যের দলগুলি প্রধানতঃ ব্যক্তিগত মতামত ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। দৃ.ফাল্ডল্বর্প বলা যায়, স্বর্গতঃ স্যার মহম্মদ সফীর নেতৃত্বে পরিচালিত দলটি সাম্প্রদায়িক প্রশেন বিরূপতার মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতাকে সমর্থন জানাইয়াছিল। নেহর, রিপোর্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনের পক্ষে ছিল জাতীয়তাবাদী দল। সাম্প্রদায়িক প্রমেন শ্রীযুক্ত জিল্লা কর্তৃক পরিচালিত দলটি প্রতিক্রিয়াশীল মনো-ভাব গ্রহণ করিয়াছিল অথচ সাইমন কমিশন বর্জনের প্রতি তাহাদের সমর্থন ছিল। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে ম**ুশ্লি**ম

<sup>ু</sup> মহাত্মার স্বরমতী আশ্রম ও শ্রীঅর্রবিন্দ ঘোষের পদিডচেরী আশ্রম হইতে যে নিন্দ্রিয়তাবাদ প্রচার করা হইতেছিল উহার বির্দ্ধে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে এই প্রন্থের লেখক কর্মবাদের কথা প্রচার করেনে। জীবনের বাস্ত্তব ক্ষেত্রে আর্থ্নিকীকরণের জন্যও তিনি বিলয়ছিলেন। এই বন্ধৃতা মহাত্মা ও শ্রীঅর্রবিন্দ ঘোষের ভক্তদিগের মধ্যে অসন্তোবের স্ত্তি করিয়াছিল।

লীগের একটা সভা আহতে হয়; কিল্কু বিবদমান দলগ্নলির মধ্যে দার্বণ মত-বিরোধের ফলে হটুগোলের মধ্যে ঐ সভা শেষ হইয়া যায়।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেস যথন একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের অন্কুলে সিম্পান্ত গ্রহণ করিল তখন মনে হইয়াছিল যে, ঐ সিম্পান্ত ঠিকই হইয়াছে। নেহর, কমিটির পক্ষে একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রস্তৃত করা সম্ভব হইলে এবং ১৯২৮ সালের আগস্টে লক্ষ্মোতে সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক ইহা গ্রীত হইবার পর এই ধারণা বন্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু পরবতী অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কংগ্রেসের পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভুল হইয়াছিল, যেমন ভুল হইয়াছিল গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান করা যেখানে অন্যান্য এমন অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন যাঁহাদের সেখানে থাকিবার কোনও অধিকার ছিল না। যে দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ও একচেটিয়াভাবে উহারই। সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্ট দেশের সকল দল অনুমোদন করিলেই কেবল ইহার মূল্য হইতে পারে। কিন্তু যে দেশ কিছুকাল যাবং বিদেশী শাসনাধীন রহিয়াছে সে দেশে এরূপ অনু-মোদন লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। এরূপ কোন দেশে কিছু দল গভর্নমেন্টের মুঠার মধ্যে থাকিতে বাধ্য এবং এই দলগুলি সব সময়েই নেহর রিপোর্টের ন্যায় দলিলের অনুমোদনে প্রতিবন্ধকতা সূচ্চি করিতে পারে। উপরন্তু, অন্যান্য দলগুলি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ব্রতী না হইলে এরূপ অনুমোদনের সার্থকতাই বা কি আছে? কাজেই, যে দল সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র রচনার জন্য উহার আর কোনও দলের মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নয় যাহার জন্য উহা একাই লডিতেছে।

ঐ বংসরে সর্বাপেক্ষা গ্রহ্মপূর্ণ যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহা হইল পশ্ডিত মতিলাল নেহর্র সভাপতিত্ব কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। কংগ্রেসের সৃষ্টি হওয়ার পর কলিকাতা অধিবেশনেই লোকসমাগম হইয়াছিল সর্বাধিক এবং সমস্ত আয়োজনই বিরাটভাবে করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের মধ্যে দ্রইটি দল ছিল—অপেক্ষাকৃত প্রবীণদিগের যে দল তাহায়া উপনিবেশিক ধরনের গভর্নমেন্ট পাইলেই সন্তৃষ্ট হইত এবং সেজনাই নেহর্বরপোর্টকে প্রগাপ্রির গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল এবং বামপন্থীদের দল যাহায়া স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গ্রহীত প্রস্তাবে জিদ ধরিয়া বসিয়া ছিল এবং জাতির প্রণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই নেহর্ব রিপোর্ট গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল। পশ্ডিত মতিলাল নেহর্বর অন্রোধে নভেন্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেসে কমিটির এক সভায় এই দ্রইটি দলের মধ্যে একটি আপোষ হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে মহাজা এই কারণে দিল্লীচুন্তি মানিয়া লইতে আপত্তি জানাইলেন যে, ইহা স্ব-বিরোধী এবং ফলে দল দ্রইটির মধ্যে

প্নরায় ফাটল দেখা দিল। মহাত্মা ও পশ্ডিত মতিলাল নেহর, আপোষের জন্য বহু, চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে সর্বাধিক যে স্ক্রবিধা দেওয়া সম্ভব ছিল তাহা বামপন্থীদের নানতম দাবী পরেণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। ইহা ঠিক যে, প্রকাশ্য বিরোধ এড়াইয়া চলার ইচ্ছা বামপন্থী নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়াছিল কিন্তু ঐ দলের সাধারণ কমীদের নিকট আপোষের কথা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ফলে বামপন্থীরা সকলেই মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিলেন; তাঁহারা লেখক কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন জানাইলেন। মহাত্মার প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল: "১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তাহার পূর্বে ব্টিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গ্রেখত হইলে কংগ্রেস সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে নেহর্ব কমিটি কর্তৃক রক্তিত শাসনতল্যকে প্রোপ্রারভাবেই গ্রহণ করিবে; কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে ইহাকে গ্রহণ করা না হয় কিংবা তাহার পূর্বেই ইহা প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে কর-দান হইতে বিরত থাকিবার জন্য 'এবং এই ধরনের আর যে সিন্ধান্ত লওয়া হইবে সেইভাবে' দেশকে নির্দেশ দিয়া কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়িয়া তুলিবে।" লেখক এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সম্তুল্ট হইবে না যন্দ্রারা ব্টিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ বুঝাইবে; এবং অন্যান্য-দিগের মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহর ও ইহা সমর্থন করিলেন। এই প্রস্তার্বটি ৯৭৩—১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়; অবশ্য স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া যে সকলের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল এরূপ বলিতে পারা যায় না; কেন না, মহাত্মার ভক্তগণ মর্যাদার প্রশ্ন ইহার সহিত জড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি পরাজিত হন তাহা হইলে তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। স্তুরাং, দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই যে বহু লোক তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন এমন নয়—পরন্তু তাঁহারা ভোট দিয়াছিলেন এই কারণে যে, তাঁহারা সেই দলে পড়িতে চাহেন নাই যে দলের বারা মহাত্মা কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। তথাপি, এই ভোটের শ্বারা প্রমাণ হইয়াছিল যে, বামপন্থীরা শক্তিশালী এবং তাঁহাদের প্রভাবও কম নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের যে ফুল হইয়াছিল, তাহার পর কলিকাতা কংগ্রেসের ফুল হইল একেবারে উল্টা রকমের। নির্বাচিত সভাপতি যেদিন আসিয়া পেণছিলেন সেদিন তাঁহাকে যে বিপ্লুল সংবর্ধনা জানানো হয় তাহা রাজা মহারাজাদেরও ঈর্ষার উদ্রেক করিত; কিন্তু যখন তিনি প্রস্থান করিলেন তখন প্রত্যেকের মুখে হতাশা স্পত্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া। সেই সময়ে সমগ্র দেশব্যাপী দার্শ উন্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস সাহসের সহিত কাজ করিবে। কিন্তু দেশ যখন প্রস্তুত তখন নেতারা প্রস্তুত

ছিলেন না। মহাত্মার স্বদেশবাসীর দ্বর্ভাগ্য যে, তিনি কোনও আলো দেখিতে পান নাই। এজনাই কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গৃহীত দায়-সারা প্রস্তাবিট কেবল ম্ল্যবান সময় নন্ট করিল। কেবল উন্মাদ বা ম্র্থ না হইলে ইহা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনও প্রবল প্রতাপান্বিত ব্টিশ গভর্নমেন্ট বিনা বাধায় মানিয়া লইবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন চলিবার সময় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সংহতি প্রদর্শন ও ক্ষ্মাত্র শ্রমিকদের বিষয় বিবেচনার জন্য আবেদন জানাইবার উদ্দেশ্যে ১০,০০০ শ্রমিকের এক শোভাষাত্রা কংগ্রেস মন্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু অভ্যুত্থানের এই সকল লক্ষণ নেতাদের মনে কোনও রেখাপাত করিল না। সাইমন কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সক্রে—এবং নিশ্চয়ই কলিকাতা কংগ্রেসের প্রেই—যে সিন্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল উহা ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত গ্রহীত হইল না। কিন্তু ততদিনে অবস্থার অনেক অবর্নতি ঘটিয়াছে।

## আসন্ন অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত (১৯২৯)

ইতিপূর্বেই আমরা যেরূপ দেখিয়াছি, কলিকাতা কংগ্রেসের মোট ফলাফল দাঁডাইয়াছিল এই যে. কালের গতিকে পিছনের দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু মহাত্মার ন্যায় একজন দ্রেদ্ধিটসম্পন্ন রাজনীতিবিদ কালের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কলিকাতা কুংগ্রেসে বামপন্থীরা সত্য সত্যই তীব্র বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নেতৃপদ রাখিতে হইলে কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই বিরোধিতার মোকাবিলা না করিলে তাঁহার চলিত না। পরবতী বারো মাসে যে সকল কৌশলের সাহায্য তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগ্রলি ছিল সত্য সতাই অপূর্ব। এখনই আমরা দেখিব, কংগ্রেসের পরবতী অধিবেশনে তিনি নিজে স্বাধীনতার কথা প্রচার করিয়া চরমপন্থীদের অস্ক্রবিধায় ফেলেন এবং বামপন্থী কোনও কোনও নেতাকে দ্বপক্ষে টানিয়া লইয়া বিভেদ স্টিট করিতে বিরোধী-দিগের মধ্যে সমর্থ হন। কি স্বরাজ্যপন্থী কি 'সংস্কার-বিরোধী', অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদিগের সকল শ্রেণীর কাছেই বামপন্থীদের এই বিরোধিতা সমান বিপদ হইয়া দেখা দিয়াছিল. এবং কলিকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ্যপন্থী পণ্ডিত মতিলাল নেহর কে 'সংস্কার-বিরোধী' মহাত্মা গান্ধীর পাশাপাশি দাঁডাইয়া একই বিপদের বিরুদেধ লভাই করিতে দেখা গিয়াছিল। পরবতী কয়েক মাসে এই সাময়িক ঐক্য আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং এক শ্রেণীর বামপন্থী নেতাদের সাহায্যে কংগ্রেসের পরিচালনায় তাঁহার ক্ষমতা প্রনর ধার করা এবং কলিকাতা কংগ্রেসের কার্যধারার ফলে দেশে তাঁহার মর্যাদা যে একেবারে নন্ট হইয়া গিয়াছিল উহা ফিরাইয়া আনা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হইল।

কংগ্রেস একটি লিখিত চরমপত্র দিয়াছে, কেবলমাত্র এজন্যই গভর্নমেন্ট নতি স্বীকার করিয়া বিনা বাধায় ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন মানিয়া লইবেন—মহাস্মার ন্যায় একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সত্য সত্যই ইহা মনে করিতেন বিলয়া কাহায়ও পক্ষে সত্য সতাই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। সেজনা, এই ধারণাই

<sup>ু</sup> কলিকাতা কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই তিনি প্রকাশ্যে প্রচার স্বর্ করেন যে, যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিথের মধ্যে গড়র্শমেন্ট ভারতের স্বায়ন্তশাসনের দাবী মানিয়া না লন তাহা হইলে ১৯৩০ সালের ১লা জান্বয়রী তারিখে তিনি একজন 'স্বাধীনতাওয়ালা' হইয়া যাইবেন। এই এক বংসরের সময়-সীমা ১৯২১ সালে তাঁহার এক বংসরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

করিতে হয় যে, কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা কেবল সময় লইতেছিলেন, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি অদুর ভবিষাতে লড়াই শুরু করার জন্য প্রস্তৃত ছিলেন না। বাহতবিক পক্ষে. ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসেও কোনও প্রকারের গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন শুরু করার কোনও পরিকল্পনা মহাত্মার ছিল না—অথচ সেখানে তাঁহার দ্বারা আনীত দ্বাধীনতার প্রস্তাবটিই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যথেষ্ট আত্মান্-সন্ধানের পরেও তিনি দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শ্বরু করার জন্য মন দিথর করিয়া উঠিতে পারেন নাই—লবণ তৈয়ারীর আন্দোলনের মধ্য দিয়া যাহার স্টুনা হইতে পারিত। কিন্তু, সারা ১৯২৯ সাল ধরিয়া কংগ্রেস দেশকে দৃঢ় ও কোশলপূর্ণ নেতত্ব দিতে বার্থ হইলেও দেশবাসীর অস্থিরতা কোনও প্রকারেই হাস পায় নাই। পক্ষান্তরে, বৈশ্ববিক শক্তিগুলি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, যদিও সমন্বয়ের অভাবে শক্তির বিরাট অপচয় হইয়াছিল। এই সময়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান ধারাটি ছাড়াও আরও তিনটি ধারায় তৎপরতা দপষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছিল। বিপ্লবিগণ গোপনে কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতেছিলেন যাহা উত্তর ভারতেও কতকটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেশের প্রতিটি প্রান্তে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাণ্ডল্য দেখা দিয়াছিল এবং সর্বগ্রই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল মধ্যবিত্ত যুব সমাজের জাগরণ।

এই বৈশ্লবিক আন্দোলন স্পণ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে লাহোর ও দিল্লীর দুইটি ঘটনার মধ্যে। লাহোরে মিঃ স্যান্ডার্স নামে একজন পর্বলিস ইন্সপেক্টরকে হত্যা করা হয়; তিনি ইংরাজ ছিলেন। বলা হইয়াছিল যে, ১৯২৮ সালে नाट्यात मार्टेमन-विद्यापी जाल्मानानत ममस नाना नाजभ तारस्य छेभर य আক্রমণ হয়, যাহার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু হয়, তজ্জন্য মিঃ স্যান্ডার্স দায়ী ছিলেন বলিয়া বিম্লবীরা বিশ্বাস করিতেন এবং ইহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। অপর ঘটনাটি হইল দিল্লীতে অধিবেশন চলিবার সময় আইন সভার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ; সর্দার ভগং সিং ও শ্রীযুক্ত বটুকেশ্বর দত্ত নামে দুইজন যুবককে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া গ্রেণ্ডার করা হয়। এই সকল ঘটনার পর, সমস্ত দেশ জ্বাড়িয়া বহু সংখ্যক যুবকের গ্রেপ্তার চলে এবং ১৯২৯ সালের প্রায় মাঝামাঝি লাহোরে সারা ভারত ষ্ড্যন্ত্র মামলা শুরু হয়। যে কোনও কারণেই হউক না কেন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার দ্বারা জন-সাধারণের মধ্যে কেবল সাড়াই জাগে নাই, তাঁহাদের সহান্ভূতিরও উদ্রেক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল এই যে, সদার ভগৎ সিং তাঁহার গ্রেম্তারের প্রের্ব পাঞ্জাবে যুব আন্দোলনেরু (যাহাকে নওজোয়ান ভারত সভা বলা হইত) নেতারপে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার সহক্মিপণ তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর এবং বিচার চলিবার সময় যে নিভাকি ও অনমনীয়

মনোভাব দেখাইয়াছিলেন তাহা জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। উপরন্ত, একটি সুপরিচিত দেশপ্রেমিক পরিবারে সর্দার ভগৎ সিং জন্মিয়া-ছিলেন: সর্দার অজিত সিং যিনি ১৯০৯ সালে লালা লাজপং রায়ের সহিত একত্রে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হন, ভগং সিং ছিলেন তাঁহারই দ্রাতুষ্পুত্র। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতা ও ধমীর উন্মত্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনর্পে নওজোয়ান ভারত সভা প্রথম শ্রুর হয়। যদি সরকারী অভিযোগসমূহ বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে. ঐ সভা একটি বিশ্লবী সংগঠন হইয়া উঠে এবং ইহার কোন কোন সদস্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও রত হন। এই সকল অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা যাহাই হউক না কেন, সমাজবাদের প্রতি ঝোঁক যে সভার মধ্যে স্পষ্টতঃই দেখা গিয়াছিল. ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহা উল্লেখ করাও এখানে অপ্রাস্থিত হইবে না যে, পাঞ্জাবের সকল যুব সংগঠনেরই সমাজবাদের প্রতি তীর ঝোঁক রহিয়াছে। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে করাচীতে যখন নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশন হয় তখন ইহার পাঞ্জাব শাখার সদস্যগণ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে, তাঁহারা সন্তাসবাদের বিরোধী এবং সমাজবাদী ধারায় গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিগণ তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর অনতিবিলম্বেই এই দাবী জানাইলেন যে, সাধারণ অপরাধীদের অপেক্ষা তাঁহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে হইবে কারণ তাঁহারা বিচারাধীন রাজবন্দী—্যতক্ষণ না তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দশ্ভিত হইতেছেন তাঁহাদের ততক্ষণ নিদেশি বলিয়া মনে করিতে হইবে: এই ব্যাপারে সর্দার ভগং সিং তাঁহাদের নেতা ছিলেন। নিয়মতান্ত্রিক যে সকল উপায় প্রচলিত ছিল সেগ্বলির সাহায্যে চেণ্টা করিবার পর তাঁহারা যখন দেখিলেন যে কোনও প্রতিকার সম্ভব হইল না তখন তাঁহারা অনশন-ধর্মঘটের আশ্রয় লইলেন। বন্দীদিগের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার এক যুবক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাস: তিনি প্রথমত এই অনশন-ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই ছিলেন, কেন না একটি মারাত্মক খেলা বলিয়া তিনি ইহাকে মনে করিয়াছিলেন। বাকী সকলের উৎসাহের ফলেই তিনি এই ধর্ম ঘটে যোগ দিতে বাধ্য হন—কিন্ত এর প করিবার পূর্বে তিনি তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেন যে. পরিণাম যাহাই হউক না কেন —তাঁহাদের দাবীগর্লি প্রোপ্রার মানিয়া না লওয়া পর্যন্ত তিনি পশ্চাৎপদ হইবেন না। এই অনশন-ধর্মঘটকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে ব্যাপক একটি আন্দোলন গড়িয়া উঠিল এবং জনসাধারণ দাবী জানাইলেন যে, তাঁহাদের ন্যায্য অভিযোগগালির প্রতিকার করিয়া ফ্রাঁহাদের জীবন রক্ষা করা গভর্নমেন্টের কর্তব্য। বন্দীদিগের অবস্থা যথন গ্রুরুতর হইয়া উঠিল, গভর্নমেন্ট তখন অনিচ্ছার সহিত মিটমাটের জন্য চেণ্টা চালাইলেন। যথা, স্বাস্থোর কারণে

অনশন-ধর্মঘটীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহারের তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কেবল নিজেদের জন্যই ভাল ব্যবহার তাঁহারা দাবী করেন নাই, পরন্তু যে সকল বন্দীর ঐ একই দশা তাঁহাদের জন্যও তাহা চাহিয়াছিলেন এবং এই কারণে যে তাঁহারা রাজবন্দী। গভর্নমেন্ট এই দাবী মানিবেন না, স্কুতরাং ধর্ম-ঘট চলিতেই লাগিল। পত্রিকাগ্রলির মাধ্যমে প্রচন্ড এক আলোড়ন স্ছিট করা ছাড়াও, রাজবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার দাবী করিয়া সারা দেশে সভা ও বিক্ষোভ চলিল। সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় এই জাতীয় একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যাপারে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসীকে গ্রেণ্ডার করিয়া রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারার্থ হাজির করা হয়; বর্তমান গ্রন্থের লেখকও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

কিছ্ম দিন অতিক্রাল্ত হইবার পর অনশন-ধর্মঘটীরা একে একে অনশন ত্যাগ করিতে শুরু করিলেন কিল্তু তর্মুণ যতীন দমিবার পাত্র ছিলেন না। ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার মধ্যে দ্বিধা, দোদ্বল্যমানতা দেখা গেল না—সদর্পে তিনি আগাইয়া চলিলেন মৃত্যু ও মৃত্তির পথে। প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয় ইহাতে নড়িয়া উঠিল কিল্তু আমলাতন্ত্রের হৃদয় নড়িল না। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীনের মৃত্যু হইল। কিন্তু তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সমগ্র দেশ তাঁহাকে যে সম্বর্ধনা জানায়, ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে খুব কম ব্যক্তির ভাগ্যেই তাহা জুটিয়াছে। অন্তেছিটর জন্য তাঁহার মৃতদেহ লাহোর হইতে কলিকাতায় আনয়ন কালে সহস্র সহস্র লোক প্রতিটি স্টেশনে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রুণ্ধা জানান। তাঁহার এই শহীদের মৃত্যুবরণ ভারতীয় যুবকদিগের নিকট গভীর প্রেরণাস্বরূপ কাজ করিয়াছিল এবং সর্বত্র যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই উপলক্ষ্যে প্রাণ্ড বহু বার্তার মধ্যে একটি প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয় দ্পর্শ করিয়াছিল। ইহা হইল কর্কের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকস্ট্রনির পরিবারের বার্তা--আয়ার্ল্যান্ডে যিনি অন্তরূপ অবস্থার মধ্যে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। বার্তাটিতে বলা হইয়াছিল: 'টেরেন্স ম্যাকস্ট্রনির পরিবার বেদনা ও গর্বের সহিত যতীন দাসের মৃত্যুর কথা শুনিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবেই।

মৃত্যুকালে যতীন দাসের বয়স হইয়াছিল প'চিশ। ১৯২১ সালে ছাত্র অবস্থাতেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কয়েক বংসর তিনি জেলে কাটান। অনেকগর্নল বংসর নত্ট হইবার পর প্রনরায় কলিকাতার একটা কলেজে তিনি পড়াশ্ননা আরুভ করেন। ১৯২৮ সালে কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে এবং তাহার পরে স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সভ্যবন্ধ করা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে এবং বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনট্টতে তিনি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ বাহিনীতে বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন চীফ অফিসার বা জি, ও, সি—যতীনের পদ ছিল মেজরের। কলিকাতা কংগ্রেসের সময়েই বঙ্গীয়

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর স্ভি হয়। কংগ্রেস ও ইহার সহিত যুক্ত জাতীয় প্রদর্শনীর জন্য বিরাট একটি স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রয়োজন ইইয়াছিল এবং কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঐ বাহিনীর গঠন ও শিক্ষাদানের ভার লেখকের উপর নাসত করা হয়। যদিও ঐ বাহিনী ছিল শান্তিপ্র্ ও নিরস্ত্র একটি দল, স্বেচ্ছাসেবকদিগকে সামারক নির্মান্ব্রতিতা ও কুচকাওয়াজ শিক্ষা, তৎসহ আধা-সামারক পোশাকও দেওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইয়া যাওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে ভাণ্ডিয়া না দিয়া সারা প্রদেশ জর্ড়য়াই উহার শাখা গাড়িয়া তোলা হইল। এই শ্রমসাধ্য কাজে যতীনের ভূমিকা ছিল গ্রুত্বপূর্ণ। সেজনাই ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসার ও স্বেচ্ছাসেবকেরা শবষাত্রায় প্রধান একটি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে মহাত্মার মনোভাব बेছল দ্বের্বাধ্য। যতীন দাসের এই শহীদের মৃত্যুবরণ, যাহা দেশবাসীর হদরকে নাড়া দিয়াছিল, স্পণ্টতঃই তাঁহার মনে কোনও রেখাপাত করে নাই। সাধারণতঃ রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং স্বাস্থ্য, পথ্য ইত্যাদির ন্যায় বিষয়ে মন্তব্যে ইয়ং ইনিডয়ার পাতাগর্বলি প্র্ণ থাকিত কিন্তু এই ঘটনাটি সন্বন্ধে উহার কোন বন্ধব্যই ছিল না। মহাত্মার এক ভক্ত, যিনি শহীদের ঘানষ্ঠ বন্ধব্রও ছিলেন, এই ঘটনার বিষয়ে তাঁহার নীরবতার কারণ জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক পত্র দিয়াছিলেন। মহাত্মা এই মর্মে উত্তর দেন যে, মন্তব্য প্রকাশ করা হইতে তিনি ইচ্ছা করিয়াই বিরঅ রহিয়াছেন, কারণ যদি তিনি উহা করিতেন তাহা হইলে ইহার বিরুদ্ধে কিছ্ব লিখিতেই তিনি বাধ্য হইতেন।

দিল্লীতে যখন আইন সভার অধিবেশন চলিতেছে তখন যতীন দাসের এই আত্মোৎসর্গের সংবাদ সেখানে পে'ছিল। ক্ষণিকের জন্য মনে হইয়ছিল যেন গভর্নমেন্টের হৃদয়টি নড়িয়া উঠিয়ছে। কিন্তু এই বিচলিত ভাবটি ছিল সাময়িক। সেই সময়ে যে ভাবাবেগ জাগ্রত হইয়াছিল উহা শীগ্রই সরকারী ক্টনীতি ও কপটতার নীচে চাপা পড়িয়া গেল। গভর্নমেন্ট রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশাটি বিবেচনার প্রতিগ্রুতি দিলেন কিন্তু যথেন্ট বিবেচনা ও বিলম্বের পর, যখন জনগণের উত্তেজনা কিছ্বটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহারা শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রস্তাবগর্মল উপস্থাপিত করিলেন। তখন দেখা গেল যে, যে প্রতিকারের কথা বলা হইয়াছে উহা ব্যাধির তুলনায় আরও খারাপ। প্রথমতঃ গভর্নমেন্ট কাহাকেও রাজবন্দী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করিতে স্বীকৃত হন নাই—ফলে লাহোরের অনশন-ধর্মঘটীদের মূল দাবীটাই একেবারে অগ্রাহ্য হইয়া গেল। তাহার পরিবর্তে গভর্নমেন্ট প্রস্তাব করিলেন যে, ভবিষ্যতে বন্দীদগকে হয় যথাক্রমে ক, খ ও প্র—এই তিনটি শ্রেণী নতুবা ১, ২ ও তনং বিভাগের কোনও একটিতে রাখা হইবে। গ শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি ঠিক সাধারণ অপরাধীদের ন্যায় ব্যবহার করা হইবে; খাদ্য, চিঠিপন, সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য

সূবিধাদির ব্যাপারে গ শ্রেণী অপেক্ষা কিছু ভাল ব্যবহার করা হইবে খ শ্রেণীর বন্দীদের সহিত—আবার ক শ্রেণীর বন্দীরা খ শ্রেণীর বন্দীদের অপেক্ষা কিছু ভাল ব্যবহার পাইবেন। এই শ্রেণী বিভাগের সময় পার্থক্য করা হইবে বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে। এই সকল নিয়ম যখন বাস্তবে প্রয়োগ করা হইল তখন দেখা গেল যে, রাজবন্দীদের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা ৯৫ জনকে গ শ্রেণী-ভুক্ত করা হইয়াছে: শতকরা প্রায় ৩ বা ৪ জনকে রাখা হইয়াছে খ শ্রেণীতে এবং শতকরা ১ জনেরও কম ক শ্রেণীতে পড়িয়াছেন। সূতরাং, নৃতন এই সকল বিধানের উদ্দেশ্য ছিল রাজবন্দীদের ঐকাকে নন্ট করিয়া দিবার জন্য একেবারে নগণ্য সংখ্যালপ কয়েক জনের প্রতি কতকটা ভাল ব্যবহার করা। এইরপে, কারা-পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ছডাইয়া পডিল 'বিভেদের' নীতি। নতেন নিয়মের একমাত্র যে বৈশিষ্ট্যটি স্বাগত ছিল তাহা হইল, কোনও কোনও বন্দীকে 'ইউরোপীয়' বলিয়া শ্রেণীবিন্যাস করার বাবস্থাটি নীতিগতভাবে ইহার দ্বারা রদ হইয়াছিল: তাঁহারা সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়গণ অপেক্ষা ভাল খাদ্য, পোশাক ও থাকিবার স্থান পাইতেন। যাহা হউক, লেখক কার্যতঃ ব্যক্তিগতভাবে বাজ্গলা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের ন্যায় বহু, প্রদেশে দেখিয়াছেন যে. 'ইউরোপীয়' বন্দিগণ পূর্বে যে সকল সূর্বিধা ভোগ করিতেন সেগর্লি তাঁহারা এখনও ভোগ করিতেছেন। উপরন্তু মাদ্রাজ জেলে—যেখানে লেখক ১৯৩২ সালে দুই মাস বন্দী ছিলেন—'ইউরোপীয়' বন্দিগণ যে ওয়ার্ডে থাকিতেন তাহার সম্মুখে 'ইউরোপীয় ওয়ার্ড' এর প স্ল্যাকার্ড ও তাঁহার চোখে পডিয়াছে এবং ইহাতে তিনি আপত্তি করায় উহা সরাইয়া লওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতেই হইবে যে, যখন নতেন বিধানগুলির খসডা তৈয়ারী হয় তখন স্বরাজ্যপন্থিগণ সহ আইন সভার সদস্যরা আশানুরূপ বাধা দান করেন নাই: এবং শ্রীযুক্ত জিল্লার ন্যায় কোনও কোনও সদস্য, যাঁহাদের কারাজীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, নৃতন বিধানগর্বাল আশীর্বাদম্বর্প হইবে।

ইতিপ্রেই বলিয়াছি, ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে য্ব সমাজের মধ্যে এক অভূতপ্রে জাগরণ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের ইতস্তত ভাব এবং আইন সভাগ্নিলতে স্বরাজ্যপন্থীদের প্রানো কৌশল য্বকদিগকে তাহাদের কর্তব্যবোধে উদ্বৃদ্ধ করিয়াছিল। কলিকাতায় য্ব কংগ্রেসের প্রথম

<sup>ু</sup>ইহার প্রায় সংগ্য সংগ্রেই ঐ একই রকমের নারী জাগরণ ঘটে। ১৯২১ সালে বাংগলার মহিলাদিগকে জাতীয় কার্যে শিক্ষাদানের জন্য নারী কর্মমিন্দর' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেশক্ষ্য। তাঁহার মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠানটি ক্ষ্ম হইয়া যায়। ১৯২৮ সালে লেখক যখন প্রুনায় জনসেবাম্লক কার্য স্ব্রু করেন তখন কলিকাতায় মহিলা রাজ্যীয় সংঘ' নামে নারীদিগের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহার পর সারা দেশে আরও বহু সংগঠন গড়িয়া উঠে।

অধিবেশনের সাফল্য ইহাতে প্রেরণা যোগাইয়াছিল এবং শহীদের ন্যায় মৃত্যু-বরণ করিয়া যে অবিনশ্বর কীর্তি যতীন্দ্রনাথ দাস স্থাপন করিয়া যান তাহাতে আরও উন্দীপনার সন্ধার হয়। সারা ১৯২৯ সাল ধরিয়া সমগ্র বাজালা দেশ-ব্যাপী প্রাদেশিক যুব সম্মেলন ও প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের শাখা হিসাবে বহু যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়িয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে বাণ্গলার বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সম্মেলনগ্রনির অনুষ্ঠান ছাড়াও পৃথকভাবে ছাত্র ও যুবকদিগের বহ্ সম্মেলনও এখন হইতে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অন্যান্য প্রদেশেও অনুর্প চিত্র দেখা গেল। পুণাতে পশ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিছে অনুষ্ঠিত হইল মহারাষ্ট্র যুব সন্মেলন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে আমেদাবাদে বোম্বাই প্রেসিডেম্পী যুব সম্মেলন হইল: উহাতে সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর দ্রাতৃবধু শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, যিনি অলপ দিনের মধ্যেই যুব সমাজে একজন জনপ্রিয় নেত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বরে বর্তমান গ্রন্থের লেখকের সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত হইল পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। ইহার পরে, নাগপরের নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং ডিসেম্বরে অমরাবতীতে বেরার ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল; ঐ দুইটি সম্মেলনেই সভাপতিত্ব করেন লেখক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও ঐ একই ধরনের বহু, সন্মেলন হয়। বৎসরের শেষাশেষি লাহোরে যখন কংগ্রেস সম্তাহ চলিতেছিল তখন বারাণসী হিন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পশ্চিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে সেখানে ছাত্রদের একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

এই যুব জাগরণের সংখ্য সংখ্য শ্রমিক সমাজে সর্বব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল এবং সমগ্র দেশব্যাপী ধর্মঘট লাগিয়াই ছিল। কিন্তু যে ধর্মঘটটি গভনমেন্টকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করিয়াছিল তাহা হইল বন্দ্রকল শ্রমিকদিগের ধর্মঘট; কারণ সাম্যবাদী ভাবাপন্ন স্বাশিক্ষিত নরনারীর একটি সঞ্ঘবন্ধ দলের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯২৮ সালে বোদ্বাইয়ে এই ধর্মঘট শ্রুর্ হইয়াছিল। মালিক পক্ষ ও গভনমেন্ট ইহাকে বানচাল করিয়া দিবার জন্য একজোট হইয়া চেণ্টা চালাইয়া যাইতেছিলেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে বহু গ্রুণ্ডা দালাল বাহির হইতে আমদানী করিয়াছিলেন। যথন এর্প লক্ষণ দেখা গেল যে ধর্মঘটের জাের কমিয়া আসিতেছে তথন গভনমেন্ট প্রচন্ড আঘাত হানিলেন। সেই সঞ্গে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা ভারত জব্বিয়া প্রগতিশীল মতাবলন্বী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদিগকে একাধারে গ্রেণ্ডার করা হইল এবং তাঁহাদের মধ্যে একবিশ জনকে সারা ভারত কমিউনিন্ট বড়বন্দ্র মামলায় বিচারার্থ দিল্পীর কাছাকাছি মীরাটে লইয়া আসা হইল। মীরাট ছােট শহর হওয়ার দর্ন সেখানে কোনও গণবিক্ষোভ হইবে না এবং জব্বীর বিচারও সেখানে চাল্ব নাই, সম্ভবতঃ

এই কারণেই বিচারের জন্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন স্থান হইতে মীরাটে আনা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে তিন জন ইংরাজ ছিলেন আর সম্ভবত ইহার জনাই ব্টিশ শ্রমিক মহলে, মতনিবিশৈষে সকলের মধ্যেই, মামলায় বিশেষ আগ্রহ ও সহান্ত্তির স্থিই হইয়াছিল। প্রায় চার বংসর ধরিয়া এই বিচার চলিয়াছিল এবং এই সময়ের মধ্যে বার বার জামীন প্রার্থনা করা হইলেও অভিয্তুদিগকে তাহা দেওয়া হয় নাই। মামলায় এই অভিযোগ করা হইলেও অভিয্তুদিগকে তাহা দেওয়া হয় নাই। মামলায় এই অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, ভারতের উপর সমাটের সার্বভাম ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ার জন্য অভিয্তুগণ ষড়য়ন্ত্র করিয়াছেন এবং কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সঞ্ঘের সাহাযেয় সোভিয়েট ধাঁচের গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চেন্টা করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জান্য়ায়ী তারিথে রায় বাহির হইল। অভিযুক্তদের মধ্যে তিন জন অব্যাহতি পাইলেন এবং অন্যান্যেরা (বিচার চলিবার সময় একজন মারা গিয়াছিলেন, তিনি ছাড়া) তিন বংসরের কারাদন্ড হইতে যাবজ্জীবন ন্বীপান্তর—বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দণ্ডিত হন।

মীরাটের গ্রেপ্তারের সময় রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু জ্বন মাসে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিলে ভারত সচিবরূপে ক্যাপ্টেন ওয়েজউড-বেন নিযুক্ত হন। মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রমিক দল কিছু করিবে ইহা আশা করা হইয়ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হইল না। অপরপক্ষে ভারতীয় শ্রমিক মহলকে শাল্ত করিবার জন্য শ্রমিক মল্পিসভা অন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। সাইমন কমিশনের শ্রমিক দলের অংশ হিসাবে মিঃ হুইট্লিকে চেয়ারম্যান করিয়া শ্রমিকদের বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য একটা রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হইল। ঐ কমিশন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা ও তাহার উন্নতির সম্ভাব্য ধারা সম্বন্ধে রিপোর্ট দাখিল করিবে। সাইমন কমিশন বর্জনের যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহাতে শ্রমিক গভর্নমেন্ট ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ—শ্রীয়্ক্ত এন, এম, যোশী (বোম্বাই) ও শ্রীয়্ক্ত চমনলালকে (লাহোর) দুটি আসন দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা দুজনেই ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী দলভুক্ত; তাঁহারা প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন এবং ঐ সিম্পান্তের ফলে সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কমীদিগের মধ্যে ফাটল দেখা দিল। নভেম্বর মাসে নাগপ্ররে যখন পশ্ভিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিল তখন দেখা গেল যে. অধিকাংশই লেবার কমিশনের (যাহাকে হুইট্লি কমিশন বলা হইত) বর্জনের भक्तः। ইহার কয়েকটি কারণ ছিল। সেই সময়ে বর্জনই চাল্ব হইয়া গিয়াছিল। উপরন্তু, মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রমিক মন্দ্রিসভা কোনও কিছু, করিতে না পারায় তাঁহাদের দ্বারা নিযুক্ত কমিশনের দ্বারা ভারতের কোনও কল্যাণ সাধিত হইবে না বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। তৃতীয়ত, গত মার্চ মাসে সারা ভারতব্যাপী ব্যাপক

গ্রেণ্ডারের ফলে বামপন্থীদের প্রতি ট্রেড ইউনিয়ন মহলে সহান্ভূতির স্থি হইরাছিল। যখন বর্জনের প্রস্তাবটি গৃহীত হইল তখন 'চমনলাল নিপাত যাও', 'যোশী নিপাত যাও' ইত্যাদি ধর্নন শুনা গিয়াছিল এবং ঐ মর্মে প্ল্যাকার্ডও প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীযাক্ত যোশী, যিনি ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন এবং যাঁহাকে ঐ আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টার্পে মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না, তাঁহার বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভের ফলে দক্ষিণপন্থীরা খুবই অসন্তুষ্ট হইয়া কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া যান। অতঃপর, তাঁহারা 'অল-ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' নামে তাঁহাদের নিজেদের সংগঠন স্থাপন করেন। এই বাহির হইয়া যাওয়ার কারণ সাধারণতঃ যাহা দেখানো হইত তাহা হইল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস লীগ এগেন্স্ট ইম্পিরিয়ালিজমের অনুমোদিত হইয়াছিল এুবং প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড সেক্রেটারিরেটেরও সভ্য শ্রেণীভুক্ত ইইয়াছিল—ঐ দ্বইটিই ছিল কমিউনিস্ট সংগঠন। কিল্তু প্রকৃত কারণ ছিল হ,ইট্লি কমিশনের বর্জন-যাহা কার্যকর হইলে শ্রীয়্ত্ত যোশী ও শ্রীয়্ত্ত চমনলালকে ঐ কমিশন হইতে পদত্যাগ করিতে হইত। সামাজ্যবাদবিরোধী লীগের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে ইহা লক্ষণীয় যে, ১৯২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঝরিয়া অধিবেশনে প্রস্তাবটি করা হইয়াছিল—কিন্তু সেই সময়ে দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন কমিব্রেদের পক্ষে ইহা গলাধঃকরণ করা সম্ভব হইয়াছিল কারণ পরিচালন-ক্ষমতা দখলে রাখিবার মত তখনও তাঁহারা ষথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, হুইট্লি কমিশনের প্রশেনই দক্ষিণপন্থীরা পরাজিত হন: কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যে তাঁহারা পরাজিত হইয়াছিলেন এমন নয়, বরং তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়া-ছিল অ-কমিউনিস্ট সেন্টার পার্টি ঐ প্রন্দেন তাঁহাদের পক্ষাবলন্বন করিয়াছিল বিলিয়া। স্বতরাং, দক্ষিণপন্থিগণ যদি নাগপ্রের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া না আসিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের তথনও একটি প্রধান ভূমিকা থাকিত। অবশ্য, তাঁহাদের একটি অস্ক্রবিধা ভোগ করিতে হইত—সম্ভবতঃ যাহার জন্য তাঁহারা প্রস্তৃত ছিলেন না—অর্থাৎ বংসরে একবার জেনেভাতে তাঁহারা যে আন্তর্জাতিক শ্রম সন্মেলনে যোগদান করিতেন তাহা তাঁহাদের বন্ধ করিতে হইত। জেনেভার ঐ আন্তর্জাতিক শ্রম সন্মেলন ভারতীয় শ্রমিকদের তেমন সাহায্য করিতে পারে নাই এবং যে সকল ভারতীয় প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠানো হইত তাঁহাদের অল-ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নয়, ভারত গভর্নমেন্ট নিযুক্ত করিতেন বলিয়া, উহাকে বর্জন করিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব পাস করিয়াছিল। হ ইট্লি কমিশনকে বর্জনের প্রস্তাবটির মত এই প্রস্তাবটিও দক্ষিণপন্থীদের নিকট গ্রহুণযোগ্য ছিল না এবং প্রবাদের সেই বোঝার উপর শাকের আঁটির মতই মনে হইয়াছিল।

১৯২৯ সালে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শ্বের করিলে অবস্থাগত বিচারে ইহা ঠিকই হইত। এর প করিলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহার সহিত উহা এক হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার ছিল না। স্বতরাং রাজনৈতিক দলগর্বাল কেবল স্বযোগের অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাণ্গলায় মন্তিগণ কংগ্রেস দলের নিকট বার বার পরাস্ত হইতে লাগিলেন। ঐ দলের নীতিতে বিরম্ভ হইয়া মে মাসে গভর্নর আইন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া অবিলন্দেব নতেন করিয়া নির্বাচনের আদেশ দিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, কংগ্রেস দল আরও বেশী সংখ্যায় সদস্য লইয়া প্রনরায় আইন সভায় ঢুকিল এবং গত নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ<sup>ি</sup>যে সমস্ত আসন হারাইয়াছিলেন সেগ্রালির কয়েকটি প্রনরায় তাঁহারা ফিরিয়া পাইলেন। কলিকাতার নিকটে রেল দ্বর্ঘটনা সম্বদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষে ক্ষতিকর সংবাদাদি প্রকাশ করায় ঐ কোম্পানীর পক্ষ হইতে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ফরোয়াডের বিরুদেধ যে ক্ষতিপ্রেণের মামলা আনা হইয়াছিল, নির্বাচনের ঠিক পূর্বে উহার রায় বাহির হইল। আদালত ১৫০,০০০ (মোটা-মুটি হিসাবে ১৩ই টাকা = ১ পাউন্ড) টাকা পরিমাণ যে ক্ষতিপরেণের রায় দিয়াছিল উহা দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল, এবং ইহার ফলে পত্রিকাটি বাধ্য হইয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু পর্রাদন **ফরওয়ার্ড** আর বাহির হইল না বটে, কিন্তু ইহার স্থলে জন্ম হইল লিবার্টি নামে আর একটি দৈনিক পত্রিকার। সেজন্য কংগ্রেস দলকে মুখপত্রের অভাবজনিত কোনও অস্কাবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

জন্ন মাসে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিল এবং বড়লাট লর্ড আর্ইনকে আলোচনার জন্য লন্ডনে ডাকিয়া পাঠানো হইল; সেখানে তিনি কয়েক মাস থাকিয়া গোলেন। যখন তিনি সেখানে ছিলেন সেই সময়ে হঠাং মহাত্মার একটি পরিবর্তন দেখা গেল। জন্লাই মাসে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় আইন সভাগর্নল হইতে কংগ্রেসীদগকে পদত্যাগ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়া একটি প্রস্তাব পাস হইল। বিভিন্ন আইন সভার কংগ্রেস দলগ্রনিকে না দেওয়া হইয়াছিল কোনও নোটিশ, না তাহাদের মত চাওয়া হইয়াছিল এবং সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা পশ্ডিত মতিলাল নেহর্ব সম্মতি। মে মাসে পশ্ডিতজী বাঙ্গলার কংগ্রেস দলকে নির্বাচনী লড়াই চালাইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন এবং বিশেষ করিয়া ম্সলমান আসনগ্রনির মধ্যে কয়েকটি প্রবরায় দখল করিয়া লইবার জন্য তাহাদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই মাসেই এলাহাবাদে নিখিল ভারত

<sup>&</sup>gt; ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সরকারের মালিকাধীন রেলওয়ে এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রধান রেলপথ।

কংগ্রেস কমিটির এক সভায় প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন স্বর্গত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগৃংত ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক; তাঁহারা উভয়েই ছিলেন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। এই বিরোধিতা ও বিভিন্ন আইন সভায় কংগ্রেস দলগুলির পক্ষ হইতে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছিল উহার ফলেও আইন সভাগ্রিল হইতে পদত্যাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দিয়া সমগ্র বিষয়টিই ডিসেম্বরের লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত ম্লতুবী রাখা হইল। এখনও পর্যক্ত অনেকের নিকট ব্যাপারটি ধাঁধার মত বোধ হয় যে, মে ও জলোই মাসের মধ্যে এমন কি ঘটিয়াছিল যাহার জন্য পশ্ডিত মতিলাল নেহর তাঁহার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। আইন সভাগর্নলতে কংগ্রেস দলের কাজে অকম্মাণ কি তিনি নৈরাশ্য বোধ করিয়াছিলেন? অথবা তিনি কি আইন সভায় নিজ দলের মধ্যে বিদ্রোহ কিংবা দলাদলির সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এবং সেজন্য ইহাকে ভাণ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন? অথবা তাঁহার কি এরূপ ইচ্ছা ছিল যে, যে বামপন্থিগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছেন তাঁহাদের বিরুদেধ সম্মিলিত একটি দল গড়িয়া তুলিবেন, এবং সেই কারণেই মহাত্মার কাউন্সিল-বর্জনের স্বত্বলালিত মতবাদে সম্মতি দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন? যাহাই হউক, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সমর্থন না পাইলে মহাম্মা কোনও ক্রমেই যে তাঁহার মতামত কংগ্রেসের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিতেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই সঙ্গে, খুবই দুঃখের সহিত ইহা বলিতে হয় যে. পশ্ডিত মতিলাল নেহরুর মত একমাত্র যে ব্যক্তি সেই সময়ে দুই দিক হইতেই মহাত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন তিনি আইন সভা বর্জনকে প্রনরায় চাল্য করার ব্যাপারে মহাত্মার নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাইয়া স্বদেশের প্রাদস্ত্র ক্ষতি করিয়াছিলেন। পরবতী কয়েক বংসর এই বর্জনের অনিষ্টকর ফল স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছিল। অন্ততঃ, নতন শাসনতন্ত্র যখন বিবেচনাধীন ছিল—বিশেষত আগের বংসর যথন দেখা গিয়াছিল যে, আইন সভায় কংগ্রেসীদের উপস্থিতির ফলেই সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভর হইয়াছিল, তখন ঐ সভার পক্ষে নীতির দিক হইতে আইন সভাগ্রলিকে বর্জন করা একটি বিরাট ভল হইয়াছিল। প্রস্তাবিত বর্জনের বিরুদ্ধে একেবারে শেষ পর্যন্ত যে অলপ কয়েক জন লোক লডিয়া-ছিলেন লেখক তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ও পরে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগ্রুপ্তের সমর্থনে মহাম্মা সহজেই কংগ্রেসকে তাঁহার পক্ষে টানিতে পারিয়াছিলেন: এমন কি বাজালায়ও ঐক্যবন্ধ

<sup>্</sup> নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হইতেছে একটি সংস্থা যাহা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি প্রায় ৩৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। প্রতি বছর ইহার ১৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি পরিষদ নির্বাচিত হয়: উহাকে বলা হয় কার্যনির্বাহক সমিতি।

কোনও বিরোধিতা গড়িয়া উঠিতে পারে নাই—স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনং ্বৃত ও লেখকের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইবার প্রের্ব জ্বলাই মাসে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যাহা সম্ভব হইয়াছিল।

আসম কংগ্রেসে কে সভাপতি হইবেন উহা স্থির করিবার জন্য আগস্ট মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ সভা ডাকা হইল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক বিরাট অংশ মহাত্মা গান্ধীকে মনোনয়ন দিয়াছিল কিল্ড তিনি উহা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন। কংগ্রেসী মহলে সাধারণত এরপে মনোভাব দেখা গিয়াছিল যে, ঐ সম্মান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রাপ্য। কিন্তু মহাত্মা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রাথিপদ সম্মর্থন জানানোর সিন্ধান্ত লইলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা ছিল একটি স্ক্রবিবেচনাপ্রসূত সিন্ধানত কিন্তু বামপন্থী কংগ্রেসীর্দের নিকট ইহা দুর্ভাগ্যজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল, কারণ ঐ ঘটনার শ্বারা মহাত্মার সহিত পশ্চিত জওহরলাল নেহরুর রাজনৈতিক মিলন ও ইহার ফলস্বরূপ বামপন্থী কংগ্রেসীদের সহিত বিচ্ছেদের সূচনা দেখা গিয়াছিল। ১৯২০ সাল হইতেই পশ্ডিত জওহরলাল নেহর মহাত্মা কর্তৃক প্রচারিত নীতির একান্ত সমর্থক হইয়া উঠিয়াছেন এবং মহাত্মার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পর্কও সর্বদাই সৌহার্দ্যপূর্ণ আছে। তথাপি. ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই তিনি নিজকে একজন সমাজবাদী বলিয়া দাবী করিয়া এরপে মতামত ব্যস্ত করিতে শ্রুর করেন যেগালি মহাত্মা গান্ধী ও অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদিগের মতবির দে ছিল এবং জনসেবাম লেক কাজে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী বামপন্থী দলের সহিত হাত মিলাইয়া তিনি চলিতে ছিলেন। তাঁহার দঢ়ে সমর্থন না থাকিলে, ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পক্ষে তাহার অজিতি গুরুত্ব লাভ করা সম্ভব হইত না। কাজেই, বিরোধী বামপন্থী দলকে পরাস্ত করিয়া কংগ্রেসের উপর পূর্বেকার অবিসম্বাদী আধিপত্য ফিরাইয়া আনিতে হইলে মহাত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল পশ্ডিত জওহরলাল নেহর কে তাঁহার দলে টানিয়া লওয়া। তাঁহাদের সন্ধাপেক্ষা বিশিষ্ট নেতাদিগের মধ্যৈ কেহ যে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবেন, এই প্রস্তাবটি বামপন্থিগণ ভাল চোখে দেখেন নাই; কারণ ইহা স্পণ্ট বুঝা গিয়াছিল যে, কংগ্রেসে মহাত্মারই প্রাধান্য ঘটিবে এবং সভাপতি শুধু সাক্ষী গোপাল থাকিবেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, বামপন্থী নেতার তখনই শুধু সভাপতির পদ গ্রহণ করা উচিত যখন কংগ্রেসে তিনি তাঁহার কর্মসূচী চালাইতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু পশ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রাথিপদকে সমর্থন করিয়া মহাত্মা একটি কোশলের সাহায্য লইলেন এবং সভাপতিরপে জওহরলালের নির্বাচনের ম্বারা তাঁহার জনজীবনে নতেন একটি অধ্যারের উন্মোচন হইল। সেই অবধি, পশ্ডিত জওহরলাল নেহর মহাত্মার একজন দৃঢ় ও অবিচল সমর্থক রহিয়াছেন।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন নিজের কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিল এবং যে উপায়-গুর্নির ম্বারা ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও ব্রটিশ ভারতের প্রদেশগুর্নির মধ্যে ভবিষ্যাং সম্পর্কের প্রনির্বিন্যাস সম্ভব তাহা প্রীক্ষা করিয়া দেখিতে যাহাতে তিনি সমর্থ হন তজ্জন্য পূর্বে হইতে কোনও ব্যবস্থান,সারে কমিশনের কার্য-কাল বৃদ্ধির প্রার্থনা জানাইয়া স্যার জন সাইমন ১৯২৯ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের নিকট এক পত্র দেন। তিনি এই প্রস্তাবত্ত দেন যে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর মহামান্য সরকার এবং ব্রটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগ্রনির প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা উচিত। এই দুইটি প্রস্তাবেই মন্দ্রিসভা সম্মত হন। ঐ মাসেই লর্ড আরুইন ভারতে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহার আগমনের অন্তিকাল মধ্যেই ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এই মর্মে তিনি এক বিবৃতি প্রচার করেন যে, 'মহামান্য সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাণ্ড হইয়া তিনি স্পণ্টভাবে জানাইতে-ছেন যে, তাঁহাদের সিম্পান্ত-১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই যাহা নিহিত রহিয়াছে—ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন লাভ।' তিনি আরও জানান যে, স্যার জন সাইমনের প্রস্তাবমত, তাঁহার কমিশনের রিপোর্ট বাহির হওয়ার পর লন্ডনে ঐরূপ একটি গোল টেবিল বৈঠক হইবে।

ব্টিশ মন্দ্রিসভা এবং বড়লাটের এই ন্তন মনোভাবের ফলে যে পরিস্থিতির উল্ভব হইরাছিল উহা দ্ছি এড়াইরা গেল কিংবা কাজে লাগানো হইল
না এমন নর। দেশবন্ধ্য দাশের অবর্তমানে অন্তত এমন একজন লোক ছিলেন
যিনি তৎক্ষণাৎ এই স্যুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন এবং সোভাগ্যবশতঃ তিনি
তখন বড়লাট ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যুম্থ একটি গ্রুর্ম্পূর্ণ পদে আসীন
ছিলেন। তিনি হইলেন শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল; যদিও তিনি ছিলেন একজন
প্রবীণ কংগ্রেসী, ১৯২৫ সালে আইনসভার অধ্যক্ষের পদে তিনি নির্বাচিত
হইয়াছিলেন। অধ্যক্ষ প্যাটেলের জনজীবনটি ছিল উল্লেখযোগ্য। পেশাগত ভাবে
এডভোকেট, রাজনীতি ছিল তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। দীর্ঘকাল তিনি বহ্ন ঝড়
ঝাপ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সহিত ব্রু রহিয়াছেন এবং এক সময়ে নিখিল ভারত
কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকও হইয়াছিলেন। ঐ পদে থাকাকলীন ১৯১৯
সালের শাসন সংস্কারের প্রেব কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিদল ইংলন্ড সফরে
গিয়াছিল উহার সদস্যও তিনি ছিলেন। তিনি ছিলেন শাসনতান্তিক আইনের
এক মনোযোগী ছাত্র এবং সংসদীয় কার্যধারা, বিশেষতঃ প্রতিরোধের কোশলে
দক্ষ। লোকে তাঁহার সন্বন্ধে বলিত: 'প্রথিবীর সর্বাপেক্ষা নিখ্বত শাসনতন্ত্রও

বীঠলভাই ট্করা ট্করা করিয়া ফেলিতে পারেন।' ব্টিশ হাউস অব কমন্সের কার্যধারা অন্সরণ করিয়া অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি এর্প বিরাট সাফল্য অর্জন করেন যে, ১৯২৭ সালে বিনা বাধায় প্রনরায় তিনি নির্বাচিত হন। গভর্নমেন্টের অকারণ বিরন্তি না ঘটাইয়া এমনভাবে তিনি আইনসভার কাজ পরিচালনা করিতে সমর্থ হন, যাহা কোনও জনপ্রিয় অধ্যক্ষের পক্ষে প্রশংসাযোগ্য। ১৯২৯ সালে আইনসভায় যখন বোমা নিক্ষিণ্ত হইল তখন আইনসভা ভবনের প্রহরীদের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার লইবার স্ব্যোগ গভর্নমেন্ট গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং গভর্নমেন্টকে ব্যর্থ করিবার জন্য তাঁহাকে তীর লড়াই চালাইতে হইয়াছিল। আইনসভার দণ্তরকে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্যও তাঁহাকে ভীষণভাবে লড়িতে হইয়াছিল; প্রের্ব উহা ছিল ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে। কিন্তু এই সকল লড়াই তিনি এর্প কোশলের দ্বারা চালিত করিয়াছেন এবং শাসনতান্ত্রিক কার্যধারা এর্প সতর্কতার সহিত মানিয়া চলিয়াছেন যে, বড়লাট লর্ড আর্ইনের শ্রন্থা অর্জন করিতে তিনি সমর্থ হন।

শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে বুঝাইলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পশ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাং করিয়া তাঁহাদের সহিত একটি ব্রাপড়ার চেণ্টা করিবেন। ইহাতে বড়লাট সম্মত হইলেন এবং ডিসেম্বর মাসে এই সাক্ষাংকার ঘটিল। কিন্তু তাহার পূর্বে, নেতাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটি আভাষ দিয়া তাঁহাকে ক্ষেত্র প্রস্তৃত করিতে হইয়াছিল। এইরপে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে সকল দলের নেতাদের একটি বৈঠক বসিল। ঐ বৈঠকে বিপলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে এই সিন্ধান্ত গ্রহণ করা হইল যে, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে যে আন্তরিকতা রহিয়াছে তাহা তারিফ করিয়া এবং ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াসে মহামান্য সরকার বাহাদ্ররের সহিত সহযোগিতার প্রস্তাব করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করা হইবে। স্বাক্ষরকারিগণ এই আশাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'যখন উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তন করিতে হইবে তখন ঐ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনতল্যের একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য' গোল টেবিল বৈঠক প্রস্তাব করিবে। ঐ বৈঠক বাসবার পূর্বে সকল রাজনৈতিক অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষভাবে তাঁহারা অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, নেহর, মহোদয়গণ (পিতা ও পুত্র), পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ মুঞ্জে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, এবং মাননীয় ভি, এস, শাস্ত্রী, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্র, শ্রীযুক্তা বেসান্ত, শ্রীযুক্তা নাইড়ু ও আরও অনেকে এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। পশ্ডিত জওহরলাল নেহর, প্রথমতঃ অন্যান্য নেতাদিগের সহিত একমত হন নাই এবং লেখকের সহিত একরে ইহার বিরুম্থে একটি ইস্তাহার প্রচার করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

কিন্তু সভার শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী নেতাদের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করিতে তাঁহাকে এই যান্তিতে রাজী করাইলেন যে, তিনি লাহোর কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি, এবং ইস্তাহারে তাঁহার স্বাক্ষর না থাকিলে ইহার গরেত্ব অনেকখানি হ্রাস পাইবে। অতঃপর ডাঃ এস, কিচলু (লাহোর), শ্রীযুক্ত আব্দুল বারি (পাটনা) ও লেখক ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন গ্রহণ, সেই সঙ্গে তথাকথিত গোল-টেবিল বৈঠকে, যোগদানের প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করিয়া পূথক একটা ইস্তাহার প্রচার করিলেন। ঐ ইস্তাহারে বলা হইয়াছিল যে, প্রকৃত গোল-টেবিল বৈঠকে কেবল সংগ্রামরত দলগুলিরই প্রতিনিধি থাকা উচিত এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে ব্রটিশ গভর্নমেন্ট যেভাবে নির্বাচিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা না করিয়া ভারত-বাসীদের দ্বারা উহা করিতে হইবে। বড়লাটের ঘোষণার দ্বারা ব্রটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক একটি ফাঁদ পাতা হইয়াছে বঞ্জিয়া ঐ ইস্তাহারটিতে ভারতবাসীদের সতর্ক ও করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েক বংসর পূর্বে আয়ার্ল্যান্ডের ক্ষেত্রেও ব্রটিশ গভর্নমেন্ট এই একই প্রকারের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সে-কথাই মনে করাইয়া দিয়াছিল; সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আয়াল্যান্ডের শাসনতন্ম রচনার জন্য সে-দেশের সকল দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে—কিন্ত সিন ফিন দল তাঁহাদের মতলবে না ভূলিয়া সম্মেলন বর্জন করিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়াছিল। নেতৃব্যুদের ইস্তাহারের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আরুণ্ট হইল—সেই সঙ্গে তাঁহারা বেশ জন-সমর্থনও লাভ করিলেন। অপর পক্ষে, কেবল মাত্র বামপন্থী কংগ্রেসীগণ ও সাধারণভাবে যুব সমাজ বিরুদ্ধ ইস্তাহারটিকে স্বাগত জানাইলেন।

সেই নভেম্বর মাসেই কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বাণগলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হইল। ঐ সভায় দেখা গেল যে, কমিটির মধ্যে দুইটি দল হইয়া গিয়াছে—স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগ্রুপ্তের নেতৃত্বে একটি ও অপরটি লেখকের নেতৃত্বে। দুইটি দলের মধ্যে তীর প্রতিম্বন্দ্বিতা হয় এবং শেষ পর্যান্ত খাব সামান্য ভোটের ব্যবধানে লেখকের দল জয়লাভ করে। বাণগলায় ইহাই হইল বিরোধের স্ত্রপাত এবং কংগ্রেস কমিটির মধ্যে এই বিরোধের ফলে ছার ও যাব সমাজের মধ্যেও ভাগান দেখা দিল। কলিকাতা কংগ্রেসে যখন স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগর্গুপ্ত মহাত্মাকে সমর্থান জানাইয়াছিলেন এবং লেখকও যাহাতে ঐর্প করেন তাহা চাহিয়াছিলেন তখন হইতেই এই ভাঙনের স্বর্। সেই হইতেই স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগর্গুপ্তর নেতৃত্বে বাণগলায় গড়িয়া উঠিল প্রক একটি দুল—যাহা নিঃসংশয় আন্বর্গতার সহিত মহাত্মা ও তাঁহার নীতিকে মানিয়া চলিয়াছিল। বাণগলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মহাত্মার দলের সহিত ঐভাবে যোগ দেয় নাই এবং দৃণ্ডিভগণী ও কর্মস্ক্রীর

কঠিন কিন্তু রাণ্টায় ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কখনও কখনও কেবলমার বাস্তবতাবোধই নয় কাশ্চজ্ঞানও বিসর্জন দিবার ঝোঁক দেখা যায়। পরবতীর্বংসরের কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচনের সময় মহাত্মা পনের জনের নামের একটি তালিকা উত্থাপন করিলেন; ঐ তালিকা হইতে ইচ্ছা করিয়াই শ্রীয়্ত্ত শ্রীনিবাস আয়েণ্যার, লেখক ও অন্যান্য বামপন্থীদের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে একটি শক্তিশালী মত গড়িয়া উঠিয়ৢৢৄছিল য়ে, অন্ততঃ শ্রীয়্ত্ত আয়েণ্যার ও লেখকের নাম থাকা উচিত। কিন্তু মহাত্মা শর্নিবেন না। তিনি খোলাখর্নিই বলিলেন য়ে, এমন একটি কমিটি তিনি চান যাহা সম্প্রণ একমত হইয়া কাজ করিবে এবং তাঁহার প্রা তালিকাটিই গৃহীত হউক ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আবার একবার মহাত্মার উপর আম্থা স্থাপনের প্রশ্বন দেখা দিল এবং যেহেতু ফুাঁহাকে পরিত্যাগ করার কোনও ইচ্ছা সভার ছিল না, তাঁহার দাবী মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না।

লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মার সত্যই বিরাট একটি সাফল্য হইল। বামপন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ম্থপান্রদিগের অন্যতম পশ্ডিত জওহরলাল নেহর্কে তিনি তাঁহার দলে টানিয়া লইলেন এবং অন্যান্য সকলকে ওয়ার্কিং কমিটি হইতে বাদ দেওয়া হইল। তাঁহার কমিটির মধ্যে বাধাদানের কোনও ভয় না থাকায় এখন হইতে মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হইল তাঁহার নিজের পরিকল্পনাসম্হ লইয়া অগ্রসর হওয়া, এবং কমিটির বাহিরে যখনই কোনও বিরোধিতা দেখা গিয়াছে তিনি সর্বদাই কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ অথবা আম্ত্যু অনশনের ভয় দেখাইয়া জনসাধারণকে নিব্তু করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত দ্গিউভগীতে ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা কোশলপ্র্ণ ব্যবস্থা। এর্প একটি বাধ্য কর্মপরিষদ পাইয়া ১৯৩১ সালের মার্চে লর্ড আর্ইনের সহিত পাকাপাকিভাবে চুক্তি সম্পাদন করা, গোল-টোবল বৈঠকে একমান্ত প্রতিনিধির্পে নিব্তু হওয়া, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রা চুক্তি সম্পন্ন করা—এবং জাতির স্বার্থের পক্ষে যথেণ্ট ক্ষতিকারক অন্যান্য কাজগ্রনিল করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

সাধারণ দেশবাসী, যাঁহারা রাজনৈতিক জচিলতা বা কংগ্রেসের ভিতরের মতবিরোধের কোনও খোঁজখবর রাখিতেন না তাঁহারা লাহোর কংগ্রেস হইতে প্রভূত প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাহির পর কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করিতে আসিলেন। শীতকালে লাহোরের প্রচন্ড ঠান্ডা সত্ত্বেও বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল এবং যখন পতাকা উত্তোলিত হইল তখন বিপ্রল জনমন্ডলীর মধ্যে এক শিহরণ বহিয়া গেল। কংগ্রেসের অধিবেশন সমাশ্ত হইলে দিগন্তে আলোকের রেখা টুদেখা দিল এবং ন্তন এক আশা—এবং ন্তন ঘোষণার আলোকবৈর্তিকা লইয়া ঐ মহাসভার সদস্যগণ ঘরে ফিরিলেন।

## ৰাটকাক্ষ্ম ১৯৩০

ন্তন বংসর স্বর্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। সত্ত্ব স্বাধীনতা লাভের জন্য কর্তব্য নির্দেশের আশায় দেশবাসী অধীর আগ্রহে কার্যনির্বাহক সমিতির মূখ চাহিয়া ছিল। মহাত্মা এই অবস্থা ষথার্থভাবে উপলব্ধি করিলেন এবং বিললেনঃ 'যেহেতু দেশে হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী একটি দল আছে যাহারা বক্তৃতা, প্রস্তাব বা সন্মেলনাদিতে কর্ণপাত করিবে না, বরং কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশ্বাসী—একমাত্র আইন আমান্যের দ্বারাই আসল্ল অরাজকতা ও গ্রুণ্ড অপরাধ হইতে দেশ রক্ষা পাইতে পারে'। অতএব জাতীয় সংগ্রামকে অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে তিনি সঙ্কলপবন্ধ হইলেন। জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে প্রথম নির্দেশ প্রচার করা হইল—২৬শে জানুয়ারী তারিখটিকৈ সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করার জন্য। ঐদিন প্রতিটি সভায় জনগণকে মহাত্মা কর্তৃক রচিত ও কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত একটি ইস্তাহার পাঠ এবং গ্রহণ করিতে হইবে। নিন্দেন যে ইস্তাহারটি সন্নিবিল্ট হইয়াছে উহা ছিল একাধারে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি আনুগত্যের অংগীকার।

'আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্য যে কোনও জাতির ন্যায় বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করিবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, পরিপ্রমের ফল ভোগ করিবার এবং জীবনে যাহা কিছু প্রয়েজন সে সকল অর্জনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ভারতবাসীর আছে। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্ণমেন্ট জাতিকে এই সকল অধিকার হইতে বিশ্বিত করে এবং তাহাদের উপর নির্ম্যাতন চালায় তাহা হইলে ইহাকে পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করিবার অধিকারও সে জাতির রহিয়ছে। ভারতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কেবল যে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের স্বাধীনতা হইতে বিশ্বিত করিয়াছে তাহাই নয়, জনগণের শোষণের উপর ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক হইতে ভারতকে ধরংস করিয়াছে। অতএব, আমাদের বিশ্বাস, ভারতকে অবশাই বৃটিশের সহিত সম্পর্ক ছিল্ল করিয়া পূর্ণ স্বরাজ্প বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।

'ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক হইতে ধ্বংস করা হইয়াছে। আমাদের জাতির নিকট হইতে বে রাজস্ব আদার করা হয় উহা আমাদের আরের সহিত সামঞ্জসাহীন। আমাদের দৈনিক গড় আয় সাত পয়সা (দ্ব' পেন্সের কম), এবং আমরা বে বিপ্লে পরিমাণ কর দিয়া থাকি তাহার শতকরা ২০ ভাগ আদায় হয় কৃষকদের নিকট হইতে প্রাণ্ড ভূমিরাজস্ব হইতে, এবং শতকরা ৩ ভাগ লবণ কর হইতে বাহার ভার দরিদ্র-দিগের পক্ষে অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'চরকার ন্যায় গ্রামীণ শিল্পগর্নালকে ধরংস করায় বছরে অন্ততঃ চারি মাস গ্রামবাসিগণকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয়, এবং হস্তাশিল্পের অভাবে তাঁহাদের দক্ষতাও হ্রাস পায়; এবং এইর্পে যে হস্তাশিল্পগর্নালকে ধরংস করা হইয়াছে সেগর্নালর পরিকল্প হিসাবে অন্যান্য দেশগর্নালর ন্যায় আর কোনও ব্যক্তথাও করা হয় নাই।

'শান্দক ও মানুবোবন্ধা এর প কৌশলের সাহায্যে করা হইরাছে যে গ্রামবাসিগণের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়াছে। আমাদের আমদানী পণ্যের বিরাট অংশই হইতেছে ব্টিশগণ কর্তৃক উৎপাদিত। বহিবাণিজ্যা শান্দের ব্যাপারে ব্টিশ পণ্যের প্রছি স্পন্টতঃই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হইরা থাকে, এবং ঐ সকল হইতে যে রাজন্ম আদার হয় তাহাতে জনগণের বোঝা লাঘব ত হয়ই না বরং অত্যধিক অমিতবায়ী একটি শাসনব্যবন্ধার পোষকতা করা হইয়া থাকে। এমন কি, যে বিনিময়-হার ন্থির করা হইয়াছে তাহা আরও নেক্ছাচারমালক, যাহার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা এ দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

'রাজনৈতিক দিক হইতে, ব্টিশ শাসনে ভারতের মর্যাদা যের্প হ্রাস পাইয়াছে এর্প কথনও পায় নাই। কোনও শাসন সংস্কারের দ্বারাই জনগণ প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে নাই। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও নতি স্বীকার করিতে হইয়াছে বিদেশী প্রভূত্বের কাছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও অবাধ মেলামেশার অধিকারগ্লি আমাদিগকে দেওয়া হয় নাই, এবং আমাদের দেশবাসীদিগের মধ্যে অনেকে বাধ্য হইয়া বিদেশে নির্বাসনে কাটাইতেছেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন না। প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে নন্ট করা হইয়াছে, এবং জনগণকে গ্রামের সামান্য চাকরি ও কেরানীগিরিতেই সম্ভূন্ট থাকিতে হইয়াছে।

'সাংস্কৃতিক দিক হইতে, বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে দেশীয় কৃষ্টির সহিত আমাদের যোগস্ত ছিল্ল হইয়াছে এবং যে শিক্ষা আমাদিগকে দেওয়া হয় উহা আমাদিগকে দাসত্বের শৃত্থলকেই বরণ করিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে।

'আধ্যাত্মিক দিক হইতে, বাধাতাম্লক নিরুদ্রীকরণ আমাদিগকে হীনবীর্য করিয়াছে, এবং আমাদের মধ্যে প্রতিরোধশক্তিকে একেবারে চুর্ণ করিয়া দিবার সাংঘাতিক কাজে নিযুক্ত বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী আমাদের মধ্যে এই ধারণার স্থিত করিয়াছে যে, নিজ্ঞাদিগকে দেখাশ্বনা করিতে বা বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে কিংবা এমন কি চোর, ডাকাত ও দ্বক্ষতকারীদের আক্রমণ হইতে আমাদের বাড়ীঘর ও পরিবারবর্গকৈ রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থণ

'ষে শাসন আমাদের দেশে এই চতুর্বিধ বিপর্যর ঘটাইরাছে উহাকে আর মানিরা চলা ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ বালরাই জ্ঞামরা মনে করি। যাহা হউক, আমরা স্বীকার করি যে, স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম উপার হিংসার আগ্রয় গ্রহণ করা নর। অতএব, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সকল যোগাযোগ রাখা হইয়াছে, যত দ্র সম্ভব তাহা হইতে প্রতিনিব্ত ইইয়া আমরা নিজদিগকে প্রস্তুত করিব, এবং কর-বন্ধ সহ আইন অমানের জন্য প্রস্তুত হইব। আমাদের কোনও সন্দেহ নাই যে, প্ররোচনা সত্ত্বেত হিংসার আগ্রয় গ্রহণ না করিয়া আমরা যদি কেবল আমাদের স্বেচ্ছাপ্রশোদিত সাহায্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়া করপ্রদান বন্ধ করিতে পারি তাহা হইলে এই বর্বর শাসনের অবসান ঘটিবেই। অতএব, এতন্দ্রারা আমরা ভাব-গম্ভীরভাবে এই স্ক্রমণ গ্রহণ করিতেছি যে, প্র্ণু স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উন্দেশ্যে কংগ্রেস কর্তুক সমর্রোচিত যে সকল নির্দেশ প্রচারিত হইয়া থাকে সেগ্রাল আমরা কার্যের রূপদান করিব।'

দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ হইতে দেখা গেল যে, বিরাট সাফল্যের সহিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হইয়াছে। সর্বত্র অভূতপূর্ব উন্দীপনা দেখা গিয়াছিল এবং মহাত্মা বৃ্ঝিলেন যে, তিনি একটি সক্লিয় কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই মুহুতেহি বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁহার মধ্যে। আইন অমান্য অভিযান সূরে, করার সঙ্গে সঙ্গে আপোষের দরজা তিনি খোলা রাখিতে চাহিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তার্বাট একটা বাধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। তিনি ইহাও ব্রিঝয়াছিলেন যে, তাঁহার ধনী সমর্থ কদিগের মধ্যে কেহ কেহ—ভারতীয় পর্যজিপতিগণ—লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবগর্নলতে ভয় পাইয়া গিয়াছেন। সেজন্য কোনও এক প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষতঃ এই কারণে যে, 'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্বারা ব্টিশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ বুঝাইয়াছিল। ৩০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি তাঁহার ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় এই বলিয়া বিবৃতি দিলেন যে, যাহা 'স্বাধীনতার মম' উহাতেই তিনি সন্তন্ট হইবেন এবং ঐ কথার অর্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি এগারটি দফার উল্লেখ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'দ্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ কার্যতঃ বর্জন করিয়া ইহার পথলে বাবহার করিলেন অধিকতর নমনীয় ভাষা —'স্বাধীনতার মর্ম' কিংবা অন্য আর একটি ভাষা, যথা—'পূর্ণ স্বরাজ' যাহা বিশেষ করিয়া তিনিই উল্ভাবন করিয়াছিলেন এবং নিজের মত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তিনি যে এগারটি দফার নির্দেশ করিয়াছিলেন সেগালি. যাঁহারা স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভয় পাইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুটে প্রত্যয়ের স্থিত করিল এবং পরবতী কয়েক মাস দীর্ঘ আলোচনার পথ প্রস্তৃত করিল। এগারটি দফা ছিল এইর প:

- ১। সামগ্রিকভাবে মাদক-দ্রব্য নিষিশ্ধকরণ।
- ২। আনুপাতিক হার (পাউন্ড স্টার্লিং-এর সহিত টাকার) ১ শিঃ ৬ পেঃ হইতে ১ শিঃ ৪ পেঃ-তে হাস।
- ৩। ভূমি রাজস্ব অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস এবং ইহাকে আইনের নিয়ন্দ্রণাধীন করণ।
- ৪। লবণ-কর রদ।
- ৫। শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ হইতে স্বর্ করিয়া সামরিক ব্যয় হ্রাস।
- ৬। হ্রাসপ্রাশ্ত করের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের বেতন অর্থেক বা তাহারও বেশী পরিমাণে হ্রাস।
- ৭। দেশী বদ্দাশিদেপর প্রতি রক্ষাম্লক ব্যবস্থা হিসাবে বিদেশী বদ্দের উপর আমদানী শূলক ধার্যকরণ।

- ৮। উপক্ল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন (ভারতীয় জাহাজগ্রালর জন্য ভারতের উপক্ল বাণিজ্য সংরক্ষিত রাখিয়া) প্রবর্তন।
- ৯। হত্যা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য সাধারণ বিচার, বিভাগীয় সালিসীর দ্বারা যাহারা দোষী সাবাসত তাহারা ব্যতীত সকল রাজনৈতিক বন্দীর মৃত্তি; সকল রাজনৈতিক মামলার প্রত্যাহার; ১২৪ক ধারা (ভারতীয় দন্ডবিধি), ১৮১৮-র রেগ্লেশন ও ঐ জাতীয় আইনগ্লির বাতিলকরণ; এবং ভারতীয় নির্বাসিতদিগের সকলকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান।
- ১০। সি, আই, ডি (ক্রিমিনাল ইন্ভেন্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)-এর বিলোপ বা ইহাকে জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন।
- ১১। জনগণের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আপেনয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স্ প্রদান।

ফেব্রুয়ারীর স্রুরুতে পরিস্থিতি মহাত্মার পক্ষে অনুকূল হইয়া দাঁড়াইল। আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁহাকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়াছিল। স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর নিকট হইতে যে বিপলে সাড়া পাওয়া গেল উহা ছাড়াও, বিভিন্ন আইনসভার কংগ্রেস দলীয় সদস্যগণ লাহোর কংগ্রেসের নির্দেশের প্রতি শ্রন্থাবশতঃ পদত্যাগপত্র পেশ করিলেন। অবশ্য মুসলমান্দিগের এক বিরাট অংশ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্যের প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন, এবং আলি ভ্রাতুদ্বয় প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের আবেদনে সাডা না দিবার জন্য তাঁহাদের স্বধমীদিগের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। তথাপি, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ যাঁহারা সংখ্যায় কোন ক্রমেই তুচ্ছ ছিলেন না. তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমানত প্রদেশ আসল্ল অভিযানে দৃঢ়ে সমর্থন জানাইল। যথেষ্ট আত্মান, সন্ধানের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা তাঁহার আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিলেন। ইহার পর তিনি যে কয়েকটি কাজ করিয়াছিলেন ,সেগালি তাঁহার নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হিসাবে চিরকাল গণ্য হইবে এবং ঐগত্বলি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সংকটম হুতে তিনি কিরুপ উচ্চ দতরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন। ১৯৩০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় তিনি লিখিলেন ঃ

'এবার আমাকে গ্রেশ্তার করা হইলে নীরব নিষ্ক্রিয় অহিংসা নয় বরং সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ধরনের অহিংসাকে কাজে লাগানো হইবে যাহাতে ভারতের লক্ষ্যে পেণীছিবার জন্য অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী একজনও সংগ্রামের শেষে মৃক্ত বা জীবিত না থাকেন......আমার নিজের সম্বন্ধে যতদ্বে বলিতে পারি, আশ্রমবাসী (তাঁহার নিজের আশ্রম) ও যাঁহারা ইহার শৃত্থলাবিধি মানিয়া লইয়াছেন এবং কার্যপ্রণালীর মর্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে লইয়াই শৃর্ধ্ব আন্দোলন স্বর্ব করা আমার অভিপ্রায়।' ১৯২২ সালের মত হিংসাত্মক কোনও ঘটনা ঘটিলে আইন অমান্য স্থাগত রাখার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মহাত্মা লিখিলেন ঃ 'হিংসাত্মক শক্তিগ্রনিকে স্কংযত রাখিবার জন্য যদিও ধারণাযোগ্য ও সম্ভাব্য সর্ব প্রকারের চেণ্টা করা হইবে, তথাপি এবার আইন অমান্য একবার স্বর্ব হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও মৃত্ত কিংবা জীবিত থাকিবেন ততক্ষণ উহা বন্ধ করা যাইবে না এবং হইবে না।' চোরিচোরাতে জনতার হিংসা প্রদর্শনের পর ১৯২২ সালে বারদোলীতে পশ্চাদপসরণ করায় যাঁহারা তীব্র আপত্তি জানাইয়াছিলেন, শেষ বিব্তিটি হইতে তাঁহারা দৃঢ় আশ্বাস লাভ করিতে•পারিয়াছিলেন।

মহাত্মা তাঁহারই মনোনীত আশ্রমবাসী ভক্তদের মধ্যে আটাত্তর জনকে সঙ্গে লইয়া লবণ আইন অমান্যের অভিপ্রায়ও ঘোষণা করিলেন। ১২ই মার্চ তারিখে আমেদাবাদ হইতে সমুদ্রোপক্ল পর্যন্ত তিনি এক অভিযান সূত্রু করিবেন— সাগরাভিমূথে তাঁহার তীর্থযাত্রা—এবং সেখানে পে'ছিয়া আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। উহাই হইবে সমগ্র দেশের পক্ষে এই আন্দোলনের ভার গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত। এই বিশেষ আন্দোলনটি স্বরু করার সিম্ধানত তিনি করিয়াছিলেন এই কারণে যে, ইহা সমগ্র দেশ, এবং বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের মধ্যে সাড়া জাগাইবে। স্মরণাতীত কাল হইতে লোকে সম্দ্রবারি অথবা মৃত্তিকা হইতে লবণ তৈয়ারী করিতে অভাস্ত হইয়া আসিয়াছেন—তাঁহাদের সে অধিকার বৃটিশ গভর্নমেন্ট কাড়িয়া লইয়াছেন। বর্তমানে যে লবণ আইন চালঃ করা হইয়াছে উহা দুই দিক হইতে অন্যায়। ইহার দ্বারা যে লবণ প্রকৃতির দান উহা ব্যবহার করিতে লোককে নিষেধ করা হইয়াছে এবং বিদেশ হইতে ইহা আমদানী করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা হইয়াছে। উপরন্ত, লবণ-কর ধার্য করার ফলে লবণের দাম বাডিয়া গিয়াছে. যাহা দরিদ্রতম ব্যক্তিরও ক্রয় না করিলে চলে না। ২রা মার্চ তারিখে বডলাটের নিকট এক পত্রে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করিয়া তিনি লিখিলেন ঃ

'যদি আপনি এই সকল অকল্যাণের কোনও প্রতিকার না করিতে পারেন এবং আমার পত্র আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে তাহা হইলে এই মাসের বারো তারিথে আশ্রমের সহক্মীদের মধ্যে যাঁহাদের লওয়া সম্ভব তাঁহাদিগকে লইয়া লবণ আইনের বিধানগর্লি অমান্য করিতে আমি অগ্রসর হইব। এই (লবণ) আইনকে আমি দ্বারিদ্র ব্যক্তির দ্ভিভগণী হইতে সর্বাপেক্ষা অন্যায় বলিয়া মনে করি। যেহেতু ম্লতঃ দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের জন্যই স্বাধীনতা আন্দোলন, এই অন্যায়ের প্রতিরোধ হইতেই ইহার স্চনা হইবে। আশ্চর্য, আমরা এতদিন এই নির্মাম একচেটিয়া (লবণ) ব্যবসাকে মানিয়া আসিয়াছি।'

ঐ পর্রাট ছিল একটি দীর্ঘ দলিল—উহাতেই মহাত্মা আইন অমান্যের পথ কেন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন তাহা বড়লাটের নিকট ব্যাখ্যা করিতে চেন্টা করিয়াছিলেন। ভীতি প্রদর্শন করা যে উহার অভিপ্রেত ছিল না বরং একজন আইন অমান্যকারীর পক্ষে এই সরল ও পবিত্র কর্তব্যটি যে অবশ্যপালনীয়— ইহা তিনি পরিষ্কারভাবে ব্রোইয়া লিখিয়াছিলেন: 'আমার দেশবাসীর অনেকের ন্যায় আমি এই আশা একান্তভাবে পোষণ করিয়া আসিয়াছি যে, প্রস্তাবিত গোল টোবল বৈঠকে একটি সমাধান হইতে পারে। কিন্তু যখন আপনি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিলেন যে, আপনি অথবা ব্রটিশ মনিত্রসভা পূর্ণ উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিকল্পনাকে সমর্থন করিতে অভগীকারাবন্ধ হইবেন, এর্প কোনও আশ্বাস দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় তখন গোল টোবল বৈঠকে সম্ভবতঃ কোনও সমাধান হইবে না. যাহার জন্য ভারতের নেতাগণ জ্ঞাতসারে, এবং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অজ্ঞাতসারে নীরব ভাষায় আকুল আগ্রহ জানাইয়া আসিয়াছেন। বলা বাহত্বা, পার্লামেন্টের সম্মতি লাভ করা যাইবে এরপে প্রত্যাশার কোনও প্রশ্ন কখনও দেখা দেয় নাই। এরপে দুন্টান্তের অভাব নাই যে, পার্লামেন্টের মত পাওয়া যাইবে এই বিশ্বাসে বৃটিশ মন্দ্রিসভা বিশেষ কোনও নীতি অনুসরণ করিতে অখ্যীকারাবন্ধ হইয়াছেন। দিল্লীর সাক্ষাংকার ব্যর্থ হওয়ায়, ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গ্রীত গ্রেম্ব-পূর্ণ প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভিন্ন আর কোনও উপায় পণ্ডিত মতিলাল নেহর ও আমার ছিল না।' আইন অমান্য আন্দোলন সূর্ করা সত্ত্বেও, আপোষের ম্বার উন্মৃত্ত রাথার জন্য মহাত্মা আরও লিখিয়াছিলেন: 'কিন্তু যদি আপনার ঘোষণায় উল্লিখিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাটি ইহার স্বীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা হ**ইলে** স্বাধীনতার প্রস্তাবটিতে কোনও ভয়ের কারণ নাই। কারণ দায়িত্বশীল বটিশ ক্টনীতিকগণ কর্তৃক ইহা কি স্বীকৃত হয় নাই থে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা কার্যতঃ স্বাধীনতাই বুঝায়?

বড়লাট মহাত্মা গান্ধীর এই পত্রের—অথবা চরমপত্রের—একটি সংক্ষিপত জবাবে দ্বঃথ প্রকাশ করিলেন যে, আইন লঙ্ঘন করা শ্রীযুক্ত গান্ধীর অভিপ্রায়। স্বতরাং, তাঁহার ঘোষিত কর্মস্চী অনুযায়ী সম্দ্রোপক্লবতী গ্রাম ডান্ডী অভিম্বথে তিনি তিন স্পতাহব্যাপী অভিযান স্বর্ করিলেন; সেখানে লবণ আইন অমান্য স্বর্ করার কথা ছিল। সেই স্মুয়ে অভিযানের পরিণাম সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সন্দেহ ছিল এবং তাঁহাকে গ্রুত্বত্ব দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের ছিল না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিকাগ্রিল বিদ্র্পাত্মক প্রকথ লিখিতে স্বর্ব করিল

এবং কলিকাতার 'স্টেটসম্যান' এই মর্মে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিল যে, উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ না করা পর্যন্ত মহাত্মা সমুদ্রের জল ফুটাইয়া যাইতে পারেন। এক শ্রেণীর কংগ্রেসীদের মধ্যেও এই সন্দেহের ভাব দেখা গিয়াছিল। তথাপি, ডান্ডী অভিযান ছিল একটি ঐতিহাসিক গ্রেম্বপূর্ণ ঘটনা, যাহা নেপোলিয়নের এল বা হইতে ফিরিবার সময় প্যারী অভিযান কিংবা মুসোলিনী যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তিনি যে রোম অভিযান চালাইয়াছিলেন উহার সহিত একই সারিতে স্থান পাইবে। মহাত্মার সোভাগ্য যে, ভারতে ও ভারতের বাহিরে তিনি তাঁহার পক্ষে ভাল ভাল পত্রিকার আশাতীত সমর্থন পাইয়াছিলেন। ভারতে দিনের পর দিন অভিযানের প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয় বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। এই পদ্যাত্রায় তিনি যে সকল গ্রামাণ্ডলের মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন ঐ সকল স্থানে জনগণকে জাগাইয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার ন্বারা সমগ্র দেশের মান্সিক প্রস্তুতির সময়ও তিনি পাইয়াছিলেন। অপরপক্ষে, যদি তিনি আমেদাবাদ হইতে রেলে চড়িয়া পর্রাদনই দিল্লীতে পেণ্ডিতেন তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে না সম্ভব হইত গুজরাটের অধিবাসীদিগকে জাগাইয়া তোলা, না তিনি সমগ্র জাতিকে উদ্দীপিত করিতে যথেন্ট সময় পাইতেন। তিনি যখন গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন তখন আশপাশের অঞ্চলের লোকদিগের মধ্যে সরকারী চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া শীঘ্রই যে কর-বন্ধ আন্দোলন সূত্রু হইবে তন্জন্য প্রস্তৃত হইতে আহ্বান জানাইয়া ব্যাপক প্রচার চালানো হইয়াছিল। প্রতি পদক্ষেপে তিনি সাদর ও আশাতীত অভার্থনা লাভ করিয়াছিলেন এবং ফলে গভর্নমেন্ট ব্রবিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রথমে যেরপে মনে করিয়াছিলেন তদপেক্ষা আসম অভিযান অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার হইবে।

৬ই এপ্রিল তারিখে সম্দ্রে প্রাদনানের পর মহাত্মা তীরে পড়িয়া থাকা লবণ খণ্ডগর্নিল দখল করিয়া আইন অমান্য স্বর্ করিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জর্নিড়য়া বে-আইনী লবণ উৎপাদন আরম্ভ হইল। যেখানে এর্প কোনও আন্দোলনের পক্ষে প্রাকৃতিক বাধা ছিল সেখানে অন্যান্য আইন অমান্যের চেণ্টা করা হইয়াছে। যথা,—কলিকাতায় মেয়র স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সেনগ্র্শত জনসভায় প্রকাশ্যে রাজদ্রেহম্পলক সাহিত্য পাঠ করিয়া রাজদ্রেহ আইন অমান্য স্বর্ করিলেন। ব্যাপকভাবে বিদেশী বন্দ্র বর্জন স্বর্ করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকারের ব্রিশ পণ্য বর্জনের আর একটি আন্দোলন গাড়িয়া উঠিল। মদ্য ও মাদক দ্র্বাদি বর্জনের জন্য তীর আন্দোলনও চলিল। এই বর্জন আন্দোলন চাল্ব রাখিবৃর জন্য সারা ভারত ব্যাপিয়া কংগ্রেস স্বেচ্ছান্সবক্ষণ পিকেটিং-এর আয়োজন করিয়াছিলেন। অভিযান স্বর্ হওয়ার কয়েক সশ্তাহ পর মহাত্মা ভারতীয় নারীদিগের (ইয়ং ইন্ডিয়া—১০ই এপ্রিল, ১৯৩০)

প্রতি বিশেষ একটি আবেদন জানাইলেন। তিনি বলিলেন: 'এই পবিত্র সংগ্রামে যোগদান করিবার জন্য কোনও কোনও ভগ্নী যেরপে অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন উহা আমার নিকট একটি শুভ লক্ষণ.....এই অহিংস সংগ্রামে তাঁহাদের অবদান হইবে প্রবৃষ্টাদগের অপেক্ষা অনেক বেশী। নারীদিগকে অবলা বলিলে মিথ্যা বলা হয়............ যদি শক্তি বলিতে নৈতিক শক্তিকে বুঝায় তাহা হইলে পুরুষ অপেক্ষা নারী যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।' উপরুকু, মদ ও বিদেশী-বস্তের দোকানগুলিতে পিকেটিং-এর ভার গ্রহণ করিবার জনাও তিনি তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইলেন। মদ ও মাদক দ্রব্যের নিষিম্ধকরণের দ্বারা গভর্নমেন্টের রাজস্ব ২৫ কোটি টাকা (মোটামর্নিট হিসাবে ১৩ টাকা = ১ পাউন্ড) হাস পাইবে—এবং, বংসরে যে ৬০ কোটি টাকার মত বিদেশৈ চলিয়া যায় তাহা বন্ধ হইবে বিদেশী বহেরে বর্জন হইতে। খাদির উৎপাদনে জোর দিবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময় চরকা কাটিবার জন্য নারীদের প্রতি সনিব'ন্ধ অনুরোধও তিনি জানাইলেন। উপসংহারে তিনি বলিলেন: 'অবশ্য কোনও কোনও ভানী এরপে বলিতে পারেন, মদ ও বিদেশী-বন্দের বিরুদ্ধে পিকেটিং-এ কোনও উত্তেজনা ও রোমাণ্ড নাই। বেশ, যদি তাঁহারা সমস্ত অন্তর দিয়া এই আন্দোলনে যোগদান করেন তাহা হইলে প্রভত উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ তাঁহারা ইহার মধ্যে খুজিয়া পাইবেন। এমন কি, আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্বেই তাঁহারা কারার ন্ধ হইতে পারেন। ইহাও অসম্ভব নয় যে. তাঁহাদিগকে অপমানিত. এমন কি দৈহিক দিক হইতে নিপীড়নও করা হইতে পারে। এই অপমান ও নির্যাতন ভোগ করাই হইবে তাঁহাদের গর্ব। যদি তাঁহাদিগকে নির্যাতন করা হয় তাহা হইলে ইহার ফলেই অচিরে লক্ষ্যে পেণছানো সম্ভব হুইবে।"

সারা দেশে এই আবেদন প্রচারিত হইল এবং যাদ্রর মত কাজ করিল। এমন কি সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও অভিজাত পরিবারের নারীদের হৃদয়েও ইহাতে সাড়া জাগিয়াছিল। সর্বত্র হাজার হাজার নারী কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। আন্দোলনের এই প্রকাশে কেবল গভর্নমেন্টই নহেন, দেশবাসিগণও স্তম্ভিত হইয়া গোলেন। মিস মেরী ক্যান্বেল —ির্মান বিল্লেশ করেতে কাজ করিয়াছেন—তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মচর্যের প্রচারকগণ এই অম্ভূত ঘটনায় বিস্ময়াভিভূত হইয়া যান। মিঃ এইচ, এন, ব্রেলস্ফোর্ড ও মিঃ জর্জ স্লোকন্বের ন্যায় বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ বলিতে পারিয়াছিলেন যে, আইন

<sup>্</sup> যথা—পশ্ভিত মদনমোহন মালব্যের মত একজন গোঁড়া ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রাহ্মণের পরিবারের মেরেরাও নির্ভারে বা নিম্বিধায় কারাবর্ম করেন।

১১৯৩১ সালের ২২শে জনুন তারিথের ম্যাণ্ডেন্টার গার্ডিরানে দিল্লীতে নারী জাগরণ সম্বন্ধে তাঁহার বিবরণ আছে; একমাত্র সেখানেই ১,৬০০ নারী কারার্ম্থ হন।

অমান্য আন্দোলনের শ্বারা আর কিছু না হইলেও ভারতীয় নারীন্ধাতির মুক্তি সম্ভব হইয়া থাকিলেও ইহা সাথক। নারীদিগের মধ্যে এরপে শক্তি ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল যে, উহা প্রুষদিগকে অধিকতর কর্মপ্রয়াস ও ত্যাগে উন্সুদ্ধ করিয়াছিল। আন্দোলন সূর, হওয়ার পর তিন স্তাহের মধ্যেই গভর্মেন্ট ইহাকে আঘাত হানিতে সঙ্কলপবন্ধ হইলেন। ২৭শে এপ্রিল তারিখে প্রেস অডিন্যান্স্ নামে প্রথম জর্বী আইনটি ঘোষণা করা হইল ষাহার ফলে পত্রিকাগর্বলি সরকারী কর্মচারীদের সম্পূর্ণে নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিল। প্রতিবাদ-স্বর্প, জাতীরতাবাদী পত্রিকাগর্নালর মধ্যে অধিকাংশেরই প্রকাশ দীর্ঘকাল বন্ধ রহিল। কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পর আসিল অন্যান্য আইন। সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগর্বালকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইল এবং এরূপ একটি আইন জারী করা হইল যাহার ন্বারা ইহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপত করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়। এই সকল আইনের ফলে কংগ্রেসের পক্ষে আর প্রকাশ্যে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না এবং চাঁদা তোলা. স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ইত্যাদির ন্যায় অনেক কাজই গোপনে চালাইতে হইয়াছিল। কিন্তু, এই সকল আইনের দ্বারা কংগ্রেসের কার্যকলাপ বন্ধ না হইয়া আরও জোরদার হইল। যেহেত সর্বত্র সভা ও শোভাষাত্রা নিষিশ্ব করা হইয়াছিল, সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ঐ সকল অনুষ্ঠিত হইয়া চলিল। ঐ নিষেধাদেশ থাকা সত্ত্বেও সংবাদপত্র, ইস্তাহার, প্রচার পর্কিতকা ইত্যাদি কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগর্নাল ছাপাইয়া বিতরণ করিল। কোনও কোনও স্থানে, যেমন বোস্বাইয়ে রেডিওর সাহায্যে কংগ্রেসের প্রচার চালানো হইয়াছিল এবং কোথা হইতে ঐ বাণী প্রচার করা হইতেছে তাহা খ'্রজিয়া বাহির করিতে প্রলিস অসমর্থ হয়। এই অহিংস বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া গভর্নমেন্ট প্রথমেই গ্রেম্তার চালাইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু উহাতে কোনও কাজ হইল না। সরকারী

এই আহংস বিদ্রোহের সম্মুখীন হইয়া গভনমেন্ট প্রথমেই গ্রেশ্তার চালাইতে আগাইয়া আসিলেন। কিন্তু উহাতে কোনও কাজ হইল না। সরকারী হিসাব' অনুসারে, ষাট হাজারেরও অধিক আইন অমান্যকারীকে জেলে পাঠানো হয়। অলপ সময়ের নোটিশে বিশেষ জেলের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল কিন্তু এইগর্নলি অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া য়য়। উপরে বর্ণিত কার্যকলাপ—য়হা কমবেশী সারা ভারতেই দেখা গিয়াছিল—ছাড়াও কোনও কোনও প্রদেশে বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপ চালানো হয়। যথা, মধ্যপ্রদেশে ও বোশ্বাই প্রেসিডেন্সীর একটি অংশে বন-জঙ্গল সম্বন্ধীয় আইন অমান্য স্কর্ করা হইল এবং লোকে ইচ্ছামত গাছ কাটিতে আরম্ভ করিল। গ্রুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলার কোনও কোনও কোনও

<sup>্</sup>ব সরকারী হিসাব কম করিয়া দেখানো হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লেখকের জ্ঞানা আছে যে, চুরি, ভাঁতিপ্রদর্শন, দাংগা ইত্যাদি সকল অভিযোগে বহু লোককে দক্ষিত করা হইয়াছিল, বদিও তাঁহারা ছিলেন প্রাপ্তর্ভাৱি সত্যাগ্রহী। আদালতের কাজে সত্যাগ্রহীরা বেহেতু কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই, এই সকল অভিযোগে, কখনও আত্মপক্ষ সমর্থন করা হয় নাই। নিছক রাজনৈতিক অপরাধের বিবরণী হইতেই তৈয়ারী করা হয় সরকারী হিসাব।

জেলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে কর ও ভূমিরাজস্ব প্রদান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমানত প্রদেশে খান আব্দ্রুল গফ্ফর খানের—ির্যানি সীমানত গান্ধীর,পে অধিকতর পরিচিত—প্রচেন্টায় কর-বন্ধ সহ ব্যাপক একটি গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন চলিয়াছিল। ঐ স্থানের অধিবাসীদের সামরিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ আহংস। সীমানত গান্ধী একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন যাঁহাদের পোষাক ছিল লাল; তাঁহাদিগকে 'খোদাইখিদমংগার' বা 'ঈশ্বরের সেবক' বলা হইত। এই লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকগণ ছিলেন গভর্নমেন্টের চক্ষ্মশূল, কেন না তাঁহাদের আন্দোলনের ফলে যে জনগণের মধ্য হইতে প্রে ভারতীয় সৈন্যদের সর্বোক্ষ্ম বাহিনীগ্রনির কয়েকটি গঠন করা হইয়াছে তাঁহাদের আন্মুগত্য নন্ট হইয়া যাইতেছিল। উপরন্তু, সামরিক দিক হইতে সীমানত প্রদেশের গ্রেম্বপ্ন অবস্থানের জন্যও দেশের ঐ অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে কোনও কমেই গভর্নমেন্ট স্বাগত জানাইতে পারেন নাই।

এই আন্দোলন যে গুরুতর রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাকে দমনের চেণ্টায় গভর্নমেন্ট একেবারে নির্মাম ও পাশবিক হইয়া উঠিলেন। এই ব্যাপারে প্রলিস ও সৈন্যবাহিনী—উভয় দিক হইতেই রাজশক্তি যে নৃশংস অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। ইহা বলা কঠিন, কোন প্রদেশ সর্বাপেক্ষা বেশী নির্যাতন ভোগ করিয়াছে কারণ প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজম্ব একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনী ছিল। বাঙ্গলা দেশে মেদিনীপুর জেলাই সর্বাধিক নির্বাতন ভোগ করিয়াছে এবং জনগণের নিগ্রহ হইতেই সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণার্থ জন্ম হয় একটি সন্তাসবাদী আন্দোলনের। যুক্তপ্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কর-বন্ধ আন্দোলন খুব তীর হইয়াছিল এবং সেখানেও ভীষণ অত্যাচার চলে। গুজরাটে কুষকদিগের উপর অত্যাচার যথন অসহনীয় হইয়া উঠিল তখন তাঁহারা তাঁহাদের ঘরবাড়ী ছাডিয়া প্রতিবেশী বরোদারাজ্যে চলিয়া গেলেন। মোটের উপর, সম্পূর্ণ অহিংস জনতার বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধিগণ যে সকল 'অবৈধ্ব' ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেগ্রলির কয়েকটি বৈশিন্টোর মধ্যে ছিল—নিবিচার ও বর্বরভাবে শক্তি প্রয়োগ. নারীদের উপর আক্রমণ এবং যথেচ্ছ সম্পত্তিনাশ। সাধারণতঃ লোহা-বাঁধানো বা চামড়া-ঢাকা শক্ত লাঠির সাহায্যে সত্যাগ্রহী ও নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর আক্রমণ চালানো হইত যাহার ফলে লোকের মাথার খুলি অনায়াসেই ফাটিয়া যাইতে

<sup>ু</sup> অধিকাংশ প্রদেশে আহত সত্যাগ্রহীদের শ্র্যার জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিম্থানীর সংগঠনগর্নাকে বহু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও অ্যাহব্লেম্স্ বাহিনী গঠন করিতে হইয়াছিল। স্বাপেক্ষা স্কুলর ও স্বাবম্পাব্র হাসপাতালগর্নি ছিল বোদ্বাই শহরে—বেখানে আহত সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল ভারতের সমুস্ত শহর অপেক্ষা বেশী।

পারিত: নারীদিগকেও এই আক্রমণ হইতে বাদ দেওয়া হইত না। অসহায় সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপরও আক্রমণ চলিত। যেখানে সন্তাস স্টিট করার পক্ষে ইহা যথেষ্ট ছিল না সেথানে কখনও কখনও গুলিচালনার আশ্রয় লওয়া হইত। অধিকাংশ প্রদেশে এরপে গর্নলিচালনার ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে কিল্ড সর্বাপেক্ষা নারকীয় ঘটনা ঘটে ২৩শে এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে (উত্তর-পশ্চিম সীমানত প্রদেশের রাজধানী); সেখানে একদিনেই যত লোককে গ্রাল করিয়া হত্যা করা হয় তাহাদের সংখ্যা কয়েক শত হইয়া দাঁড়ায়। মোটাম টিভাবে ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল-স্থানীয় কয়েক জন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর শান্তি-পূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছিল। ইহাতে কর্তপক্ষের মাথা বিগ্ডাইয়া গেল এবং তাঁহারা জনতাকে ছত্তভগ করিবার জন্য বর্ম-ঢাকা কিছু গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। জনতা তখন বাড়ীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছিল। পূর্ব হইতে সতর্ক না করিয়া দিয়াই সৈন্য ভার্ত বর্ম-ঢাকা গাড়ীগুলি পিছন দিক হইতে সবেগে জনতার উপর গিয়া পডিল: ফলে ঘটনান্থলেই তিনজন লোকের মৃত্যু হইল এবং বহু আহত হইলেন। এরূপ বলা হইয়া থাকে যে, তাহার পর জনতা ঐ গাড়ীগর্নলতে আগনে ধরাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা ঐপ্থানে ছুর্টিয়া যায় এবং তাহাদিগকে গালি ছঃডিতে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু জনতা দোড়াইয়া পালাইলেন না; তাঁহাদের মধ্যে শত শত লোক নির্বিচলভাবে माँ पाँकशा शांकिया गर्नानत सम्बाधीन स्टेलन। यथन এट सकल घरेना जाना राजा তখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটি তদন্তের দাবী উঠিল যাহা গভর্নমেন্ট মানিয়া লইলেন না। তখন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি হইতে এই সকল বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য একটা কমিটি নিয়োগ করা হইল: শ্রীয়ার বাঁঠলভাই প্যাটেল (যিনি ইতিমধ্যে আইনসভার অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন) ঐ কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটিকে সীমানত প্রদেশে যাইতে দেওয়া হয় নাই। কাজেই, ইহাকে সীমানত প্রদেশের খুব কাছাকাছি পাঞ্জাবের কোনও স্থানে মিলিত হইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট ইহাকে নিষিশ্ব করিয়া

১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এর্প একটি আন্তমণ চালানো হয়। বাঁহাদের উপর আন্তমণ চালানো ইইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কলিকাতার তদানীল্ডন মেয়র স্বর্গতিঃ শ্রীবৃদ্ধ সেনগাশ্ত, বাংলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীবৃদ্ধ কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক ন্পেন্দ্রচন্দ্র ব্যানাজী, লিবাটির সম্পাদক শ্রীবৃদ্ধ সত্যরঞ্জন বক্সী, বর্তমান গ্রন্থের লেখক ও বহু সহ-বন্দী। লেখক ছিলেন সম্মুখের সারিতে; আন্তমণকালে তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং এক ঘন্টারও উপর তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে তদন্তের দাবী করা হইয়াছিল উহাতে গভর্পমেন্ট অস্বীকৃত হন। শেষে ডাঃ বি. ক্সি রায় ও লেঃ কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটকৈ লইয়া গভর্পমেন্ট একটি মেডিকেল বোর্ড নিয়োগ করেন বাঁহারা আহত বন্দীদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রচার করেন।

দেন। তথাপি, কংগ্রেস সংগঠনগর্বলর প্রচেণ্টায় ইহা ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

পেশোয়ারের ঘটনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যাহা ছিল একমাত্র আশার আলোক তাহা হইল, নিরন্দ্র জনতার উপর গ্রেল ছুর্ড়তে গাড়োয়ালী সৈন্যবাহিনীর অন্বীকৃতি জ্ঞাপন। তাহারা অন্বীকৃতি জানাইলে পর সঞ্জে সংগে তাহাদের অন্দ্র কাড়িয়া লওয়া হয় এবং সামরিক আদালতে হাজির করিয়া দীর্ঘমেয়াদী কারাদশ্রেড দণ্ডিত করা হয়়।

যেখানে যেখানে অত্যাচার চলিয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশেই ঐ সমস্ত ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক স্থানীয় কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই সব রিপোর্ট প্রকাশ করিতে হইলে বিরাট আর একটি প্রস্তুক লেখা প্রয়োজন এবং ঐগর্বল এই প্রস্তুকের বিষয়ান্তর্গতিও হইবে না। যাহা হউক, ১৯৩০ সালের ৮ই মে তারিথে ইয়ং ইন্ডিয়া-তে বড়লাটের লিখিত মহাত্মার যে দ্বিতীয় প্রচিই প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহা তিনি মে মাসের গোড়ার দিকে গ্রেশ্তারের প্রাক্কালে লিখিয়াছিলেন, উহা হইতে কয়েকটি লাইন উন্ধৃত করা অপ্রাস্থিগক হইবে না।

'আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আইন অমান্যকারীদের সহিত গভর্নমেন্ট ভদ্রভাবে লড়িবেন। তাঁহাদের সহিত মোকাবিলা করিতে গিয়া সাধারণ আইনান্ম্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াই যদি গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হইতেন তাহা হইলে আমার বলার কিছ্ন থাকিত না। তাহা না করিয়া, পরিচিত নেতাদের প্রতি যখন কমবেশী আইনসম্মত রীতি অনুসারে ব্যবহার করা হইয়াছে তখন সর্বসাধারণকে প্রায়শঃই বর্বরভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কি অশোভনভাবেও আক্রমণ করা হইয়াছে। যদি এগর্নলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হইত তাহা হইলে এগর্নলিকে উপেক্ষা করা যাইত। কিন্তু বাণ্গলা, বিহার, উৎকল, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও বোন্বাই হইতে গর্মজাটের অভিজ্ঞতাকে সমর্থন করিয়া আমার নিকট বহু সংবাদ আসিয়াছে, যাহার যথেন্ট প্রমাণ আমার আছে। করাচী, পেশোয়ার ও মাদ্রাজে যে গর্নলি চালানো হইয়াছে তাহা বিনা প্ররোচনায় চালানাে হইয়াছে বলিয়া বোধ হইবে এবং উহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। যে লবণের গভর্নমেন্টের নিকট কোনও মল্য নাই অথচ স্বেচ্ছাসেবকদিগের নিকট যাহা মূল্যবান উহা যাহাতে তাঁহারা দিয়া দিতে বাধ্য হন সেজন্য তাঁহাদের হাড় ভাণ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে, গোপন অধ্য-প্রত্যাভগাদি নিন্দেপবিত করা হইয়াছে। মথ্বয়ায় একজন সহকারী ম্যাজিন্থেট

২ এই পত্রটি প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল কিনা একেবারে নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়।

<sup>ু</sup> হিমালর সমিহিত যুক্ত প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল হইতে গাড়োরালীদিগকে সংগ্রহ করা হয়। নেপালের গুর্বা, পাঞ্জাবের শিখ ও সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদিগের সহিত তাহাদের লইয়াও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বাহিনী গঠন করা হইস্কা থাকে।

দশ বছরের একটি বালকের নিকট হইতে জাতীয় পতাকা ছিনাইয়া লইয়াছেন বিলয়া বলা হইয়াছে। প্রকাশ, এর্প বে-আইনীভাবে অধিকৃত পতাকাটি ফিরাইয়া দিবার জন্য জনতা দাবী জানাইয়াছিল বিলয়া তাহাদিগকে নির্দর্শক্তাবে প্রহার করা হয়। কাজটি যে খ্বই অন্যায় হইয়াছে, পতাকাটি পরে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেই ইহা স্পণ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বাণ্গলায় লবণের ব্যাপারে কয়েকটি মাত্র অভিযোগ ও আক্রমণ হইয়াছে বোধ হয় কিন্তু যের্প নিন্ঠ্রতার সহিত স্বেছাসেবকদিগের নিকট হইতে পতাকা ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে বিলয়া জানা গিয়াছে তাহা চিন্তাও করা যায় না। এর্প সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ধানক্ষেত পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, বলপ্র্বক খাদ্যবস্তু কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। গ্রুজরাটে একটি শাকসক্জীর বাজারে হানা দেওয়া হয় কেন না বিক্রেতাগণ ঐ সকল শাকসক্জী সরকারী কর্মচারীদিগের নিকট বিক্রয় করিবেন না। যে জনতা কংগ্রেসের নির্দেশান্সারে প্রতিশোধপরায়ণ না হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে। অথচ, এখন মাত্র সংগ্রামের পঞ্চম সণ্ডাহ!

ধর্ষণায় লবণের ডিপোতে যে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকগণ অহিংস অভিষান চালাইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি প্রনিস কির্প ব্যবহার করিতেছে উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর একজন ইংরাজ শিষ্যা কুমারী ম্যাডেলিন স্লেড ৬ই জন্ন গ্রুজরাটের ব্লসর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৯৩০ সালের ইয়ং ইন্ডিয়ার ১২ই জন্ন তারিখের সংখ্যায় তিনি তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করেন। উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদিগের শরীরে তিনি নিন্নর্প আঘাতের প্রমাণগ্রনি দেখিয়াছেন:

- ১। মাথায়, বৃকে, পেটে ও শরীরের গ্রন্থিসমূহে লাঠির দ্বারা প্রহার।
- ২। গোপন অজ্য-প্রত্যঙ্গে, পেটের কাছে লাঠি দিয়া খোঁচা মারা।
- ৪। পরনের কাপড় ছি'ড়িয়া ফেলিয়া গ্রহ্যন্বারে লাঠির সাহায্যে খেটি। মারা।
- ৫। যতক্ষণ না কোনও লোক অচৈতন্য হইয়া পড়েন ততক্ষণ অশ্তকোষ চাপিয়া ধরিয়া পীড়ন করা।
- ৬। আহত লোকদিগকে মারিতে মারিতে হাত-পা ধরিয়া হি\*চ্ডাইয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া।

<sup>&</sup>gt;লাঠির অর্থ লোহা-বাঁধানো ভারী ছড়ি।

- ৭। আহত লোকদিগকে কাঁটাঝোপে অথবা লবণ জলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া।
- ৮। মাটিতে শায়িত কিংবা উপবিষ্ট লোকদের উপর দিয়া ঘোড়া ছ্বটাইয়া দেওয়া।
- ৯। শরীরে, কখনও কখনও অজ্ঞান অবস্থাতেও, আলপিন ও কাঁটা ফুটাইয়া দেওয়া।
- ১০। অজ্ঞান হইয়া যাঁওয়ার পরে প্রহার, এবং সত্যাগ্রহীদের সর্বাধিক পবিত্র বিশ্বাসগ্রনিকে যথাসম্ভব আঘাত দেওয়ার জন্য গালাগার্দিল ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা ছাড়াও আরও বহু জঘন্য কাজ যেগ্রনির আর বর্ণনা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

এবার অন্যান্য ঘটনাগর্বলর বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৩০ সালের এপ্রিল ছিল চাণ্ডল্যকর ঘটনা ও উত্তেজনাপূর্ণ একটি মাস। প্রতিদিনই মনে হইত নতেন কোনও ঘটনা ঘটিবে এবং দেশের কোনও অংশই ইহা হইতে মূক্ত ছিল না। কংগ্রেসী সদস্যগণ ভারতীয় আইন সভা হইতে বাহির হইয়া আসিলেও সভা চুপ করিয়া ছিল না। পশ্ডিত মদনমোহন মালব্য, যিনি আইনসভায় স্বতন্ত্র দলকে পরিচালনা করিতেছিলেন, বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে, গভর্নমেন্ট যেভাবে ত্লা শুল্ক আইনের ব্যাপারে রাজকীয় পক্ষপাতের নীতি জোর করিয়া আইন সভার উপর চাপাইয়া দিয়া-ছিলেন উহার প্রতিবাদে আইন সভা হইতে তিনি তাঁহার অনুগামীদের লইয়া বাহির হইয়া আসেন। দুই দিন পরে দলের অন্যান্য কিছু, সদস্যের সংগ্য একত্রে আইন সভা হইতে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার পর আইন সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেল পদত্যাগ করেন। বডলাটকে তিনি দুইটি পত্তও লেখেন যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস দল ও পণ্ডিত মালব্যের স্বতন্ত্র দলের পদ-ত্যাগের পর আইন সভা ইহার প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছে এবং এরপে পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন যে, তাঁহার স্থান জাতির পার্শ্বে। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গভর্নমেন্টের দিক হইতে নীতির যে পরিবর্তন হইয়াছিল উহার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

এপ্রিলে দেশের পূর্বতম প্রান্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটে। উহা হইল পূর্ববংগর চটুগ্রামে অস্থাগার লান্টন। শ্রীযান্ত সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে স্থানীয় একটি বিশ্লবী দলের করেকজন যুবক চটুগ্রামের অস্থাগার আক্রমণ করেন। তাঁহারা গালি কার্বিয়া কর্তব্যরত সান্থীদিগকে হত্যা করেন, অস্থাগার ভবনটি দখল করিয়া লন, এবং অস্থাদি যথাসম্ভব লইয়া বাকী সব নণ্ট করিয়া ফেলেন। তাহার পর পাহাড়ের দিকে সরিয়া গিয়া করেক দিন

ধরিয়া গরিলা যুন্ধ চালাইয়া যান। শেষ পর্যন্ত হারিয়া যান তাঁহারা; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৃত্যু হয় এবং বাকী সকলে তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য পালাইয়া যাইতে বাধ্য হন। এই দলের যে সকল সদস্য মৃক্ত ছিলেন তাঁহারা দীর্ঘ দিন ধরিয়া সন্তাসবাদী কার্যকলাপ চালাইয়া যান। প্রায় এই সময়েই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চাণ্ডল্য দেখা যায় আফ্রিদি উপজাতিদের মধ্যে এবং তাহারা ব্রটিশ গভর্নমেন্টকে উত্ত্যক্ত করিতে থাকে।

মে মাসের গোড়ার দিকে মহাত্মা বড়লাটের নিঁকট তাঁহার দ্বিতীয় প্রচিট লেখেন (যাহার কিছু অংশ উপরে উন্ধৃত হইয়াছে), যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন :

প্রিয় বন্ধ,

ঈশ্বরের উপর নির্ভার কীরয়া আমার সংগীদিগকে লইয়া সেখানে গিয়া পেণছানো......এবং লবণ উৎপাদনের অধিকার দাবী করাই আমার অভিপ্রায়.....য়াহাকে কৌতুকচ্ছলে ও অসদ্বদেশ্য-প্রণোদিত হইয়া "অভিযান" বলা হইয়াছে, তিনটি উপায়ে ইহাকে বন্ধ করা আপনার পক্ষে সম্ভব

- ১। লবণ কর তুলিয়া দিয়া।
- ২। আমাকে ও আমার দলকে গ্রেপ্তার করিয়া, যদি না একের পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক গ্রেপ্তার বরণ করিতে আগাইয়া আসেন, যাহা আমি আশা করি তাঁহারা করিবেন।
- ৩। কেবলমাত্র গ্রুভাবাজি (অর্থাং সন্ত্রাসম্লক কার্যকলাপ) চালাইয়া, যদি না একের পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক, একজনের মাথা ফাটাইয়া দিলে, মাথা পাতিয়া দিতে আগাইয়া আসেন যাহা আমি আশা করি তাঁহারা করিবেন।

ইয়ং ইন্ডিয়া, ৮ই মে, ১৯৩০।

কিন্তু মহাত্মা তাঁহার ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিবার প্রেই ১৯৩০ সালের ৫ই মে তারিখে আইনের রক্ষকগণ কর্তৃক ধৃত হন এবং ১৮২৭ সালের ২৫নং বোশ্বাই বিধান নামে প্রানো একটি বিধানান্সারে বিনা বিচারে তাঁহাকে কারার দুধ করা হয়।

<sup>ু</sup> অভিযানের পর যুবকদের প্রথম দলটিকে গ্রেণ্ডার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয় বাহা চট্টগ্রাম অস্থাগার লুপ্টন মামলার্পে পরিচিড; এবং দীর্ঘদিন বিচার চলিবার পর তাঁহাদের অধিকাংশেরই যাবজ্জীবন দ্বীপাশ্ডর হয় এবং তাঁহাদিগকে বঞ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। দলের নেতা স্ব্রকুমার সেন অনেক দিন পর্যক্ত প্রেণ্ডার এড়াইয়া চলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তিনি গ্রেণ্ডার হন ও বিচারে তাঁহার ফাঁসি হয়। ১৯৩০ হইতে চট্টারে এক প্রকার সামরিক আইনই চলিয়া আসিতেছে।

মহাত্মা গান্ধীর গ্রেণ্ডারে সারা ভারতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু একটি শহর অর্থাৎ বোদ্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপ্রের ছাড়া আর কোথাও হিংসার প্রকাশ দেখা যায় নাই। ঐ শহরে বহু কলকারখানার শ্রমিকের বাস, তাঁহারা বিদ্রোহ করিয়া স্থানীয় পর্বালসকে পরাভূত করেন। শহরটি তাঁহারা দখল করিয়া লন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শহরটিকে কিছুকাল তাঁহারা দখলে রাখিয়াছিলেন কিন্তু বোদ্বাই হইতে সৈন্যবাহিনী ছ্বিটয়া যায় এবং সেখানে প্রনরায় ব্টিশ রাজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর সামরিক আইন জারী করার ফলে এক সন্তাসের রাজত্ব দেখা দেয়। এই সামরিক শাসনকালে জনগণের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও অবমাননাকর ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হয়। যথা,—লোককে প্রকাশের গান্ধী ট্রপী পরিতে দেওয়া হইত না, যেখানেই চোখে পড়িত জাতীয় পতাকাকে টানিয়া নামাইয়া দেওয়া হইত ইত্যাদি। হাঙ্গামায় প্রধান অংশগ্রহণকারী বিলয়া যাঁহাদিগকে সন্দেহ করা হইত তাঁহাদের বিচারের জন্য চালান দেওয়া হইত। তাঁহাদের কাহারও কাহারও ফাঁসি হইয়াছে এবং আর সকলকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদন্তে দণিডত করা হইয়াছে।

যথন এই সকল উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটিতেছিল এবং স্বাধীনতা ভিন্ন জন-মানসে আর কোনও চিন্তা ছিল না তখন গভর্নমেন্টের ১৯২৭ সালের কর্ম-স্চীকে বাস্তবে রূপায়িত করা হইতেছিল। সাইমন কমিশনকে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল প্রাদৌশক কমিটি ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ১৯২৯ সাল শেষ হওয়ার পূর্বেই তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে সাইমন কমিশনের যে সহায়ক কমিটির উপর ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার জন্য ভার দেওয়া হইয়াছিল, ইহার রিপোর্টও প্রচারিত হয় ১৯২৯ সালের অক্টোবরে। শুধু সাইমন কমিশনের রিপোর্ট টিই চাপিয়া রাখা হইয়াছিল, সম্ভবত ১৯২৯ সালের জ্বনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া। যাহাই হউক, ১৯৩০ সালের ৭ই জনে তারিখে কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হইল। ইহার স্থারিশগুলি এমনই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল যে সকল প্রান্ত হইতেই তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। এমন কি, ভারতীয় উদারপন্থিগণও দাবী জানাইলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে সাইমনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া কোনও আলোচনা করা চলিবে না। এবং যেহেতু জাতীয়তাবাদী সদস্যগণ উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় আইন সভা রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া দেয়—ঐ দাবীতে সম্মত হওয়া ভিন্ন গভর্ন মেন্টের গত্যন্তর রহিল না। গভর্ন মেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের

<sup>&</sup>gt; খাদির তৈয়ারী সাদা ট্পীকে গাম্ধী ট্পী বলা হয়। সাধারণতঃ কংগ্রেস দলের সদস্যগণ ঐ ট্পী পরিয়া থাকেন।

মীমাংসা যথন অসম্ভব বলিয়াই বোধ হইয়াছিল সেই সময়ে ঘটনাস্থলে আবিভাবে ঘটিল একজন উৎসাহী বৃটিশ সাংবাদিকের—ির্যান তাঁহার বৃদ্ধি খাটাইতে সচেণ্ট হইলেন। ডেইলী হেরালেডর প্রতিনিধি মিঃ জর্জ স্লোকন্বে কোশলপূর্ণ উপায়ে ১৯৩০ সালের ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে পর্ণাতে যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের অনুমতি লাভে সমর্থ হইলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কি কি শতে তিনি আইন, অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইতে প্রস্কৃত আছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার নিকট হইতে স্কৃনিশ্চিত হওয়া। মহাত্মা বলিলেন য়ে, 'ম্বাধীনতার মর্ম' সম্বন্ধে স্কৃরিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রেণ চারটি দফার তিনি উল্লেখ করিলেন:

- ১। ভারতকে স্বাধীনতার সারমর্ম দিয়া শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়টি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিবার শর্তগৃলি স্থিরকরণ।
- ২। লবণ কর রদ, মদ ও আফিং নিষিম্ধকরণ ও বিদেশী বন্দের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার দাবী প্রেণ।
- ত। আইন অমান্য আন্দোলন তুলিয়া লওয়ার সংখ্যে সংখ্য সকল রাজ-নৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান।
- ৪। বড়লাটকে লিখিত মহাত্মার পত্রে আর যে সকল বিষয় উত্থাপিত
   হইয়াছে সেগ্নিল ভবিষাতে আলোচনার স্বোগ দান।

২০শে জন্ন তারিথে কংগ্রেসের অন্থায়ী সভাপতি পশ্ডিত মতিলাল নেহর্র গ্রেণ্ডারের প্রাক্তালে মিঃ স্লোকন্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাং করেন। মহাত্মা তাঁহাকে যাহা বালয়াছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পশ্ডিতজী উহাই সমর্থন করিলেন। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ আলোচনার ভিত্তি খাড়া করিয়া ২৫শে জন্ন তারিখে একটা বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করিলেন মিঃ স্লোকন্বে এবং এই বিবৃতিটি পশ্ডিতজীর অন্থাদন লাভ করিল। বিবৃতিটি ছিল এইর্প:

'যদিও ব্টিশ ও ভারতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে, গোল টেবিল বৈঠকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে সমসত স্পারিশ করা হইতে পারে সেগর্লল কিংবা এই সমসত স্পারিশের প্রতি ব্টিশ গভর্নমেন্টের যে মনোভাব হইতে পারে তাহা প্র্বাহে অনুমান করা কোনমতেই সম্ভব নয় তথাপি তাঁহারা বেসরকারীভাবে এই সাম্বাস দিতে ইচ্ছুক থাকিবেন যে, ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের দাবী তাঁহারা সমর্থন করিবেন, যাহা ভারতের বিশেষ প্রয়োজন ও জবস্থা এবং গ্রেট ব্টেনের সহিত তাহার

দীর্ঘকালের সম্পর্কের ভিত্তিতে পারম্পরিক ব্ঝাপড়া ও হস্তান্তরের শতাবলীর উপর এবং গোল টোবল বৈঠকের সিদ্ধান্তের নির্ভরশীল থাকিবে; পশ্ডিত মতিলাল নেহর্ব ব্যক্তিগতভাবে এই মর্মে একটি আশ্বাস—কিংবা দায়িত্বশীল কোনও তৃতীয় পক্ষের নিকট হইতে প্রাশ্ত ইঙ্গিত শ্রীয়ন্ত গান্ধী ও পশ্ডিত জওহরলাল নেহর্ব নিকট পেশছাইয়া দিবার জন্য ভারপ্রাশত হুইবেন। যদি এর্প কোন আশ্বাস প্রদন্ত ও গৃহীত হয় তাহা হইলে সাধারণভাবে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে, যাহার ফলে যুগপং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, গভর্নমেন্টের বর্তমান দমনম্লক নীতির অবসান এবং রাজবন্দীদিগকে ম্রিভ দানের একটি উদার নীতি গ্রহণ করা যাইবে, এবং কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হইবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে রচিত্ত শতাবলীতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা।

স্যার তেজ বাহাদরে সপ্র, ও শ্রীযুক্ত এম, আর, জয়াকরকে শান্তির কার্যে আকৃষ্ট করিবার উন্দেশ্যে মিঃ স্লোকন্দেব এই বিবৃতিটি তাঁহাদের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা দ্বজনেই উৎসাহের সহিত বিষয়টির ভার লন এবং ঐ উদ্দেশ্যে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাং করেন। জেলের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এবং পশ্চিত মতিলাল ও পশ্চিত জওহরলাল নেহর্বর সহিত সাক্ষাতের অনুমতিও তাঁহারা পান। ২৩শে ও ২৪শে জ্বলাই যারবেদা জেলে মহাত্মার সহিত তাঁহারা দেখা করেন এবং তাঁহার সমারকলিপি লইয়া ২৮শে জ্বলাই তারিখে পণ্ডিতদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হন এলাহাবাদের নিকটে নৈনি জেলে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পণ্ডিতজীরা বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সহিত ব্যক্তিগতভাবে প্রামর্শ না করিয়া তাঁহারা কোনও পাকা কথা দিতে পারেন না। নেহর দের স্মারকলিপিসহ শ্রীযুক্ত জয়াকর প্রনরায় মহাত্মার সহিত ৩১শে জ্বলাই তারিখে দেখা করেন। তখন পশ্ডিতজীদের নৈনি জেল হইতে যারবেদা জেলে লইয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। আগদট মাসে ১৩, ১৪, ১৫ই তারিখে যারবেদা জেলে এই আলোচনা চলে যাহাতে উপস্থিত ছিলেন ঐ দ্বন্ধন আপোষকারী, মহাত্মা গান্ধী, পশ্চিত মতিলাল ও পশ্চিত জওহরলাল নেহর, শ্রীযান্তা সরোজিনী নাইডু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এই মর্মে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত হয় যে, নিম্নলিখিত বিষয়গালি সম্বন্ধে সানিম্চিত আম্বাস না দিলে তাঁহাদের কিংবা কংগ্রেসের নিকট কোনও সমাধানই গ্রহ্মণযোগ্য হইবে না:

১। স্বেচ্ছায় ভারতের সাম্রাজ্যের বাহির হইয়া আসার অধিকার।

- ২। জনগণের প্রতিনিধিম্লক একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনের অধিকার দান যাহার অধিকারে দেশরক্ষা ও অর্থদিশ্তরের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।
- ৩। তথাকথিত সরকারী ঋণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদল্ত বসাইবার ভারতের অধিকার।

এই বিবৃতির কথা বড়লাটকৈ যথারীতি জানাইয়া দেওয়া হইল এবং ১৯৩০ সালের ২৮শে আগস্ট দুইজন আপোষকারীর নিকট এই মর্মে একটি জবাব লর্ড আর্ইন পাঠাইলেন যে, ১৫ই আগস্টের যুক্ত বিবৃতির ভিত্তিতে কোনও আলোচনা চালানো সম্ভব নয় বালয়া তিনি মনে করেন। এইর্পে শান্তি আলোচনা বার্থ হইল। আশোষকারিগণ নৈনি ও যারবেদা জেলে নেতৃব্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আরও চেণ্টা চালাইলেন কিন্তু নেতৃব্দ এই অভিমত ব্যক্ত করিলেন যে, গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে দুস্তর একটি ব্যবধান রহিয়াছে।

আলাপ আলোচনা একেবারে ভাষ্ণিয়া যাওয়ার অলপ কালের মধ্যেই গুরুতররূপে অস্কুত্থ হইয়া পড়ায় ৮ই সেপ্টেম্বর পশ্ডিত মতিলাল নেহরু জেল হইতে অকস্মাৎ মুক্তি পান। ইহার পর পাঁচ মাস মাত্র তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিদার ে ভগ্নস্বাস্থ্য সত্তেও সারা দেশে আন্দোলনকে জোরদার করিবার চেন্টায় তিনি তাঁহার বেশীর ভাগ সময় ও শক্তি বায় করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে বাঙ্গলায় বিরোধের মীমাংসার জন্যও তিনি অনেকটা সময় দেন। স্বর্গতঃ শ্রীয়ন্ত জে, এম, সেনগ্রুপ্তের দল কর্তৃক বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটির (যাহার সভাপতি ছিলেন লেখক) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সমস্ত অভিযোগ আনা হইয়াছিল উহার তদন্ত করিবার জন্য তিনি লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় আসেন। পরোক্লিখিতদের অনুক্লেই তিনি তাঁহার রায় দিয়াছিলেন কিন্ত তাঁহার প্রস্থানের পর আবার মতবিরোধ দেখা দিল যাহার ফলে কলিকাতার পোর নির্বাচনে কংগ্রেসের দুইটি দলই প্রাথী দের দুইটি পূথক তালিকা পেশ করিল। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইলে বাঙ্গলায় ঐ আন্দোলন চালাইবার জন্য জন্ম হইল দুইটি কমিটির। কয়েক মাস পরে যখন কলিকাতার মেয়র নির্বাচনের সময় আসিল তখন একটি দল বিদায়ী মেয়র স্বর্গত শ্রীয়ন্ত সেনগু, প্তকে দাঁড় করাইল, এবং অপর দলটির পক্ষ হইতে দাঁড করানো হইল লেখককে-এবং আমারই জয় হইল। এই সকল বিরোধের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। যাহা হউক. পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রভাবে এই দুইটি আইন অমান্য কমিটিকে এক করা এবং অন্যান্য বিরোধগুলিরও কোনও রকমের একটি মীমাংসা সম্ভব হইয়াছিল-

ফলে ডিসেম্বরে যখন তিনি বাঙ্গলাদেশ হইতে চলিয়া গেলেন তখন কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি অংশতঃ ফিরিয়া আসিয়াছে।

উপরোক্ত ব্যাপারগর্নল যখন ঘটিতেছিল তখন আমলাতান্ত্রিকগণ তাঁহাদের নিজেদের পরিকল্পনা মত কাজ করিয়া চলিয়াছিলেন। জ্বন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল এবং গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার স্চনা হিসাবে ২০শে সেণ্টেন্বর তারিখে গভর্নমেন্ট তাঁহাদের পত্র লন্ডনে পাঠাইলেন। কমিশন কর্তৃক যে সকল স্বুপারিশ করা হইয়াছিল সেগ্রনির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গ্রনির কয়েকটি ছিল এইর্প:

- ১। যতদ্রে সম্ভব ন্তন শাসনতল্ত্রে মধ্যেই ইহার স্বীয় বিকাশের ব্যবস্থা থাকিবে।
- ২। ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র অবশাই যুক্তরাষ্ট্রীয় হইবে।
- ৩। ব্রহ্মদেশকে নৃতন শাসনতন্ত্র হইতে বাদ দিতে হইবে।
- 8। প্রদেশগর্নিতে আইন ও শৃঙ্থলা সম্বন্ধীয় দণ্ডর সহ পূর্ণ স্বায়ন্ত-শাসন থাকিবে—কিন্তু প্রশাসনিক দিকে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদির ন্যায় কোনও কোনও বিষয়ে গভর্নরকে নাকচ করিবার ক্ষমতা দিতে হইবে।
- ৫। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ব্টিশ সৈন্য ও ব্টিশ অফিসারদের উপস্থিতি বহু বংসর প্রয়োজন হইবে। প্রধান সেনাপতি বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভ্য হইবেন না এবং আইন সভায় যোগদান করিবেন না।
- ৬। প্রাদেশিক আইন পরিষদগ**্বালকে বাড়াইতে হইবে।** \*
- ৭। কেন্দ্রীয় আইন সভার নিন্নতর সভা য্বন্ধরান্ট্রীয় আইন সভার্পে অভিহিত হইবে। ইহাকে বাড়াইতে হইবে এবং প্রাদেশিক পরিষদ-গ্রাল কর্তৃক ইহা নির্বাচিত হইবে। উচ্চতর সভা—রাজ্যসভা, বর্তমানে ষের্প আছে সের্পই থাকিব।
- ৮। প্রদেশগর্নার স্বায়ন্তশাসনের অধিকারে বিনা হস্তক্ষেপেই যাহাতে প্রয়োজনান্রপ আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধে স্নিনিশ্চত হওয়া যায় তজ্জন্য প্রাদেশিক তহবিল গঠন করিতে হইবে।
- ৯। গভর্নর-জেনারেল তাঁহার মন্দ্রিসভার সদস্যাদিগকে মনোনীত ও নিয়োগ করিবেন। কার্যতঃ এবং সক্তিয়ভাবে তিনিই হইবেন গভর্ন-মেন্টের প্রধান এবং কোনও কেলও ব্যাপারে তাঁহাকে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে হইবে। (কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রবর্তনের স্কুপারিশ কমিশন করেন নাই)।

- ১০। প্রশাসনিক দিক হইতে হাইকোর্টসমূহ ভারত গভর্নমেন্টের নিয়ল্যাধীন হইবে।
- ১১। ভারত সচিবের মন্ত্রণা-সভার কাজকর্ম ও সদস্যসংখ্যা হ্রাস করিতে হইবে।

ভারত গভর্নমেন্ট যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন উহার প্রধান প্রধান বিষয়গর্নালর কয়েকটি হইল এইর প:

- ১। ব্টিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে নিম্নলিখিত বিষয়-গ্নলি: প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আর্থিক বাধ্যবাধকতা, আর্থিক স্থিরতা, সংখ্যালঘ্দের ও ভারত সচিবের পক্ষ হইতে যে সমস্ত চাঁকুরী দেওয়া হইবে ঐগ্নলি করার অধিকার-রক্ষা, অর্থনীতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে অন্যায় বৈষম্য দ্রীকরণ।
- ২। দৈবতশাসনের বিলোপ ও প্রদেশগর্নালতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট (আইন ও শৃংখলা বিভাগ সহ) চাল্ব করার যে প্রস্তাব স্ট্যাটিউটরি কমিশন করিয়াছিল উহা অনুমোদিত হইয়াছিল।
- ৩। পদ>থ সরকারী কর্মচারীদিগকে মন্তির্পে নিয়োগ করার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখার ক্ষমতা গভর্মবকে দিতে হইবে।
- ৪। মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে আইন সভা হইবে একটি মাত্র কক্ষবিশিষ্ট। বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় দুইটি কক্ষ থাকিবে।
- ৫। রহ্মদেশকে পৃথক করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হইরাছিল।
- ৬। গভর্নর-জেনারেল নিজে তাঁহার কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যদিগকে নিয়োগ করিবেন। তাঁহার মন্দ্রিসভা হইবে 'দ্বয়ংসম্প্রণ'
  ধরনের এবং আইন সভার নিকট দায়ী থাকিবে না—উহাতে আইন
  সভার কয়েক জন নির্বাচিত সদস্য থাকিবেন যাহার ফলে ঐ সভার
  কিছু সমর্থন লাভ করা যাইবে।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে লন্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বিসল। ইহাতে ছিলেন উননব্বই জন সদস্য—ব্টিশ দলগ্বলির পক্ষ হইতে ষোল, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগ্বলির ষোল এবং সাউাল্ল জন ব্টিশ ভারত হইতে। কংগ্রেস দলের কোনও প্রতিনিধি অবশ্য ছিলেন না। সম্মেলনের প্রাথমিক বৈঠকগ্বলির পর,

সমস্যাগর্লিকে প্রথান্প্রথভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য কয়েকটি কর্মিটি নিয়োগ করা হইল। লর্ড স্যাঙ্কীকে সভাপতি করিয়া সন্মিলিত আকারের একটি কমিটি, স্যার উইলিয়াম জোউইটকে সভাপতি করিয়া ভোটাধিকার ও চাকরী কমিটি. আর্ল রাসেলের সভাপতিত্বে বর্মা কমিটি, মিঃ জে, এইচ, টমাসের সভাপতিত্বে প্রতিরক্ষা কমিটি. মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে সংখ্যা-লঘ্ব কমিটি ইত্যাদি গঠন করা হইয়াছিল। সম্মেলনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগর্বালর প্রতিনিধিদিগকে আমন্ত্রণ করার বিষয়টি হইতেই স্পন্ট বুঝা যায় যে. ভারতের ভবিষ্যাৎ শাসনতন্তের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে আনার জন্য সূর্বতেই ব্রিট্শ গভর্নমেন্ট ব্যাস্ত হইরা উঠিয়াছিলেন। ব্রটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগর্বালর মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটিকে আলোচনার বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত উহার পরিধিকে বিস্তৃত করার জন্য ব্রটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা স্যার জন সাইম্নের পত্রই ছিল ঐ সম্বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ। সাইমন কমিশন আরও জানাইয়াছিল যে, ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র হইবে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। একমাত্র যে প্রশ্নটির কোনও মীমাংসা হয় নাই উহা হইল,—ব্টিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগর্বল লইয়া কবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হইবে। এমতাবস্থায়, ১৭ই নভেম্বর গোল-টেবিল বেঠকের একটি অধিবেশনে যখন মহামান্য বিকানীরের মহারাজা এর প একটি যুক্তরাষ্ট্রকৈ স্বাগত জানাইলেন তখন বিস্ময়ের কিছু ছিল না। গোল-টেবিল বৈঠক বসার কয়েক মাস পূর্বেই সমগ্র বিষয়টি লইয়া কথাবার্তা ও আলোচনা হইয়া গিয়াছিল। এ অবস্থায় যুক্তরাণ্ট্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি ছিল ব্টিশ গভন মেন্টের সর্বাপেক্ষা কোশলপূর্ণ ব্যবস্থাগ্রনির অন্যতম, এবং দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্তী ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিল্লার মধ্যে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রথমেই সন্দেহের উদ্রেক হইলেও স্যার তেজ বাহাদ্বর সপ্র ও শ্রীযুক্ত এম, আর, জয়াকরের মত প্রবীণ রাজনীতিবিদ্গণ সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মতলব ব্রবিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভারত গভর্নমেন্ট তাঁহাদের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে রক্ষাকবচগর্নালর কথাই কেবল উল্লেখ করিয়াছিলেন —অর্থাৎ, মহামান্য সরকার বাহাদ্বর ও বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে যে যে বিষয়গর্নল থাকিবে। কিন্তু ভারতীয় আইনসভার অধিকারে যে যে বিষয় থাকিবে সেগ্লির কি হইবে? ব্টিশেরা নিজেদের স্বার্থে ঐ সভায় এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান রাখিতে চাহিয়াছিল, বৃটিশ ভারতের চরমপন্থী শক্তি-গ্রনিকে ধরংস করিয়া দিবার জন্য যাহার উপর নির্ভার করা যাইতে পারে। এবং দেশীয় নৃপতিগণ যাহাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অচলাবস্থা স্ভিট করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে ভিতরে ঢুকানো ছাড়া আর কি উত্তম উপায় আছে? ইতিপাবেহি ২য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি, মহামান্য প্রিম্ম অব ওয়েলসের ভারত

স্ত্রমণের পর ১৯২২ সাল হইতেই প্রথমে ব্টিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে এই মিলন স্বর্ ইইয়াছিল। ব্টিশ ভারতে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের সম্ম্থীন হওয়ায় সাহাষ্য ও সহান্ত্রিত জন্য দেশীয় রাজাদের দিকে ব্টিশ গভর্নমেন্ট দ্গিট দেন। রাজন্যবর্গের দিক হইতেও বলা ষায়, তাঁহায়াও তাঁহাদের রাজ্যগ্র্লিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্ম্থীন হন যাহাকে ব্টিশ ভারতের অধিবাসিগণ সমর্থন জানাইয়াছিলেন এবং ঐ গণআন্দোলনকে দমন করিবার জন্য ব্টিশ গভর্নমেন্টের সাহাষ্য তাঁহায়া চাহিয়াছিলেন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯২২ সালের সেন্টেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট ভারতীয় আইনসভায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্য আইন উপস্থাপিত করেন, এবং আইনসভা যখন ইহাকে নাকচ করিয়া দেয় তখন বড়লাটের স্ব্রুগারিশবলে ইহা আইনে পরিগত হয়। এই মৈত্রীরই চড়ান্ত র্প দেখা গিয়াছিল য্কুরান্ট্রের প্রস্তাবের মধ্যে—ভারতে গণজাগরণকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য যাহা ছিল ব্টিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি হীন যোগসাজস।

গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের মোট ফল যাহা দাঁড়াইয়াছিল তাহা হইল,—রক্ষাকবচ ও যুক্তরাণ্ট্র—ভারতকে দুইটি তিক্ত বটিকার প্রস্তাব দেওয়া। এই বটিকাগর্মাল যাহাতে গলাধঃকরণযোগ্য হয় সেজন্য এগর্মালতে 'দায়িত্ব'-রূপ চিনির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানয়য়ারী প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে ঘোষণা করিলেন যে, রক্ষাকবচ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হইলে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠন করা হইবে এবং ঐগালি মানিয়া লওয়ার পর প্রকৃত 'দায়িত্বের' আর কি অবশিষ্ট থাকিবে তাহা তাঁহারা তলাইয়া দেখার জন্য কোনও মতেই বিরত হইবেন না তখন উদারপন্থী রাজনীতিবিদ্যাণ খুবই খুশী হইলেন। গোল-টোবল বৈঠকে যে সকল জাতীয়তাবাদবিরোধী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা যখন ঘোষণা করিলেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রশেনর সন্তোষজনক একটি মীমাংসা হইলেই তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্র ও রক্ষাকবচগুলি সহ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন তখন অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে অনিদিশ্টি কালের জন্য গোল-টোবল বৈঠক স্থাগিত হইয়া গেল। উদারপন্থী রাজনীতিবিদ্যাণ লন্ডনে তাঁহাদের নিজেদের কার্যে এর প সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে উৎফ্লেল দেখাইল। সাধারণ মানুষের চক্ষে, সম্দ্রপার হইতে একমাত্র যাহা তাঁহারা লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা হইল 'বৈঠকের প্রতি জনমতের যে অংশগুলি উদাসীন ছিল তাহাদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ' সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস।

## গান্ধী-আর্ব্ইন চুক্তি ও তাহার পর (১৯৩১)

১৯৩০ সালের শেষ এবং ১৯৩১ সালের গোডার দিকে গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে বুঝাপড়ার পক্ষে আবহাওয়া পুনরায় অনুকূল হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ, শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল এবং ইন্ডিয়া অফিসের ভারপ্রাণ্ড হইয়াছিলেন ক্যাপ্টেন ওয়েজউড বেন। দ্বিতীয়তঃ, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনুস্ঠিথতির শ্বারাই গোল-টেবিল বৈঠকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় দলটি যখন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে নিরত তখন এই সকল অখ্যাত ও স্ব-নিযুক্ত নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া ব্রটিশ রাজনীতিবিদ্রাণ প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকের অবাস্তবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে খুব বেশী কিছু দাবী করা না হইলেই তাঁহাদের সঙ্গে একটা আপোষ করার সঙ্কল্প শ্রমিক দলের রাজনীতিবিদ্গণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, ভারতের বড়লাট ও গভর্নর-জেনারেল ছিলেন লর্ড আর্ ইন এবং একথা ব্রঝিবার মত যথেষ্ট দ্রেদ্যিষ্ট তাঁহার ছিল যে, গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন ব্রুঝাপডায় পে'ছিইতে হয় তাহা হইলে পরোক্ত দলের নেতা মহাত্মার সহিতই ইহা করা বাঞ্ছনীয়: কারণ বিচারবোধসম্পন্ন ব্রটিশদের মতে, 'ভারতে' ইংরাজদের প্রহরীদের মধ্যে গান্ধী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ'। তৃতীয় কারণটি ছিল নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা জরুরী। ভারতের ঐ পরিস্থিতিতে তখন যদি কর্ণধাররূপে একজন দুর্দম প্রকৃতির বড়লাট থাকিতেন তাহা হইলে হোয়াইট হলের মনোভাব যত সহান্-ভূতিশীলই হউক না কেন, কংগ্রেসের সহিত কোনও ব্রুঝাপড়া করাই সম্ভব হইত না।

কিন্তু কংগ্রেসের সহিত বুঝাপড়ায় কেন এত রাজী ছিলেন লর্ড আরুইন? সাধারণ বৃটিশ রাজনীতিকদের অপেক্ষা তাঁহার দৃণ্টিভগ্গী যে উদার ছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক একটি ন্যায় ও বিচারবোধ ছিল, অন্যদের মধ্যে যাহার খুব বেশী অভাবই ছিল একটি বৈশিষ্টা।

<sup>&</sup>gt; পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য মিস এলের উইলকিনসন ইন্ডিয়া লীগের প্রতিনিধি • দলের একজন সদস্য হিসাবে ১৯৩২ সালে তাঁহার ভারত প্রমণের পর এই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

স্বৰ্গতঃ মৌলানা মহম্মদ আলি একবার তাঁহাকে 'ঐ দীর্ঘকায় ও শীর্ণ খুস্ট-ধর্মাবলম্বী'-রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি খুস্টান। তথাপি, ভারতে গুরুতের ঘটনাগুলি না ঘটিলে, কি এ দেশে 'স্কুদৃঢ় প্রশাসনকে' কি ইংলন্ডে মিঃ বহুডেউইন ও রক্ষণশীল নেতাদের স্বপক্ষে লাভ করিতে তিনি কখনও সমর্থ হইতেন না। বোম্বাই, যাহা কিনা ভারতের প্রবেশন্বার, আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাৎগলার কোনও কোনও অংশে কর-বন্ধ আন্দোলন খুক্ই তীর হইয়াছিল। সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ পণ্য বর্জন কার্যকর করা হইয়াছিল এবং প্রতিটি প্রদেশে কোনও না কোনওঁভাবে আইন অমান্য চলিতেছিল। বাঙ্গলায় সন্তাসবাদী কার্যকলাপ একটি ভীষণ আতৎক হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহাও অনুস্বীকার্য যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পরিস্থিতিও ছিল উদ্বেগজনক—এবং ঐ প্রদেশের পরিস্থিতি সীমান্তবতী সেই সব উপজাতিদের মনোভাবকে দার ণভাবে প্রভাবিত করিতেছিল, ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি সাধারণতঃ যাহারা একেবারে উদাসীন। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি উপজাতি ব্রটিশ কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, তাঁহারা যদি ঐ নগন ফকির (অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী) ও খান আন্দ্রল গফরুর খানকে (সীমান্ত প্রদেশের নেতা) ছাড়িয়া দেন এবং ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া লন তাহা হইলেই তাঁহাদের সহিত তাহারা আপোষ করিবে। আফগানিস্থানের রাজা আমান্ত্রলা সিংহাসন ত্যাগ করার পর গ্রেট ব্টেনের প্রতি অধিকতর বন্ধ্বভাবাপন্ন একটি গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অবস্থা সহজ হইয়া আসিলেও ১৯১৯ সালে আফগান রাজা কির্পে তাঁহাদের বিরুদেধ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং স্কবিধামত একটি চুক্তি করাইয়া লইতে সফল হইয়াছিলেন উহা গভর্নমেন্ট ভূলিয়া যান নাই। সেজন্য ভারতের ঘটনাবলীর প্রতি সীমান্তের উপজাতিদের মনোভাবে তাঁহারা অস্বস্থিতবাধ করিতেছিলেন।

গোল-টেবিল বৈঠকে প্রধানমন্দ্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড বেদিন তাঁহার সমান্তি ভাষণ দিলেন, ঐদিন ভারতীয় আইনসভায় এক বক্তৃতায় কংগ্রেসের সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্যে বড়লাট আবেদন জানাইলেন। এই আবেদনের এক সংতাহের মধ্যেই গোল-টেবিল বৈঠকে প্রদন্ত প্রধানমন্দ্রীর বিবৃতি বিবেচনা করিয়া দেখার একটি স্বযোগ দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যাদিগকে বিনাসতে মৃত্তি দেওয়া হইল। প্রধানমন্দ্রী বৃত্তরাত্ম ও রক্ষাকবচগ্রনি সহ দায়িত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্কাকবচগ্রনি সহ দায়িত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্কাকবচগ্রনি সহ দায়িত্ব শেষ করিয়াছিলেন ঃ স্বশেষে আমি এই আশা ও বিশ্বাস এবং প্রার্থনা করি যে, বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত জাতিগৃন্লির মধ্যে ওপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন লাভ করিতে হইলে এখন ভারতের একমাত যে

অভাব আছে, আমাদের সন্মিলিত চেণ্টায় সে উহার অধিকারী হইবে-এবং উহার জন্য যাহা এখন তাহার নাই যথা দায়িত্ব ও তাবনা, দায় ও অস্কবিধা এবং উপরন্ত দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের গোরব ও সম্মান লাভ করিবে।' ভারতের যে উদারপন্থী নেতাগণ ভারতাভিমুখে রওনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সহিত আলোচনা না করিয়াই গভর্ন মেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে চডোন্ত সিম্ধান্ত গ্রহণ না করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ জানাইয়া এক তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের এই আশুজা স্পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে. কার্য-নির্বাহক সমিতি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিবে। তাঁহাদের আশুকা অমূলক ছিল না। কারাম্যন্তির পর শীঘ্রই এলাহবাদে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ মিলিত হইলেন: সেখানে পশ্ডিত মতিলাল নেহর, গ্রেত্র অস্কুথ হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া আর যাহাই হউক অনুক্ল ছিল না। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদারপন্থী নেতাগণ —স্যার তেজ বাহাদুর সপ্র, ও মাননীয় ভি. এস, শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত এম, আর. জয়াকর দেশে পে'ছিয়াই সোজা এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহর, তাঁহার ভগনস্বাস্থ্য সত্ত্বেও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু উদারপন্থী নেতাগণ মহাত্মাকে বুঝাইলেন যে, বড়লাট যখন উদার ভাব দেখাইয়াছেন তখন তাঁহার সহিত আলোচনা না করিয়া তিনি যেন চ্ডান্তভাবে ঐ প্রস্তাবটি প্রত্যখ্যান না করেন। সেই সময়ে আপোষকারী ও উত্তেজনা-স্ভিকারীদের শ্বারা এলাহাবাদ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের কাহারও কাহারও এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষে গ্রন্জব ছড়ানো ভিন্ন আর কোনও কাজ ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ড আরুইনের সহিত সাক্ষাতের জন্য মহাত্মা এক আবেদন পাঠাইলেন এবং তাহার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির অধিকাংশ সদস্যই তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন কিন্তু খুবই অস্কুত্থ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরু যাইতে পারেন নাই। ইহা ছিল নিতান্তই বিরাট একটি দ্বর্ভাগ্য।

দিল্লীতে মহাত্মাকে ঘিরিয়া ছিলেন ধনী অভিজাতগণ ও সেই সমস্ত রাজনীতিবিদ্ যাঁহারা একটি মীমাংসার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির দিক হইতে যথেণ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এমন কেহ ছিলেন না যিনি মহাত্মাকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে পারিতেন। এমন কি, যে পশ্ডিত জওহরলাল নেহর্ব পক্ষে উহা অসম্ভব ছিল না, তিনিও ঐ সময়ে ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যাদিগের সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁহাদের সকলে না হইলেও বেশীর ভাগই মীমাংসার জন্য মহাত্মা নিজে না যতটা ছিলেন তাহাপেক্ষাও অধিক ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। দিনের পর দিন ধরিয়া বড়লাট ও মহাত্মার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিল এবং কার্য- নির্বাহক সমিতিকে মহাত্মা সকল ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত রাখিলেন। ৪ঠা মার্চ তারিখে এই আলাপ-আলোচনার সমাণ্ডি ঘটিল এবং মহাম্মা যখন কার্যনির্বাহক সমিতির সম্মুখে চুক্তির শর্ত গুলি রাখিলেন তখন তিনি একেবারে স্পন্টভাবেই জানাইয়া দিলেন যে. তাঁহাদের সর্বসম্মত সমর্থন না পাইলে এক পদক্ষেপও তিনি অগ্রসর হইবেন না। এই সন্ধিক্ষণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর দায়িত্ব ছিল খুবই বিরাট। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন কার্য-নির্বাহক সমিতির একমাত্র সদস্য যিনি বামপূদ্খীদের বন্তব্য ব্রুঝিবেন ও সমর্থন করিবেন এর্প প্রত্যাশা করা ঘাইত এবং মহাত্মা ও কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক ঐ চুক্তিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণে বাধা দিতে তাঁহার আপত্তিই হইত যথেণ্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজী হইয়া যাওয়ায় কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক চ্তিটি অনুমোদিত হয় এবং পর্•িদবস, ৫ই মার্চ মহাত্মা ও লর্ড আরুইন ইহাতে স্বাক্ষর করেন। চ্নন্তিটি প্রকাশ হওয়ার পর দেশে যখন হৈ-চৈ সূত্র হইয়া গেল তখন পণ্ডিত জওহরলাল এই বিবৃতি দিলেন যে, চুন্তির কতকগালি শর্ত তিনি অনুমোদন করেন নাই-পরন্ত একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক হিসাবে তাঁহাকে নেতার নিকট আত্মসমপ্রণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে কেবল একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক নহেন, তাহার বেশী কিছু, দেশবাসীর ধারণা ঐরূপই छिल।

ঐ চুক্তি—যাহা দিল্লী চুক্তি বা গান্ধী-আর্ ইন চুক্তির পে অভিহিত—পর্রাদন ভোরে সমসত কাগজে প্রকাশিত হইল। ইহা একটি দীর্ঘ দলিল ছিল এবং কংগ্রেসের দ্বিউভঙ্গী হইতে ইহার খসড়াটি হইয়াছিল ব্রটিপূর্ণে, কেননা কংগ্রেস যে জিতিয়াছে এরপ কোনও ধারণা ইহার ন্বারা সূচিট হয় নাই। 'কংগ্রেসপন্থী' পাঠকগণ যখন চক্তির ঐ সকল শর্ত বিচার করিয়া দেখিলেন তখন সকলের মধ্যে নির্ংসাহজনক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেই সময়ে লেখক কলিকাতায় আলিপরে সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। দিনের পর দিন কাগজগুর্নিতে আসম চুন্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে যে সকল পূর্বাভাস বাহির হইয়াছিল সেগালি ছিল যথার্থই নিভল। এমন কি. মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরাও যখন ঐগ্রালি পড়িয়া দেখিলেন তখন তাঁহারা একমত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, তাঁহাদের নেতা—অর্থাৎ মহাত্মা—ঐ সকল শতে রাজী হইবেন ইহা ভাবিতেই পারা যায় নাই। তথাপি. সেই অভাবনীয়টাই সত্যে পরিণত হইল। মহাত্মা বাস্তব অবস্থাটি যে উপদাস্থি করেন নাই এমন নয়, এবং ঐ চন্তিটির সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে বিবৃতি প্রচার করিয়া তিনি এই বিষয়টির উপর জোর দিলেন যে, এই মীমাংসার শ্বারা কোনও পক্ষেরই জ্বয় ব্রুঝায় না এবং স্যুময়িক যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহাকে পাকাপাকি করার জন্য তিনি সর্বশক্তিতে চেণ্টা করিবেন-যাহাতে কংগ্রেস যে লক্ষ্যে পেশিছবার জন্য চেন্টা করিয়া আসিতেছে, এই চন্ডিটি উহার পূর্বলক্ষণ

বলিয়া প্রমাণিত হয়। চুক্তির শর্তাগ্রিল ছিল সংক্ষেপে এইর্পঃ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী যে যে বিষয়ে রাজী হইয়াছিলেনঃ

- ১। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা।
- ২। (ক) যুক্তরাষ্ট্র; (খ) দায়িত্ব ও (গ) সমন্বয়সাধন এবং ভারতের স্বার্থে যে সকল রক্ষাকবচের প্রয়োজন হইতে পারে তাহার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈয়ারীর জন্য আসল্ল গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করা।
- ৩। ভারতের বিভিন্ন অংশে পর্নলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে ঐগর্নলর বিষয়ে তদন্তের দাবীকে র্প দেওয়া।

গভর্ন মেন্টের পক্ষ হইতে বড়লাট যে যে বিষয়ে সম্মত হইয়াছিলেন:

- ১। অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে কারার মধ সকল রাজবন্দীকে একসংগ্র মুক্তি দেওয়া।
- ২। যে সমস্ত সম্পত্তি ও জমি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে সেগালি ইতি-মধ্যেই গভন মেন্ট কর্তৃক বিক্রী বা নীলাম করা না হইয়া থাকিলে মালিকদিগকে প্রত্যুপণি করা।
- ৩। জরুরী বিধিগুলি প্রত্যাহার করা।
- ৪। সমনুদ্রতীর হইতে নির্দিণ্টি দ্রেত্ব পর্যান্ত যে সকল লোক বাস করে তাহাদিগকে বিনা-শনুকে লবণ সংগ্রহ বা তৈয়ারী করিতে অনুমতি দেওয়া।
- ৫। মদ, আফিং ও বিদেশী বস্তের দোকানের সম্মুখে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করার অনুমতি দেওয়া; শেষের দফাটি কেবল মাত্র বৃটিশ পণ্যের ক্ষেত্রেই পার্থক্যমূলকভাবে করা। হয় নাই, বরং উহা করা হইয়ছিল স্বদেশী আন্দোলনকে (অর্থাৎ দেশীয় শিল্প) উৎসাহদান হিসাবে।

জনগণের মধ্যে যাঁহাদের রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল তাঁহাদের পক্ষে চুন্তির শত গৃনুলি বিশেলষণ করিয়া দেখা সম্ভব হইয়াছিল এবং ইহাতে তাঁহারা খুব নিরাশ হইয়াছিলেন। সামগ্রিকভাবে দেশের যুদ্ধ সংগঠনগৃদ্দিও খুশী হয় নাই। কিন্তু সাধারণ মান্ধের নিকট ইহা কংগ্রেসের একটি বিরাট সাফল্য বলিয়াই মনে হইয়াছিল। কেবল বাঙ্গলায় জনগণের মধ্যে কোনও উৎসাহ দেখা যায় নাই

এবং কেন তাহা এখনই বুঝাইয়া বলা হইবে। চুক্তি ঘোষণার সঞ্গে সঞ্চে খুবই যোগ্যতা ও তংপরতার সহিত কাজ করিতে কংগ্রেসের পরিচালন-যন্ত্র স্কুর্ করিল। করাচীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি সিম্পান্ত গ্রহণ করিল এবং সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মতান্ত্রিক পর্ম্বতি বিসর্জন দিয়া সদার বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাপতির পে নির্বাচিত করা হইল, যাঁহার অপেক্ষা মহাত্মার বিশ্বস্ততর ভক্ত খ'বুজিয়া পাওয়া কঠিন ছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির প্রত্যেক সদস্যই তাঁহার ক্ষমতা নন্ট হইতে বাসিয়াছে বলিয়া অনুভব করিলেন এবং করাচী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নিজ নিজ প্রদেশ হইতে সর্বাধিক সংখ্যক সমর্থক জোগাডের জন্য কঠোর পরিশ্রম চালাইলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ ছাডাও, দক্ষিণপন্থী সকল নেতাই ঐ চুক্তি করাচী কংগ্রেসে অনুমোদিত করাইয়া লওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। এই চুক্তির পরে যাহাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়. ধনিক শ্রেণীর মধ্যেও সকলে ইহাই চাহিয়াছিলেন—যাহাতে তাঁহারা শান্তিপূর্ণ-ভাবে কাজ-কারবার চালাইয়া যাইতে পারেন। কাজেই, মহাত্মাকে সমর্থন করিবার জন্য যাঁহারা করাচী যাইতে চাহিলেন তাঁহাদের কোনও অর্থাভাব হইল না। অপর পক্ষে, বিরোধিগণ খুব অস্ক্রবিধায় পড়িয়া গেলেন। তাঁহাদের সমর্থ কদের অনেকেই তথনও জেলে ছিলেন এবং চুক্তিতে সকলকে ছাড়িয়া দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তদন্ত্সারে তাঁহারা মুক্তি পাইলেন না। তাঁহাদের নেতাদের মধ্যে কেহ কেহ দলত্যাগ করায় দৈশে তাঁহাদের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল এবং করাচী কংগ্রেসে যাঁহারাও বা যাইতে পারিতেন যথেন্ট অর্থের অভাবে তাঁহারা পারিলেন না। লাহোর কংগ্রেসের পর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়ে গার জনসেবার কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন মাদ্রাজের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট নেতা ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি তবু অন্যান্য বামপল্থী নেতাদের মত তাঁহার প্রতিও লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি ও মহাত্মা জঘন্য ব্যবহার করেন: কার্যনির্বাহক সমিতি হইতে তাঁহাকে বিতাডনের ব্যাপারে মহাত্মা সাহায্যও করিয়াছিলেন। এই অপমানে তিনি এত বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—মহাত্মা গান্ধী যতদিন কংগ্রেসের নেতা থাকিবেন ততাদন উহার সহিত কোনও কাজই তিনি করিবেন না। শ্রীয<sub>ুক্ত</sub> শ্রীনিবাস আয়েণ্গার ছাড়া, আর একজন ব্যক্তি দল হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন: তিনি হইতেছেন লাহোরের ডাঃ মহম্মদ আলম যিনি লাহোর কংগ্রেসে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু গান্ধী-আর্ট্রন চুক্তির পর মহাত্মার সমর্থক হইয়া উঠেনু। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাণ্গলাই ছিল ঐ চুত্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী, কিন্তু সেখানেও মহাত্মার সমর্থনে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এরপে পরিস্থিতিতে, বামপন্থীদের করণীয় কি ছিল? ৮ই মার্চ তারিখে কারামুক্তির পূর্বে, আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, রাজবন্দীরা সাধারণতঃ চুক্তি-বিরোধী, এবং স্বভাবতঃই আমার মনোভাবও ছিল সেইরূপ। কিন্তু বাহিরে আসার পর ব্রঝিলাম যে, ঐ চুন্তিটি একটি অবধারিত বিষয় এবং করাচী কংগ্রেসে উহার অনুমোদনকে বাধা দিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। একমাত যে প্রশ্নটি সম্বশ্যে আমাদিগকে সিম্পান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহা হইল এই যে. করাচীতে আমরা নিষ্ফল বিরোধিতা করিব—না ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া সভার ভিতরে মতভেদ সান্টি হইতে বিরত থাকিব। সিন্ধান্তে পেণছিবার পূর্বে মহাত্মার সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাং করা সংগত বলিয়া আমার মনে হইল—সেজন্য বোশ্বাই অভিমূথে আমি যাত্রা করিলাম। যে সমস্ত প্রদেশের মধ্য দিয়া আমি গিয়াছিলাম ঐ সকল স্থানের জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করাও ইহার শ্বারা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে মহাত্মার সহিত আমার দীর্ঘ আলোচনা হইল। চুক্তিটির সমালোচনা করিবার পর যে বিষয়টি আমি জোর দিয়া বুঝাইয়াছিলাম তাহা হইল এই যে, যতক্ষণ তিনি স্বরাজের পক্ষে থাকিবেন ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে সমর্থন করিতে প্রস্তৃত থাকিব—কিন্তু যখনই তিনি উহা পরিত্যাগ করিবেন তন্মুহুতে ই তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিব। শেষে মহাত্মা এইর.পে আশ্বাস<sup>১</sup> দিলেন ঃ

- ১। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা সীমাবন্ধ করিয়া দিয়া একটি নির্দেশ জারী করার জন্য তিনি করাচী কংগ্রেসকে বলিবেন।
- ২। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হইয়াছে উহার সহিত সামঞ্জস্য নাই এমন কিছুই ঐ নির্দেশে থাকিবে না।
- ৩। চুক্তিতে যাঁহারা বাদ পাড়িয়াছেন তাঁহাদের মনুক্তির জন্য তিনি তাঁহার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন এবং সর্বশস্তিতে উদ্যোগী হইবেন।

বোম্বাই হইতে মহাত্মা দিল্লী রওনা হইলেন এবং ঐ একই ট্রেনে তাঁহার সংশ্যে আমি গেলাম। ফলে বোম্বাইয়ের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করিবার আরও একটি স্বযোগই কেবল নয়, উপরম্ভু এই চুক্তিটির ম্বারা জনগণের মধ্যে কির্প প্রতিক্রিয়া হইয়াছে উহা লক্ষ্য করার স্বোগও আমি লাভ করিয়াছিলাম। সর্বত্র তিনি যে সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন উহা হুইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে,

<sup>ু</sup> মহাত্মার নিকট হইতে ইহাও জানিরাছিলাম যে, প্রিলসের অত্যাচার সন্বন্ধে তদন্তের দাবী তিনি স্বেচ্ছার প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন।

তাঁহার জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ সীমায় পেশছিয়াছে। এমন কি ১৯২১ সালের ইতিহাসকেও ইহা অতিক্রম করিয়াছে। দিল্লীতে পেণীছয়াই আমরা নিদার্ণ বিস্ময়ে এই সংবাদ পাইলাম যে. লাহোর ষড্যন্ত মামলার সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সংগীদের মধ্যে দুইজনকে গভর্নমেন্ট ফাঁসি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই যুবকদিগের প্রাণরক্ষার্থ চেষ্টা করিবার জন্য মহাত্মাকে চাপ দেওয়া হইল এবং ইহা অবশাই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি তাঁহার যথাসাধ্য চেণ্টা করিয়াছিলেন। এই সময়েই আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে এই প্রশ্নটিতেই বড়লাটের সহিত তাঁহার আলোচনা ভাগ্গিয়া দেওয়া উচিত কারণ এই ফাঁসি আক্ষরিক অর্থে দিল্লী চক্তির বিরোধী না হইলেও ইহার উদ্দেশ্যবিরোধী। সিন ফিন দল ও ব্রটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে চুক্তিকালে ঠিক এই ধরনের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল: সে সময়ে পূর্বোক্ত পক্ষের কঠোর মনোভাবের ফলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আয়ার্ল্যান্ডের একজন রাজবন্দীর মুক্তি সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা বিপ্লবী বন্দীদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিতে চাহেন নাই এবং তিনি অতদূরে অগ্রসর হইবেন না: বড়লাট যখন বুঝিলেন যে, ঐ প্রশ্নে মহাত্মা আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিবেন না তখন স্বভাবতঃই অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার দাঁডাইল। যাহা হউক, লর্ড আরুইন সে সময়ে মহাত্মাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বহু লোকের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পাইয়াছেন যাহাতে লাহোরের ঐ তিনজন বন্দীকে প্রাণদন্ডের পরিবর্তে লঘ্ন দণ্ড দিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। তিনি সাময়িকভাবে তাঁহাদের ফাঁসি স্থাগিত রাখিয়া বিষয়টি গরে ছের সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, কিল্ড সেই মুহুতে উহার বেশী তাঁহাকে চাপ দেওয়া হউক ইহা তিনি চাহেন না। বডলাটের এই মনোভাব হইতে মহাত্মা এবং প্রত্যেকেই সিন্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাঁসি রদ করা হইবে এবং সারা দেশব্যাপী, বিশেষতঃ যে বাণ্গলা দেশেও কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীর ফাঁসি হইতে চলিয়াছিল সেখানেও আনন্দোল্লাস দেখা গেল।

এই ঘটনার প্রায় দশ দিম পরে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা।
সকলেরই প্রত্যাশা ছিল যে, ফাঁসি রদ করা হইবে; স্কুতরাং ২৪শে মার্চ তারিথে
কলিকাতা হইতে করাচী যাওয়ার পথে আমরা সংবাদ পাইলাম যে, প্র্বিদন
রাত্রে সর্দার ভগং সিং ও তাঁহার সংগীদের ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে তথন ইহা
অতীব বেদনাদায়ক ও অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের
মৃতদেহগ্রনি সংকার সম্বন্ধে ভয়ৎকর সব সংবাদ পাঞ্জাবে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল।
কি তীর শোকে দেশের এক প্রান্তু হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অভিথর হইয়া
উঠিয়াছিল এতদিন পরে তাহা ব্রুমা সম্ভব নয়। যাহাই হউক, ভগং সিং যুব
সমাজে এক নবজাগরণের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছিলে। তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যার যে

অভিযোগ আনা হইয়াছিল, ঐ অপরাধে তিনি সত্য সতাই অপরাধী কিনা উহা ভাবিয়া দেখার অবকাশুও জনগণের ছিল না। পাঞ্জাবে নওজোয়ান ভারত সভার (যুব আন্দোলন) তিনি ছিলেন জনক—তাঁহার সংগীদের মধ্যে একজন, যতীন দাস, শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং তিনি ও তাঁহার সভিগগণ বিচারের সময় নিভীক মনোভাব দেখাইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেকেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, একটি শোকের ছায়ার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। নির্বাচিত সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আদেশ দেন য়ে, কংগ্রেসের প্রথম দিনে সচরাচর যে সমস্ত উৎসব হইয়া থাকে ঐগুর্লি বন্ধ থাকিবে। তথাপি, মহাত্মা যখন করাচীর নিকটে অবতরণ করিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হইল এবং কয়েকজন যুবক কালো ফুল ও মালা লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন। যুবকদিগের মধ্যে একটি বিরাট অংশের মনোভাব ছিল যে, ভগং সিং ও তাঁহার সংগীদের ব্যাপারে মহাত্মা বিশ্বাস্ঘাতকতা করিয়াছেন।

মার্চ মাসের ২৬শে তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা ও ২৯শে তারিখে ইহার পূর্ণ অধিবেশনের কথা ছিল। ২৩শে মার্চ ফাঁসি হইয়া যাওয়ার ফলে চুক্তির সমর্থকিগণ বেশ কিছুটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কংগ্রেসের ভিতরে প্রকাশ্য বিরোধের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু দলের ক্ষমতাপ্রাণ্ড কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত প্রদেশ হইতেই বিপলে সংখ্যায় চুক্তির সমর্থকগণ প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইলেন। যে বামপূৰণী দলভুক্ত আমি ছিলাম—পূর্বে উহা করাচীতে আসিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ, বোম্বাইতে মহাত্মা আমাকে তাঁহার ভবিষ্যুৎ মনোভাব সম্বন্ধে যাহা বালিয়াছেন তাহা সতর্কতার সহিত অনুধাবন এবং তাহার পর চ্ডান্ত সিন্ধান্ত গ্রহণের সঙ্কলপ করিয়াছিল। করাচীতে একেবারে পরিষ্কার বুঝা গেল যে. সাধারণ মানুষ এবং বিশেষতঃ যুবকদের নিকট হইতে বিপল্লতর সমর্থন পাইলেও—যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই কেবল কংগ্রেসে ভোটাধিকার ছিল তাঁহাদের যথেষ্ট সমর্থন তাঁহারা পাইবেন না। আর একটি কারণও বিবেচনা করিয়া দেখার ছিল। আমাদের সততা ও নিষ্ঠার খাতিরে কেবলমাত্র চুক্তির বিরোধিতা করিয়াই গ্রহে প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন হইত না। আমরা গভর্নমেন্টকে নোটিশ দিতাম এবং প্রবরায় আন্দোলন সরুর করিতাম। এর প করিলে কি সমর্থন পাওয়া যাইত? অর্থ ও লোকবলের সাহায্য যে আশাজনক হইত না ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সূতরাং, যদি আমরা লড়াই চালাইয়া ৰাইতাম তাহা হইলে মহাত্মা যাহা করিয়াছেনু তদপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যাইবে এর্প কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থার, সভার ভিতরে অনৈক্যের স্চিট করিয়া কি লাভ হইত? বদি আমাদের পরাজর ঘটিত—যাহা আমরা নিশ্চিত-

ভাবে ব্রবিয়াছিলাম—তাহা হইলে আমাদের বাধাদানই নিষ্ফল হইত। চুন্তিটিকে নাকচ করিয়া দিবার ব্যাপারে সফল হইলেও—যাহা ঐ অরুস্থায় সম্ভব ছিল না —অধিকতর শক্তিশালী একটি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে, আমাদের এই বাধাদানের ন্বারা দেশের কি লাভ হইত? উপরন্ত, সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁহার সম্পীদের ফাঁসির বিষয়টিও বিবেচনা করিতে হইবে। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যথেষ্ট অবহিত ছিলেন এবং তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্তালে এই ফাঁসির দ্বারা কংগ্রেসের ভিতরে একটি ভাঙ্গন ধরিবার সম্ভাবনা আছে এবং চুক্তি-বিরোধী দল খুবই শক্তিশালী হইবে। ভাঙ্গন ধরাইবার জন্য গভর্নমেন্টের যখন দুরভিসন্ধি ছিল তখন ইহাকে এড়াইয়া যাওয়ার অন্কলে যুক্তিও ছিল। সংকটমুহুতের্ নেতৃব্নদ ভুল করিতেছেন ইহা জানিয়াও দলকে কখনও কখনও তাঁহাদের পাশ্বে দাঁড়াইতে হয়। জাতীয়তাবাদী নেতৃবূদ্দ ও গভর্নমেন্টের মধ্যে মীমাংসার ইহাই ছিল প্রথম সুযোগ। তাঁহারা একটি চুক্তি করিয়া বসার পর দলের সাধারণ সদস্যগণ র্যাদ তাঁহাদের না মানিতেন তাহা হইলে উহা কেবল নেতৃব্দের পক্ষেই নয় দলের পক্ষেও মর্যাদাহানিকর হইত। পরে গভর্নমেন্টের পক্ষে বলা সম্ভব হইত যে, নেতাদের সংশ্যে কোনও আলোচনা চালাইয়া লাভ নাই কারণ তাঁহাদের কথা তাঁহাদের অনুগামিগণ মানিয়া লইতে অস্বীকার করিতেও পারেন। এই সকল বিষয় যথারীতি বিচার করিবার পর আমরা এর্প একটা বিবৃতি দিব বলিয়া স্থির করিলাম যে, কংগ্রেসের বামপন্থী দল গান্ধী-আরুইন চুক্তিকে অনুমোদন করে না কিন্তু ঐ সময়কার পরিস্থিতি বিবেচনায় তাঁহারা সভার ভিতরে অনৈক্য সূষ্টি হইতে বিরত থাকিবেন। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সম্মুখে আমি এই বিবৃতিটি দিলে চুক্তির সমর্থকগণ দারুণ উল্লাসে ইহাকে অভার্থনা জানান-অপর দিকে আমাদের অত্যংসাহী সমর্থকদের মনে উহা হতাশার সূতি করিল।

কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন সদার বল্পভভাই প্যাটেল। তিনি তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে স্বাধীনতা সম্বশ্বে লাহোরের প্রস্কাবটিকে এড়াইয়া গিয়া ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনের কথা বলেন। তাঁহার বস্কুতার বেশীর ভাগই ছিল কৃষি সংক্রান্ত অভিযোগসম্হ, এবং দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা। কংগ্রেসে যে সকল প্রস্কাব গৃহীত হইয়াছিল সেগ্লির মধ্যে একটিতে সদার ভগৎ সিং ও তাঁহার সম্পীদের সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করিয়া হিংসাত্মক সমস্ত কার্যকলাপকে নিন্দা জানানো হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত 'গোপীনাথ সাহা প্রস্কাবের' মতই একইভাবে এই প্রস্কাবটি রচিত হইয়াছিল, বাহাতে মহাত্মার একেবারেই অন্মোদন ছিল না। করাচীতে পরিস্থিতি এরপে

দাঁড়াইয়াছিল যে, জনসাধারণকে এই প্রস্তাবটি মানিয়া লইতে হইয়াছিল—
যাঁহারা সাধারণ অবস্থায় ইহার বিসীমানায়ও ছে'ষিতেন না। মহাত্মা সম্বন্ধে
যতদ্র বলা যায়, মনের দিক হইতে কিছ্বটা নমনীয়তা তাঁহাকে দেখাইতে
হইয়াছিল। কিন্তু উহাই যথেণ্ট ছিল না। অবস্থা সামলাইবার জন্য স্বর্গতঃ
সদার ভগৎ সিং-এর পিতা সদার কিষেণ সিংকে বক্তৃতামণ্ডে আনিয়া কংগ্রেস
নেতাদের সমর্থনে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। দলের
পদাধিকারীদের কোশল ছিল চমংকার। কংগ্রেসে গ্হীত অন্যান্য প্রস্তাবগ্রনির
বিষয় ছিলঃ

- ১। গান্ধী-আর্ ইন চুক্তির অন্মোদন।
- ২। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে নির্দেশ প্রদান; এবং
- ৩। ভারতীয় জনগণের যে মোলিক অধিকারের জন্য কংগ্রেস সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে।

বোদ্বাইয়ে মহাত্মা লেখককে যে আশ্বাস দিয়াছিলেন উহার সহিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত নির্দেশের সামঞ্জস্য ছিল। 'মৌলিক অধিকারসমূহের প্রস্তাবটি' করা হইয়াছিল কংগ্রেসের ভিতরে সমাজতাল্রিক শক্তিকালিক শাল্ত করিবার জন্য। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলে কে কে থাকিবেন তাঁহাদের নির্বাচনের ক্ষমতা কার্যনির্বাহক সমিতিকে দেওয়া হইয়াছিল। অধিবেশনের শেষ দিকে পরবতী বংসরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হইল এবং, লাহোর কংগ্রেসে যেমন করা হইয়াছিল তেমনি সেই সকল ব্যক্তিদেরই কেবল নির্বাচিত করা হইল যাঁহারা অন্ধভাবে মহাত্মাকে অনুসরণ করিতে প্রস্তৃত থাকিবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময় ভোরবেলা মহাত্মা প্রার্থনাসভা করিতেন এবং ইহাতে যে ভীড় হইত উহা অভূতপূর্ব। জনগণের সমর্থন সংগ্রহে কোনও প্রচারই ইহাপেক্ষা অধিক ফলপ্রস্কা হইতে পারিত না।

কংগ্রেসের অধিবেশন যে সময়ে চলিতেছিল ঠিক ঐ একই সময়ে করাচীতে নিখিল ভারত নওজায়ান ভারত সভার (নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের) অধিবেশনও হয়, যাহাতে সভাপতিত্ব করার জন্য লেখককে আহ্বান জানানো হইয়াছিল। ঐ সময়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধ্র যুবকদিগের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া পৃথক একটি সংগঠন গড়িয়া তোলার স্পত্ট ঝোঁক দেখা গিয়াছিল। আমি এই দ্ছিউভগীর বির্দেশ তীর ভাষায় বিলয়াছিলাম এবং বর্জনের পরিবতে কুংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা দখলের উপর জাের দিয়াছিলাম। গান্ধী-আর্ইন চুক্তি সন্বন্ধে আমি এইর্প সমালাচনা করিয়াছিলাম:

- ১। চুক্তিতে অনেক তৃচ্ছ ও অনাবশ্যক খ্রিটনাটির বিষয়ে বলা হইয়াছে কিন্তু প্রধান বিষয় স্বরাজের কথাটি এডাইয়া যাওয়া হইয়াছে।
- ২। বৈঠকটি প্রকৃত পক্ষে কোনও গোল টেবিল বৈঠকই নয় কারণ বৈঠকের সিম্পাল্তগর্নি চ্ড়াল্ত নয় এবং ব্টিশ পার্লামেন্ট ন্তন করিয়া সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করিবে। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ও আয়ার্ল্যান্ডবাসিগণের ক্ষেত্রে যের্প হইয়াছিল সের্প প্রকৃত গোল টেবিল বৈঠকের সিম্পাল্তগর্নি সর্বদাই চ্ড়াল্ত হয় এবং উহা মানিয়া লওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই বাধ্যবাধকতা থাকে। নির্বোধ ভারতীয় রাজনীতিবিদ্দিগকে কেবল ধোঁকা দিবার জন্যই গোল টেবিল বৈঠক নামটি দেওয়া হইয়াছে।
- ৩। গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে ব্টিশ গভর্নমেন্ট মনোনীত করিবেন, ভারতীয় জনগণ নহেন।
- ৪। দুইটি বিবদমান দলের প্রতিনিধিদিগকে লইয়াই বৈঠক হইবে না। দ্বাধীনতার সংগ্রামে যাহাদের কোনই দান নাই এমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সকল ব্যক্তিদিগকেও প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের পথে বাধা স্ভির জন্য রাখা হইবে।
- ৫। জাতীয়তাবাদী ব্টিশ ভারত ও স্বৈরাচারী ভারতীয় ন্পতিগণকে লইয়া য্বস্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হাস্যকর। এই সব নৃপতি বা তাঁহাদের মনোনীত ব্যক্তিগণ জাতীয় শক্তিগ্রলির বির্দেধ প্রবল প্রতিবন্ধকতা স্থিত্ব জন্য কাজ করিবে।
- ৬। 'দায়িয়' হইতে যাহা পাওয়া যায় 'রক্ষাকবচগর্বা'র দ্বারা তাহা হারাইতে হয়। ভারতের স্বাথে 'রক্ষাকবচগর্বালর' কথা বলা মহাত্মার দিক হইতে একটি মারাত্মক ভুল হইয়াছে। একমার যে রক্ষাকবচটি ভারতবাসীরা চায় উহা হইতেছে স্বাধীনতা। ব্টিশদের পক্ষ হইতেই প্রকৃত পক্ষে 'রক্ষাকবচগর্বাল' দাবী করা হইতেছে এবং ঐগর্বাল ভারতবাসীদের স্বার্থবিরোধী। ঐগর্বাল ভারতের স্বার্থে করা হইতেছে ইহা বালয়া এর্প রক্ষাকবচগর্বাল গ্রহণে ভারতবাসীদিগকে রাজ্ঞী করানো ভুল।
- ৭। চুক্তি অনুযায়ী রাজবন্দীদের মৃত্তিদানের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে
  তাহা প্রযাপত নয় কারণ নিন্দেনাল্লিখিত শ্রেণীর রাজবন্দিগণ বাদ
  পিড়িয়া গিয়াছেন :
  - (ক) রাজবন্দী ও বিনা বিচারে কারার দ্ব 'আটক বন্দিগণ', যাঁহাদের মধ্যে কেবল বাঙ্গলায়ই প্রায় এক হাজার আছেন।

- (খ) বিগ্লবাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত বন্দিগণ।
- (গ) বিশ্ববাত্মক অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন বন্দিগণ।
- (घ) भौतार्धे युज्यन्त भाभलात विठाताधीन वन्निश्रा ।
- (ঙ) শ্রমিক ধর্মঘট ও অন্যান্য শ্রম সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কারার্ম্থ বন্দিগণ।
- (চ) নিরস্ত্র নাগরিকদের উপর গর্মল চালাইতে অস্বীকার করায় সামরিক আদালতের বিচারে গ্রের্দণ্ডপ্রাপ্ত গাড়োয়ালী সৈন্যগণ।
- (ছ) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে যাঁহাদের কোনও না কোনও প্রকার হিংসাম্লক কার্যের অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে সেই সকল বান্দিগণ।
- ৮। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় প্র্লিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রথমে যে দাবী করিয়াছিলেন উহা চুক্তি হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল।

উপরোক্ত সমালোচনাটি য্ব কংগ্রেস সাধারণভাবে অন্যুমোদন করে এবং দিল্লী চুক্তিকে নিন্দা করিয়া একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

দিল্লী চুক্তিটি আশীর্বাদ নয় বরং একটি অভিশাপ বলিয়াই প্রতিপল্ল হইয়াছিল, যাহা পরে আমরা দেখিতে পাইব। যে সময়ে ঐ রকমের একটি বুঝাপড়ার জন্য চেন্টা করা হয় তাহা ঠিক উপযুক্ত সময় ছিল না। আরও কিছুকাল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া উচিত ছিল। চুক্তিটির খসড়া যেভাবে করা হইয়াছিল উহার মধ্যে মূল্যবান কিছু ছিল না। ১৯২৯ সালে আলাপ-আলোচনা স্বর্ব হওয়ার পর হইতেই ঔর্পানবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের একটি আশ্বাসের জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সর্বদা জেদ করিয়া আসিয়াছেন। শীঘ্রই ঐ আশ্বাস দেওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া ১৯৩০ সালে লড়াই সূরে করিতে হইয়াছিল। ঐ একই কারণে ১৯৩০ সালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের পূর্বে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যায়। এর্প একটি আশ্বাস ব্যতীত কির্পে লড়াই বন্ধ হইতে পারে ইহা কাহারও পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। একমাত্র যে কারণটির কথা বলা যাইতে পারে তাহা এই যে. মহাত্মাকে ঠিক পর্থাট দেখাইয়া দিবার মত কার্যনির্বাহক সমিতিতে কেহ ছিলেন না এবং পশ্ভিত মতিলাল নেহরুর অত্যন্ত শোকাবহ মৃত্যুর ফলে কংগ্রেসের ভিতরে জ্ঞানের দিক হইতে শেষ বিরাট পুরুষটিও অদৃশ্য হইয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর নেতার পক্ষে ভাবাবেগের যে আবেদন প্রয়োজন পশ্ডিতজীর মধ্যে যদিও উহা ছিল না তথাপি তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। তাঁহার সমসাময়িক

ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি সম্ব্রুত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মহাত্মার উপর ভাল প্রভাব খাটাইতে পারিতেন। কাজেই ইহা দ্বর্ভাগ্যের বিষয় যে, দিল্লী আলাপ-আলোচনার সময় তিনি মৃত্যুশ্য্যায় ছিলেন; এবং ১৯৩১ সালের মার্চের গোড়ার দিকে তাঁহার পরলোকগমনকে একটি জাতীয় বিপর্যয় ভিন্ন কিছু বলা যায় না।

চুন্তিটি যের্প ঠিক সময়ে হয় নাই, সেইর্প ইহার কিছু কিছু ত্র্টি-বিচ্যুতির জন্য কটেনীতির অভাবও দায়ী ছিল। যথা,—প্রনিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দাবীর ব্যাপারে মহাত্মাকে জানানো হইয়াছিল যে, যদি তিনি আলোচনার শেষ পর্যন্ত ইহা ধরিয়া থাকেন তাহা হইলে গভর্নমেন্ট নতিস্বীকার করিবেন। তথাপি, বড়লাটের এক অ্যবেদনে স্বেচ্ছায় তিনি ঐ দাবী পরিত্যাগ করেন। এমন কি ১৯৩১ সালের মার্চেও, ভালভাবে দর-ক্ষাক্ষি করিলে গভর্নমেন্টের নিকট হইতে আরও বেশাকিছ্ব আদায় করা সম্ভব হইত, কেননা তাঁহারা একটি মীমাংসার জন্য সত্য সতাই ব্যাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদের ধারণা বন্ধমূল তাঁহারা রাজনৈতিক দর-ক্ষাক্ষি চালানোর পক্ষে যোগ্য নহেন। মহাত্মা সম্বন্ধে যতদরে বলা যায়, কখনও তিনি কঠোরতা দেখান, কখনও আবার নরম হইয়া যান: উপরুক্ত, ব্যক্তিগত আবেদনে তিনি অত্যধিক অভিভূত হইয়া থাকেন এবং এইর প মানসিক গঠনের দ্বারা রাজনৈতিক দর-ক্ষাক্ষিতে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা কঠিন। দিল্লীচুন্তি গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ইহা তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের কোশলগালি অধিকতর গভীরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার এবং তদন যায়ী ভবিষ্যতে ঐ দলের সহিত আঁটিয়া উঠার জন্য তাঁহাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার সময় দিয়াছিল। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে ইহা ঘুমের ঔষধের কাজ করিয়াছিল। দেশবাসীর উদ্দীপনা উবিয়া যাইতে স্বর্ব করিয়াছিল এবং জনগণের উৎসাহ-উন্দীপনা হইতেই ত অহিংস গণ-আন্দোলনের জন্য অর্থ ও লোক সংগ্রেণত হইয়া থাকে। যেহেত গভর্নমেন্টের অর্থ বা লোকের অভাব ছিল না সেজন্য যে কোনও সময়ে তাঁহারা তাঁহাদের কাজকর্ম প্রনরায় স্বর্ব্ব করিতে পারিতেন অথচ আবার একবার জনগণের উৎসাহকে জাগাইয়া তুলিতে না পারা পর্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করিতে হইবে। দিল্লী চুক্তিকালে যখন লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন চলিতেছিল তখন গভর্নমেন্ট কংগ্রেসকে আঘাত হানিবার জন্য তাঁহাদের পরিকল্পনাগ্রাল সম্পূর্ণ করিতেছিলেন। উদাহরণস্বর্প বলা যায়, ১৯৩১ সালের অক্টোবর নাগাদ পরবতী বংসুরের জন্য জর্বরী আইনগ্রাল ইতিমধ্যেই তৈরারী করা হইরাছিল। দিল্লীর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারী ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছিলেন এবং ঐগর্বাল বথারীতি কংগ্রেস-

সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে যে সকল ঘটনা ঘটিবে সেগালি আগেই বাঝিতে পারা গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজ ছিল কারণ তাঁহারা জানিতেন যে. প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে কিছুইে দেওয়া হইবে না। কিন্তু আসম লড়াইয়ের জন্য মহাত্মার সং ও সরল নীতির স্বারা পরিচালিত কংগ্রেসের কোনও প্রস্তৃতিই দেখা গেল না। বস্তৃতঃ, লন্ডনে যাওয়ার পূর্বে তিনি লর্ড আর্ট্রনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, একটি মীমাংসার জন্য সেখানে তিনি তাঁহার ষথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন: এবং যখন তিনি লন্ডন ব্যাগ করিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে বলিলেন যে. পুনর্বার যাহাতে বৈরিতার সূত্রপাত না হয় তাহার জন্য তিনি শেষ পর্যক্ত চেষ্টা করিবেন এবং যদি তাহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে তিনি অন্ততঃ যতদরে সম্ভব তিন্ততা এড়াইয়া যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইবেন। উপরন্তু, বোম্বাইতে পের্ণাছবার পূর্ববিদন মহাত্মা গান্ধী বেতারযোগে অতিশয় শান্তিমূলক এক বার্তা পাঠাইলেন যাহা সঙ্গে সঙ্গে সমুহত কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইল। কিন্ত উহাতে নূতন বড়লাট লর্ড উইলিংডনের উপর কোনও প্রতিক্রিয়া হইল না যিনি ইতিমধ্যেই তাঁহার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের সহিত চ্তিতে সম্মত হইতে গিয়া যে সামান্য অপদস্থতার সম্মুখীন গভর্নমেন্টকে হইতে হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণার্থ লড়াইয়ের জন্য উৎসূক হইয়া ছিলেন। চুক্তির ব্যবস্থাগর্নল পর্যাপত না হওয়া সত্তেও, অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে যদি ইহাতে তদন্তের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে ভবিষ্যতে এরূপ দুম্কার্য সকল কার্যকরভাবে বন্ধ করা যাইত। ইহার পূর্বে এক বংসর ধরিয়া পেশোয়ার. গ্রুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাঙ্গলা দেশের মেদিনীপার জেলায় পালিস ও সৈন্য-বাহিনী যে বাডাবাড়ি করিয়াছিল সে সম্বন্ধেই জনসাধারণ প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। পেশোয়ারে গুলিচালনা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্रুজরাট, युक्कश्राप्तम ও মেদিনীপারে কর-বন্ধ আন্দোলনকে দমনের চেষ্টায় রাজশক্তি যথেচ্ছ আচরণ করিয়াছে এবং যুক্তপ্রদেশে নারীদের উপর বীভংস ধরনের আক্রমণের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল ঘটনা ছাডাও. সাম্প্রতিক যে ঘটনাটি এখনও জনসাধারণের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই উহা হইল স্বাধীনতা দিবসে (১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী) কলিকাতায় শান্তি-পূর্ণ শোভাষাত্রার উপর পূর্বিসের আক্রমণ। এই শোভাষাত্রাটি পরিচালনা করিতেছিলেন লেখক যিনি তখন কলিকাতার মেয়র ছিলেন: পূর্বে হইতে সতর্ক

<sup>ু</sup> মহাত্মা তাঁহার কথামতই ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ১৮২৭-এর ২৫নং ধারান্বায়ী গ্রেণ্ডারের প্রাক্তালে এক আবেদন প্রচার করিরয়া বালিলেন, আপনাদের হাদর হইতে হিংসার সামান্যতম ভাবকেও দ্বে কর্ন; প্রত্যেক ইংরাজ নারী, প্রেষ্ ও শিশ্বকে রক্ষা কর্ন।

না করিয়াই ব্টিশের অশ্বারোহী প্র্লিসেরা লাঠি (চামড়া-ঢাকা শস্ত লাঠি) লইয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া নির্দ্যভাবে প্রহার চালাইয়াছিল। লেখক ও আরও অনেক শোভাষাত্রী, যাঁহাদের মধ্যে এড়ুকেশন অফিসার শ্রীষ্প্ত চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা পোরসভার ডেপর্টি লাইসেল্স অফিসার শ্রীষ্প্ত ঘোষালও ছিলেন, এই আক্রমণের ফলে গ্রেক্তরর্পে আহত হন, যদিও শোভাষাত্রটি শেষ পর্যন্ত শান্তিপ্রণ ও অহিংস ছিল। পরিদিন কলিকাতার চীফ প্র্যোসডেন্সী ম্যাজিন্ট্রেট কর্তৃক দার্গা-হার্গামার জন্য লেখককে ছয় মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়। ভারতের প্রথম মহানগরীর ক্ষেররের প্রতি পর্নলসের এর্প আচরণ ছিল এমনই একটি ব্যাপার যাহা ভারতীয় জনগণও সহ্য করিতে পারেন নাই। অপরপক্ষে, পর্নলসের ধারণা ছিল যে, তাহারা যাহা খ্র্ণী তাহাই করিতে পারে কারণ জনমতের বিচারের সম্মুথে তাহাদের কখনও উপস্থিত হইতে বলা হইবে না।

চুক্তি অন্যায়ী রাজবন্দীদিগকে ম্বিন্তদানের যে প্রতিশ্রনিত দেওয়া হইয়াছিল উহার সীমাবন্ধ স্যোগের দর্ন কোনও কোনও শ্রেণীর লোকের মধ্যে যথেগট হতাশার স্থিতি ইইয়াছিল এবং বিশ্লবী ও ট্রেড ইউনিয়ন মহল হইতে মহাত্মাকে উহা আরও অধিক বিচ্ছিন্তও করিয়া ফেলিয়াছিল; তাঁহাদের মধ্যে মীরাট বন্দীদের বন্ধ্র ও অন্গামীরাও ছিলেন। যদি মহাত্মা এর্প সমস্ত শ্রেণীর বন্দীদের জনাই মুক্তি আদায় করিতে পারিতেন তাহা হইলে তিনি কেবল জাতীয়তাবাদীদেরই নহেন বরং ট্রেড ইউনিয়নের কমী ও বিশ্লবীদেরও প্রতিনিধি হইয়া উঠিতেন, এবং চিরকাল তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইতেন। গভর্নমেন্টও যদি যথেগট সাহসপ্র ক জেলের দরজা খ্রালয়া দিতেন তাহা হইলে তাঁহারা মহান্ভবতার পরিচয় দিতে পারিতেন যাহা সংগ্রা সংগ্রা দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করিত। এবং তন্দ্রারা তাঁহাদের কিছ্ লোকসান হইত না—কারণ কেহ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিলে আইনের ধারা ও জর্বী বিধানগ্রালর সাহায্যে তাঁহাকে প্নর্বার জেলে আটক করা যাইত। যেহেতু মহাত্মা সত্যাগ্রহীদের ব্যাপারেই নিজেকে আবন্ধ রাখিয়াছিলেন সেইহেতু জেলে বন্দী বিশ্লবীগণ এই বলিয়া লর্ড আরুইনকে এক পত্র পাঠাইলেন যে, মহাত্মা

<sup>ু</sup> এবার লেখককে লালবাজার দেন্ট্রাল পর্নালস স্টেশনে খাদ্য ও পানীয় ছাড়া একভাবে ২৪ ঘণ্টা কটোইতে হইয়াছিল। থানায় সামান্য পরিমাণ একট্ব টিনচার আয়োডিন কেবল পাওয়া গিরাছিল তাঁহার ক্ষতস্থানে লাগাইবার জন্য। সঙ্গো সংগা ইহা ফ্রাইয়া গোলে আর একট্ব চাহিয়া তিনি পাইলেন না। পর্বাদন রন্তমাখা কাপড়ে ও হাত ঝ্লানো অবস্থায় তাঁহাকে আদালতে হাজির হইতে হইয়াছিল। থানায় পর্বালসের আচরণ সম্পর্কে তিনি ম্যাজিন্টেটের নিকট একটি বিব্তি দেন; উহা ষ্থারীতি লিপিবন্ধ করা হয়। জেলে লইয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে রঞ্জন-র্রাম্যর সাহায়ে পরীক্ষা করা হয় এবং তখন দেখা যায় যে, তাঁহার ডান হাতের দ্বইটি আঙ্বল ভাগিগায়া গিরাছে।

গান্ধীর সহিত একটা মিটমাট করা হইলে উহা মানিয়া লইতে তাঁহারা বাধ্য থাকিবেন না এবং মহামান্য সরকার বাহাদ্বর যদি সত্য সত্যই ভারতীয় প্রশেনর মীমাংসা চান তাহা হইলে বিশ্লবী দলের সহিত গভর্নমেন্টকে আলাদাভাবে একটা ব্ব্যাপড়া করিতে হইবে। একজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদের মারফং এই পর্বাট বড়লাটের হাতে পেশীছয়াছিল।

ইহাতে যে একেবারেই কোনও কাজ হয় নাই এমন নয়; কেননা কয়েক মাস পরে বাণ্গলার গভর্নর, স্যায় স্ট্যানলী জ্যাকসন বিশ্ববীদের সঞ্চো ব্রুঝপ্রার জন্য একটা চেণ্টা চালাইলেন। তাঁহার অনুরোধে স্বর্গতঃ প্রীযুক্ত জে. এম. সেনগর্গত উত্তর বাণ্গলায় বকসার বিন্দিশিবিরে গিয়া নেতাদের কয়েক জনের সঞ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইহাতে ফল সন্তোমজনকই হইয়াছিল। যে সমস্ত বন্দীর সঞ্জে সাক্ষাৎ করা হইয়াছিল তাঁহারা বিল্ললেন যে, তাঁহারা শর্তগর্নিল লইয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন তবে তাঁহারা এই বিষয়টি লইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন যে, কোনও পর্নলিস অফিসারের মারফং নয় সরাসরি গভর্নমেন্টের সহিত আলাপ-আলোচনা চালানো হইবে। তাঁহারা শর্তগর্নালর একটা প্রাথমিক খসড়াও দিলেন এবং স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগর্গত যথারীতি তাহা গভর্নরের নিকট পেশিছাইয়া দিলেন। তারপর, বিন্দিশিবিরের একজন প্র্লিস অফিসার সম্পারিন্টেন্ডেন্টের মারফং গভর্নর বন্দীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। কিন্তু যদি তাহাদের সংগে সরাসরি আলাপ-আলোচনা চালানো না হয় তাহা হইলে তাহারা এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। যেহেতু গভর্নমেন্ট উহাতে রাজী ছিলেন না সেজন্য আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে ঐ সকল সত্ত্বেও, সরল প্রকৃতির জনসাধারণের কাছে দিল্লী চুন্তি মহাত্মার পক্ষে একটি সাফল্য বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল ধীরে ধীরে তাঁহাদের মোহমান্তি প্টিতে লাগিল। বহা বাল্ধিমান লোকেই গা্রাছ সহকারে বিশ্বাস করিতেন যে, চুন্তিতে যেগা্লির উল্লেখ করা হইয়াছে ঐগা্লি ছাড়াও আরও অনেক অলিখিত শর্ত আছে যেগা্লি পরে প্রকাশিত হইবে এবং চুন্তি বিরোধীরা এর্প ধারণা পোষণ করিতেন যে শ্বিতীয় গোল টোবল বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত মহাত্মাকে সম্পা্র্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার চরমাশিখরে পেণ্ডিয়াছিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি কয়েক দিন তাঁহার সন্ধ্যে জমণ করিয়াছিলাম এবং সর্বান্ত তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইতে জনতার যের্প ভীড় হইয়াছিল উহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। জানি না আর কোথাও কোন নেতাকে এর্প স্বতঃস্ফুক্ত সম্বর্ধনা জানানো হইয়াছে

১১৯০১ সালের মার্চ মাসে জেল হইতে মুক্তি পাওরার পর এই সকল বিষয় আমি জানিতে পারিরাছিলাম।

কিনা। দেশবাসীর কাছে তিনি কেবল মহাত্মাই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের নায়ক। ঐ সময়ে যে প্রশ্নটি আমার মনকে নাডা দিত তাহা হইল এই যে, যে অনন্য ক্ষমতা অধিকার করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন উহা তিনি কির্পে কাজে লাগাইবেন। একের পর এক সাফল্য অর্জন করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে: না কি একেবারে উহার বিপরীত ঘটিবে? যখন এই সংবাদটি ঘোষিত হইল যে. ২রা এপ্রিল তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতি মহাত্মা গান্ধীকে গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধির পে মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি ঐ সিম্ধান্ত মালিয়া লইয়াছেন তখন প্রথম আঘাতটি আসিল। প্রকৃতপক্ষে ঐ সিন্ধান্তের পিছনে কি ছিল উহা বুঝিয়া উঠা কখনও আমার <sup>পক্ষে</sup> সম্ভব হয় নাই। ইহা কি মহাত্মার দাস্ভিকতার জন্যই করা হইয়াছিল—তিনি কি প্রথিবীর কাছে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ মূক্ ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন? না কি ইহা কার্যনির্বাহক সমিতির আর একটি বিচারের ভূল মাত্র? অথবা ইহার পিছনে কি আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল? প্রথম ব্যাখ্যাটি মানিয়া লওয়া অসম্ভব। প্রকৃত ব্যাখ্যা যাহাই হউক না কেন, এই সিম্পান্তটি একেবারেই দ্রান্ত। প্রায় এক শত জনের একটি সম্মেলনে, যেখানে বিচিত্র সব রক্ষের লোক, অনুচরবর্গ ও স্ব-নির্বাচিত নেতাগণকে দৃঢ় একটি ব্যহের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, একাকী তিনি খুবই অস্ক্রবিধায় পড়িবেন। উপরক্ত, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁহার যে লড়াই হইবে উহাতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পাশ্বে কেহই থাকিবেন না। কিন্তু করিবার কিছুই ছিল না। মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরা তাঁহার সমালোচনা করিবেন এর প প্রত্যাশা করা সম্ভব ছিল না এবং যাঁহারা তাঁহার গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না-চরিত্র, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতানিবিশৈষে তাঁহাদের তাঁহার উপর কোনও প্রভাব ছিল না।

করাচী কংগ্রেসের পর মহাত্মা প্রথম যে কাজটি করেন তাহা যেমন বিজ্ঞজনোচিত ছিল না, তেমনি দ্বিতীয় কাজটি ছিল স্পন্টতই একটি ভূল। ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং প্রকাশ্যেও তিনি বলিতে স্বর্ব করেন যে, গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান হিন্দ্ব-ম্সলমান প্রশন প্রবাহে সমাধানে তাঁহার সামর্থ্যের উপর নির্ভার করে। এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গেগ তিনি ইহাও বলিতে স্বর্ব করেন যে, ন্তন শাসনতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচকমন্ডলী ইত্যাদি প্রশেন ম্বলমানগণ যদি য্রন্ডভাবে দাবী জানান তাহা হইলে তিনি ঐ দাবী মানিয়া লইবেন। এই সকল বিবৃতির ফল অত্যন্ত দ্বেংখজনক হইল। দিল্লী চুক্তির পর কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ও ক্ষমতায় প্রতিক্রিয়াশীল ম্বলমানগণ কিছ্বটা ভীত ছিলেন এবং একটি যুক্তিসঙ্গাত ভিত্তিতে ঐ দলের সহিত্ব ব্র্ঝাপড়া করার মনোভাব তাঁহাদের ছিল। মহাত্মার প্রথম বিবৃতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সেই মনোভাবের পরিবর্তন

ঘটিল এবং তাঁহারা বুঝিলেন যে, তাঁহাদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ র্যাদ তাঁহারা মহাত্মার সহিত ব্রাপড়ায় আসিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহার গোল-টেবিল বৈঠকে যাওঁয়া তাঁহারা বন্ধ করিতে পারেন। মহাত্মার দ্বিতীয় বিবৃতির পর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানগণ বৃত্তিবলেন যে, শুধু যদি তাঁহারা কঠোর থাকেন এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সমর্থন আদায় করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত চূড়ান্ত দাবীগুলি গ্রহণ করিতে মহাত্মাকে বাধ্য করা ষাইতে পারে। উপরোক্ত বিবৃতিগুর্নল দিবার পর এপ্রিল মাসে দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতার সহিত মহাত্মা একটি আলোচনা করেন। সেই সময়ে আমি দিল্লীতে ছিলাম এবং ঐ আলোচনার পর সেইদিন সন্ধ্যায়ই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি হতাশ হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল কেন না তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীযুক্ত জিল্লা কর্তৃক রচিত (ভারতে যাহা জিল্লার চেদ্দি দফারুপে খ্যাত) চৌন্দটি দাবী দিয়াছিলের এবং তিনি বুঝিয়াছেন যে, উহার ভিত্তিতে কোনও মীমাংসা সম্ভব হইবে না। ইহাতে আমি মন্তব্য করিলাম যে. জাতীয়তাবাদী হিন্দ্র ও মুসলমানের মধ্যে একটি মীমাংসার জন্যই কেবল কংগ্রেসের যত্নশীল হওয়া উচিত এবং ঐরূপ একটি সমাধানই জাতীয়তাবাদীদের দাবী বলিয়া গোল-টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত করা উচিত যাহাতে পারস্পরিক সম্মতি আছে এবং জাতীয়তাবিরোধী অন্যান্য লোকেরা কি ভাবেন বা বলেন তাহা লইয়া কংগ্রেসের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নাই। মহাত্মা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পৃথক নির্বাচন-পর্ম্বতিতে আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা: কারণ এর প বলা যাইতে পারে যে, তৃতীয় পক্ষের অনুপশ্খিতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়গর্নল একসঙ্গে থাকিয়া কাজ করিতে পারেন। ইহাতে আমি জবাব দিলাম যে, প্রথক নির্বাচন-পন্ধতি জাতীয়তাবাদীদের মূলনীতি-বিরোধী এবং এবিষয়ে আমার মতামত এতই দৃঢ় যে, আমার মতে, পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এমন কি স্বরাজও গ্রহণ করা উচিত নয়। এই আলোচনার আমরা যখন ব্যাপ্ত ছিলাম তখন ডাঃ আন্সারী ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত শেরওয়ানি প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আলোচনায় যোগ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে. যদি কোনও কারণে মহাত্মা হিন্দ, ও মুসলমান উভয়ের জনাই যৌথ-নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর যে দাবী প্রতিক্রিয়াশীলগণ করিয়াছেন উহা মানিয়া লন তাহা হইলে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করিবেন কারণ পূথক নির্বাচকমণ্ডলী কেবল সমগ্র দেশের পক্ষেই নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেও যে অনিষ্টকর ইহা তাঁহারা নিশ্চিতর্পে উপলব্ধি করিয়াছেন। এ ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কঠোর মুনোভাবের ফলেই পূথক নির্বাচক-

মণ্ডলীতে রাজী হওয়ায় মহাত্মাকে বাধা দেওয়া, এবং যে অস্বস্থিতকর পরিস্থিতির মধ্যে তিনি নিজেকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন উহা হইতে তাঁহাকে কোনও রকমে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করা অনেকাংশে সম্ভব হইয়াছিল। ইহার পর শীয়্রই, মহাত্মা এই বলিয়া প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ম্সলমান নেতাদের দাবীগ্রনি তিনি মানিয়া লইতে পারেন না কারণ জাতীয়তাবাদী ম্সলমানগণ ঐগ্রনির বিরোধী।

সেই সময়ে (অর্থাৎ ১৯৩১ সালের এপ্রিলে) দিল্লীর আবহাওয়া ছিল অভিসন্ধিপূর্ণ। মীমাংসার জন্য লর্ড আরুইন আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করিলেও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহার বিরোধী ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে লর্ড আর্বুইনের আসম বিদায় ও কড়া মান্ব্য বলিয়া খ্যাত লর্ড উইলিংডনের আগমন সম্ভাবনায় এই সকল গোঁডা•রক্ষণশীলরা উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন আমরা দিল্লীতে ছিলাম তখন গোল-টেবিল বৈঠকে ব্রটিশ গভর্নমেন্ট যে দমসত কোশল অবলম্বন করিবেন ঐ সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র হইতে আমরা সংবাদ পাইয়াছিলাম। আমাদের বলা হইয়াছিল যে, ভারতবাসীরা যাহাতে নিজেদের মধ্যে লডাইয়ে মাতিয়া উঠেন তল্জন্য সূত্রতেই তচ্ছ বিষয়গুলার দিকে মহাত্মা গান্ধীকে টানিয়া লইতে সর্ব প্রকারে চেন্টা করা হইবে, যাহাতে প্রধান প্রধান বিষয়গর্বালর ব্যাপারে তাঁহারা ব্রিটশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক হইতে সমর্থ না হন, সংবাদটির সত্যাসত্য যাহাই হউক না কেন মহাত্মাকে এই সংবাদটি আমি যথারীতি জানাইয়া দিলাম। তিনি জবাবে বলিলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনা হইবে লন্ডনে পেণীছয়াই সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁহাদের নিকট হইতে আশ্বাস লাভ করিতে চেন্টা করা। যদি তিনি সন্তুন্টি বোধ করেন তবেই তুচ্ছ বিষয়গালের দিকে তিনি মনোনিবেশ করিবেন—তাহা না হইলে ইংলন্ডে তাঁহার কাজ তখন ঐ অবস্থায়ই শেষ হইয়া যাইবে। দুর্ভাগ্যের কথা, মহাত্মা গান্ধী যথন ইংলন্ডে ছিলেন তখন সংখ্যালঘুদের সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত সমস্যাগ্রলি চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এপ্রিল মাসে দিল্লীতে যের প ভবিষ্যালাণী করা হইয়াছিল, ঘটনা সকল ঠিক সেভাবেই ঘটিল।

১৮ই এপ্রিল তারিখে লর্ড আর্ইনের কার্যকাল শেষ হইল। দিল্লী ত্যাগ করিবার প্রের চেমস্ফোর্ড ক্লাবে তিনি অতিশয় সোহাদ্যপ্রে এক বন্ধৃতা দেন—যদিও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য তথাপি নিজেকে তিনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। লর্ড রিপনের পর, তাঁহার মত ক্লার কোনও বড়লাট ভারতবাসীর প্রতি

১ এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৩৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রোঁরেদাদ সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী মাসলমানদের মনোভাব বোধগম্য নয়।

এর প সোহার্দের মনোভাব দেখান নাই। তিনি যে ভারতবর্ষের জন্য বেশী কিছু, করিতে পারেন নাই উহার কারণ ছিল এই যে, ভারতবর্ষ ও ইংলন্ড উভয় পথানেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাঁহার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিল। লর্ড উইলিংডনের আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী মনোভাব কঠোর হইতে সূর্ করিল। বিভিন্ন প্রদেশে কর্মচারিগণ চুক্তিটি কার্যকর করিলেন না। গ্রন্থরাটে বাজেয়াপ্ত জমিগর্নিল প্রনর্ম্ধারে কৃষকগণ খুব অস্ত্রবিধা বোধ করিলেন এবং করাচী কংগ্রেস ও লন্ডন-যাত্রার মধ্যবতী কালে মহাত্মাকে বিশেষ করিয়া তাঁহাদের এই সকল অভিযোগের সমাধানের জন্য তাঁহার সমস্ত সময় দিতে হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশে যদিও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হইয়াছিল তথাপি কৃষকেরা বলিলেন যে, কর দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি শতকরা ৫০ ভাগ পাওনা মিটাইয়া দিবার জন্য মহাত্মা তাঁহান্দের যে পরামর্শ দিয়াছিলেন উহাকেও তাঁহারা কার্যকর করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, বাজালা দেশেই পরিস্থিতি সর্বাপেক্ষা খারাপ দাঁডাইয়াছিল। চুক্তি হওয়া সত্তেও, বৈন্দাবিক আন্দোলন চালানো হইতেছে এই অজ্বহাতে দিনের পর দিন বিনা বিচারে আটক চলিতেই লাগিল। বিনা বিচারে কারার দ্ব প্রায় এক হাজার রাজবন্দীর মধ্যে একজন বন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হইল না। তখন এই প্রদেশে যে সকল ষড়যন্ত্র মামলা চলিতেছিল সেগালি যথারীতি চলিতেই লাগিল। সরকারী নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ মাঝে মাঝে চলিল সন্গ্রাসবাদী কার্যকলাপ। চুক্তির পরে বাজালা দেশে সরকারী মনোভাবের আদৌ কোনও পরিবর্তন এবং সমগ্র ভারতবর্ষেও সরকারী তরফে শুভেচ্ছার লক্ষণ দেখা গেল না।

জ্বলাই নাগাদ কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে অদ্রান্ত সব প্রমাণ পাওয়া গেল যে, চুন্তির শর্তাগ্রালকে কার্যকর করা হইতেছে না। সরকারী তরফ হইতে চুন্তি লক্ষনের অভিযোগ সম্বালত একটি 'অভিযোগ-পত্র' মহাত্মা ব্যক্তিগতভাবে সিমলায় ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাজ্মন্ত্রীর হস্তে অপ্রণ করিলেন। এর্প গ্রুলব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, লন্ডনে যাইতে মহাত্মা স্বীকৃত হইবেন না। যে কোনও ভাবেই হউক না কেন, লন্ডনের কর্তৃপক্ষণণ মহাত্মাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহারা উদ্বিশ্ব হইয়া উঠিলেন। তাঁহার লন্ডনে যাওয়ার স্বাবধা করিয়া দেওয়ার জন্য যাহাতে সম্ভাব্য সব কিছ্ব করা হয় উহা দেখিতে বড়লাটকে চাপ দেওয়া হইল। আগস্ট মাসে, ন্তন বড়লাটের সহিত মহাত্মার দীর্ঘ আলোচনা হইল যাহার ফলে উত্তেজনা যথেন্ট হ্রাস পাইল। চুন্তি পালন না করা সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছিল ঐ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য মহাত্মা সালিশী চাহিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে বড়লাট রাজী হইলেন না। যাহা হউক, মহাত্মা কর্তৃক আনীত বিশেষ বিশেষ অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হইবে বলিয়া তিনি প্রতিপ্রন্তি দিলেন। কংগ্রেস নেতা ও বড়লাটের মধ্যে

শেষ সময়ে কোনও রকমে একটি রফা হইল। বিশেষ ট্রেনষোগে মহাম্মা বোল্বাই রওনা হইলেন এবং এস, এস, রাজপত্তানা জাহাজ ছাড়ার ঠিক প্রেম্বহত্তে সেখানে গিয়া পেণিছাইলেন। ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেন্ব্র তারিখে ফরাসী দেশের মাটিতে মহাম্মা পা দিলেন। প্রদিন তিনি লন্ডনে।

## ইউরোপে মহাত্মা গান্ধী (১৯৩১)

কটি-বন্দ্র পরিহিত, পায়ে চণ্পল এবং নিদার্বণ শীত হুইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাত্র একটি চাদর-সম্বল অবস্থায় ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহাত্মা মার্সাই-এ অবতরণ করিলেন। ব্টিশ ও ভারতীয় বন্ধ্ব এবং অনুরাগীদের নির্বাচিত একটি দল সেখামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সঙ্গে লন্ডনে যান। সেখানে পে'ছিবার পর তাঁহাকে সোজা লইয়া যাওয়া হয় 'ফ্রেন্ডস্ হাউস'এ এক সম্বর্ধনা সভায়। স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে ব্টিশ গভর্নমেন্টের উল্লেখ করিয়া তিনি পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেনঃ 'ভারত ও ইংলন্ডের সম্পর্কের মধ্যে আগে ভারসাম্য স্টিট না করিলে আপনাদের বাজেটে যথার্থ ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়।'

মহাত্মার পক্ষে তাঁহার স্বভাবস্কাভ কটি-বস্ত পরিহিত অবস্থায় ইউরোপ দ্রমণ করা সংগত হইবে কিনা এ সম্বন্ধে যাঁহাদের এক সময়ে আশংকা ছিল, লেখকও ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ইহার পূর্বে তিনি যখন ইউরোপে গিয়া-ছিলেন তখন অবশ্য তাঁহার পোশাক ছিল ভিন্ন। কিন্তু এবার তিনি তাঁহার ঐ প্রিয় পোশাকের পরিবর্তন না করিয়া ঠিকই করিয়াছিলেন। তাঁহার পোশাক সম্বন্ধে একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করিলে মহাত্মা একবার রহস্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন ঃ আপনারা "ক্লাস-ফোর" পরিধান করেন আমি "মাইনাস্-ফোর" পরিয়া থাকি। অতঃপর অধিকতর গারুত্ব সহকারে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ 'একজন ইংরাজ নাগরিকের ন্যায় যদি আমি এখানে থাকিয়া কাজ করিতে আসিতাম তাহা হইলে এ দেশের প্রথান যায়ী আমি চলিতাম এবং ইংরাজের পোশাক পরিধান করিতাম। কিন্তু আমি এখানে আসিয়াছি এক মহান্ ও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া, এবং আমার এই কটি-বন্ধ--যদি আপনারা আমার পোশাকের এই বর্ণনাই দিতে চান—ভারতবাসীর পোশাক—বাঁহারা আমার প্রভূস্বরূপ। তাঁহার দেশবাসিগণ আজ গর্ব বোধ করেন যে. তিনি সেবক তাঁহাদের পোশাক তিনি পরিত্যাগ করেন নাই এবং এমন কি ভোজসভায়ও 🗳 পোশাকেই তিনি বাকিংহাম প্রাসাদের করিয়াছিলেন।

সেপ্টেন্বরের ১২ তারিথ হইতে ১লা ডিসেন্বর পর্যন্ত লন্ডনে থাকাকালীন

মহাত্মা বারো বার গোল-টেবিল বৈঠকে বক্তুতা দেন-৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর, এই দুই বার বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে, ফেডারেল স্টাক্চার কমিটির সম্মুখে আট বার ও দুই বার সংখ্যালাঘু কমিটিতে। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে প্রথম বস্তুতায় তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা এবং করাচী কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের কথা ব্ঝাইয়া দেন এবং বলেন ঃ 'এক সময় ছিল যখন ব্টিশের প্রজা বলিয়া ও ঐর্পে অভিহিত হইয়া নিজে আমি গর্ব বোধ করিতাম। বহু বংসর হইল নিজেকে ব্টিশের প্রজা বলা আমি ছাডিয়া দিয়াছি: প্রজা না বলিয়া বরং আমাকে বিদ্রোহী বঁলা অনেক ভাল। কিন্ত এখন আমি যাহা চাহিয়াছি—এবং এখনও চাই—তাহা এই, সামাজ্যের ভিতরে নয়, কমনওয়েলথের ভিতরে থাকিয়া নাগরিকছ: যদি সম্ভব হয়, যদি ঈশ্বর রূপা করেন—উহা হইবে অংশীদারিছের ভিত্তিতে—একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদারিত্ব যাহা জোর করিয়া এক জাতি আর এক জাতির উপর চাপাইয়া দিবে না।' (এই বক্ততা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবটি সত্তেও ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনের ভিত্তিতে ব্টেনের সহিত একটা মীমাংসার জন্য মহাত্মা চেণ্টা করিতেছিলেন।)

এস, এস, রাজপ্রতানা জাহাজে সাংবাদিকদিগের সহিত মহাত্মার সাক্ষাৎকার হইতে ইহা স্পন্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি ছিলেন প্রস্নাপ্রির আশাবাদী। কিন্তু ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির যে দ্বিতীয় বৈঠক হয় উহার প্রেই মোহম্বির ঘটিতে লাগিল। গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যগণ যে কি প্রকৃতির তিনি ইহা উপলব্ধি করিতে স্বর্ করিলেন। কাজেই, ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বক্তৃতার স্বর্তেই তিনি বলিলেন ঃ 'প্রতিনিধিদের তালিকাটি আমি বিচার করিয়া দেখার চেন্টা করিয়াছ যাহা প্রে আমি করি নাই; এবং পরিতাপের সহিত প্রথম যে অন্তুতি আমার মধ্যে জাগিতেছে তাহা এই যে, আমরা যে জাতির প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছি তাহার মনোনীত প্রতিনিধি আমরা নই বরং গভর্নমেন্ট আমাদের মনোনীত করিয়াছেন। উপরন্তু অভিজ্ঞতা হইতে ভারতের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে ভালরপে জানি বলিয়া, যথন আমি

১১০৭ জন সদস্য লইয়া শ্বিতীয় গোল টোবল বৈঠক হইয়াছিল। ই'হাদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন ব্টিশ ভারত হইতে, ২২ জন ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের এবং ব্টিশদিগের তিনটি দল হইতে ২০ জন। বৈঠকে যাঁহাদের লইয়া সংখ্যালঘ্ কমিটি গঠন করা হইয়াছিল তাঁহারা ছইলেন—৬ জন ব্টিশ, ১৩ জন মুসলমান, ১০ জন হিন্দু, অনুমত শ্রেণীর ২ জন, শ্রমিকদের ২ জন, ২ জন শিখ, ১ জন পাসী, ২ জন ভারতীয় খ্স্টান, ভারতে বসবাসকারী ব্টিশদের ২ জন, ১ জন আংলো ইন্ডিয়ান ও ৩ জন নারী—মোট ৪৪ জন। যে মুসলমানগণ ভারতীয় জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ, তাঁহাদের প্রতিনিধি ছিলেন স্বাপেক্ষা বেশী এবং একজন মান্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

প্রতিনিধিদের তালিকাটি বিচার করিয়া দেখি তখন কিছ্ব কিছ্ব ফাঁক আমার চোখে পড়ে, এবং সেজন্য আমাদিগের প্রতিনিধিত্বের অবাস্তবতার দ্বারা আমি প্রীড়িত বোধ করিতেছি। বৃটিশ রাজনীতিকদের মতলব মহাত্মা ধরিয়া ফেলিতে স্বর্ব করিয়াছিলেন—সেজন্য অবস্থার গতি তাঁহাদের প্রতিক্লে চালিত করিবার জন্য তিনি বাস্তব প্রস্তাব করিতে তাঁহাদের আহ্বান জানাইলেন। (ঐ আহ্বানের উত্তরে গভর্নমেন্ট সংখ্যালঘ্ব কমিটির সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অস্ববিধার ফেলিতে চেটা করিলেন যাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে যুদ্ধ আরুভ্র ইয়া যায়।) ঐ সভাতেই কংগ্রেসের বির্দেধ আক্রমণের জবাব দিতে গিয়া মহাত্মা বলিলেনঃ 'যদিও আজিকার গভর্নমেন্ট আমাদের বির্দ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছেন যে, ঔন্ধত্যপূর্ণভাবে আমরা উহার পাল্টা একটি গভর্নমেন্ট গঠন করিয়াছি তথাপি আমি নিজ রীতি অন্ব্যায়ী ঐ অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইতে চাই। যদিও আমরা পাল্টা কোনও গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করি নাই, আমাদের নিশ্চয়ই এই আকাজ্ফা আছে যে, কোনও না কোনও দিন বর্তমান গভর্নমেন্টকৈ আমরা উংখাত করিব এবং যথাসময়ে, বিবর্তনের মধ্য দিয়া ঐ গভর্নমেন্টর ভারও গ্রহণ করিব।'

১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিথে সংখ্যালঘ্ কমিটির সম্মুখে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই প্রথম বন্ধৃতা দেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিথে যে আশ্ভ্কার ইঙ্গিত তিনি দিয়াছিলেন তাহা এখন উপলব্ধি করা হইয়াছিল এবং সাম্প্রদারিক প্রশ্ন সম্বন্ধে একটি মীমাংসায় পেণিছিবার সকল চেণ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবিস্ত হইয়াছিল। যেহেতু সদস্যগণ ছিলেন গভর্নমেন্টের মনোনীত ব্যক্তি সেজন্য ইহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছ্ নাই। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে নেতৃব্নের দিল্লী ইস্তাহারের বির্দ্ধে লেখক ও অন্যান্য বিরোধিগণ যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছিলেন উহাতে স্পণ্টভাবেই এই ফলাফলের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে মহাত্মা বলিলেনঃ 'গভীর প্রথাছল। ১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে মহাত্মা বলিলেনঃ 'গভীর প্রতিনিধিদের সহিত ও তাঁহাদের মধ্যে যে সমস্ক ঘরোয়া আলোচনা হইয়াছে উহার মধ্য দিয়া সাম্প্রদায়িক প্রশেনর একটা সর্বসম্মত মীমাংসা খণুজিয়া বাহির করার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করিতে হইতেছে.....কিন্তু এই আলোচনার ব্যর্থতা যে আমাদের পক্ষে একটি চরম লঙ্জার বিষয় ইহা বিলিলে

<sup>ু</sup>ইহা বলা হইয়াছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সদবন্ধে; অন্যান্যদিগের মধ্যে তাঁহাদের অনুসন্থিতি মহাস্থা এখন উপলব্ধি করিতে শুরু করিয়াছিলেন। মহাস্থার এই আবিষ্কার যে কিছুটা দেরীতে হইরাছে ইহা না ভাবিয়া উপায় নাই।
১৯২৯ সালে লেখক লাহোর কংগ্রেসে এই মর্মে একটা প্রস্কাব আনিয়াছিলেন যে,

১৯২৯ সালে লেখক লাহোর কংগ্রেসে এই মর্মে একটা প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বে, পাল্টা একটি গভর্গমেন্ট প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য কংগ্রেসের থাকা উচিত। এই প্রস্তাবটি গ্রুহীত হয় নাই, মহান্মার সকল ভক্তগণই ইহার বিরুম্থে ভোট দেন।

সম্পূর্ণ সত্য বলা হইবে না। ভারতীয় প্রতিনিধি দল ষেভাবে গঠন করা হইয়াছে উহার মধ্যেই এই ব্যর্থতার কারণগুলি নিহিত ছিল। আমরা প্রায় সকলেই যে সমস্ত দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বিলয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে তাঁহারা আমাদিগকে নির্বাচিত করেন নাই—আমরা এখানে আসিয়াছি গভর্নমেন্টের মনোনীত হইয়া। তাহা না হইলে সর্বসম্মত একটি মীমাংসার জন্য যাঁহাদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল তাঁহাদের এখানে দেখা যাইত। উপরন্তু, বলা বোধহয় অসঙ্গত হইবে না যে—সংখ্যালঘু কমিটির সভা ডাকার পক্ষে ইহা উপযুক্ত সময় ছিল না। ইহা আমাদের বাস্তবতাবোধেরই অভাব যে, কি আমরা লাভ করিতে চলিয়াছি ইহা আমাদের জানা নাই.....কাজেই আমি এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, সংখ্যালঘু, কমিটির সভা অনিদিপ্টি কালের জন্য স্থাগত রাখা এবং যত শীঘ্র সুম্ভব শাসনতন্ত্রের মূল স্ত্রগ্রলিকে রূপ দেওয়ার চেণ্টা করা হউক.....গোল-টেবিল বৈঠকে চরম প্রয়াস পাইবার পরও যদি মীমাংসার সকল চেণ্টা ব্যর্থ হয়, তথাপি প্রত্যাশিত শাসনতল্রে একটি ধারা যোগ করার প্রস্তাব আমি করিব যন্দ্রারা একটি বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগের কথা বলা হইবে: উহা সমুস্ত দাবীগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং যে সকল প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতে পারে সেগালি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দিবে।' এই বক্তুতাটি পড়িয়া দেখিলে ইহা না ভাবিয়া উপায় নাই যে, 'গভর্নমেন্টের মনোনীত ব্যক্তিরা' যে সমস্ত ক্ষতিকর প্রস্তাব আনিয়াছিলেন উহাতে বাধা দিবার জন্য মহাত্মা যদি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের একটি পূর্ণ বাহিনী হইয়া লন্ডনে আসিতেন তাহা হইলে কি পরিবর্তনই না ঘটিত। ইহাও দঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, করাচী কংগ্রেসের অনতিকাল মধ্যেই দিল্লীতে মহাত্মাকে সতর্ক করা সত্ত্বেও, সংখ্যালঘু কমিটির প্রধান কাজ যা হইবে ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিদ্রান্তি স্থিত করিয়া প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিষয়গর্নিকে চাপা দেওয়া ইহা উপলব্ধি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। বিচার বিভাগীয় সালিশী গঠনের প্রস্তাব করা নিশ্চয়ই মহাত্মার পক্ষে আর একটি ভুল হইয়াছিল যাহা অবশ্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত হইবে এবং খুব সম্ভব প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ন্যায় একই দলিল পেশ করিবে। ব্টিশ গভর্নমেন্ট যদি মহাত্মার কথা মানিয়া লইয়া বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগ করিতেন তাহা হইলে মহাত্মার অবস্থা আজ কি হইত?

১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সংখ্যালঘ্ব কমিটির পরবর্তী বৈঠক বসার প্রে একটি কোত্হলোন্দীপক ঘটনা ঘটিল। সংখ্যালঘ্ব সম্প্রদায়গর্বলর তথাকথিত প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই চুক্তিটি—যাহা সংখ্যালঘ্ব চুক্তির্পে

অভিহিত—শাসনতলে অত্যধিক স্থোগ-স্বিধার আশ্বাস তাঁহাদিগকে দিয়াছিল। এই চুক্তিটি করা হইয়াছিল গভর্নমেন্টের প্র্ণ অন্মোদন লইয়া এবং ভারত হইতে আগত বৈঠকের ব্টিশ সদস্যগণের ইহাতে একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। যাহা হউক, শিথেরা এই চুক্তিতে যোগদান করেন নাই। এই চুক্তি করিবার প্রে, অন্মত শ্রেণীগ্রনির মনোনীত প্রতিনিধি ডাঃ আন্বেদকর মহাত্মার সহিত একটি চুক্তি করিতে চাহিয়াছিলেন ষন্দ্রারা হিন্দ্রদের সকল শ্রেণীর যুক্ত-নির্বাচনের ভিক্তিতে আইনসভাগ্বলিতে অন্মত শ্রেণীগ্রনির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকিবে। সেই সময়ে এর্প কোনও আপোষের কথা মহাত্মা ভাবিতেও পারেন নাই। ডাঃ আন্বেদকর যখন সংখ্যালঘ্ম চুক্তিতে যোগ দিলেন তখন তিনি কেবল অন্মত শ্রেণীগ্রনির জন্য আসনের সংখ্যা সন্বন্থেই নয় বরং তাঁহাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যাপারেও আন্বাস লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, তখন যদি ডাঃ আন্বেদকরের সহিত একটা মীমাংসা করা হইত তাহা হইলে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মার ঐতিহাসিক অনশনের পর যে পর্ণা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল উহাপেক্ষা ইহার শত্র্গালি অনেক ভাল হইত।

১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির সভায় চেয়ার-ম্যান মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সংখ্যালঘ্ চুক্তির কথা উল্লেখ করিয়া দাবী করেন যে, ভারতের সাড়ে এগারো কোটিরও বেশী অধিবাসীর পক্ষে ইহা গ্রহণযোগ্য। পূর্বেকার সভায় মহাত্মা যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি উহারও জবাব দেন এবং অপর পক্ষে জোর দিয়া বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে অসামর্থাই শাসনতন্ত্র রচনার অগ্রগতিতে বাধা সূষ্টি করিতেছে। মহাত্মা তাঁহার বক্ততার জোরের সহিত এই উভয় উত্তিরই যাথার্থ্য প্রমাণের আহ্বান জানাইয়া-ছিলেন এবং প্রথমটির উল্লেখ করিয়া দাবী জানাইয়াছিলেন যে, কংগ্রেস কেবল বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের নয়, সমগ্র ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগের প্রতিনিধি। ঐ একই বক্ততায় মহাত্মা একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্ভি করিয়াছিলেনঃ 'भूटि' यादा विनयाण्डि छेदात भूनत्रां कि कित्रया असीय विनटि हादे स्थ-दिन्तु. মুসলমান ও শিখদিগের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে কোনও সমাধানই যদিও কংগ্রেসের পক্ষে সর্বদা গ্রহণীয় কিন্তু অন্য কোনও সংখ্যালঘুর জন্য বিশেষ সংরক্ষণ বা বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী মানিয়া লইতে দল প্রস্তৃত নয়। মহাত্মা প্রনরায় সাম্প্রদায়িক প্রদেন চূড়ান্ত রায়দানের জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগের উপর জোর দিলেন।

১ এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেবরে প্রণা চুক্তিতে মহাত্মার অনুমোদন দুর্বোধ্য, কারণ ঐ চুক্তিতে অনুমত শ্রেণীগর্মান জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৯৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত যথোচিত গ্রুরুত্বের সহিত ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে পেশ করিলেন। তিনি জাের দিয়া বলিলেন যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের আদালতের এক্তিয়ার যথাসম্ভব ব্যাপক হইবে এবং ইহা যক্তরাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা হইতে যে সকল মামলার উল্ভব হইবে মাত্র ঐগর্মলরই নিষ্পত্তি করিবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের মামলার জন্যই একটি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বা গভর্নমেন্টের মধ্যে পড়ে না এরপ্রে অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের জন্য আর একটি—দুইটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করিলেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিনি সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক বিষয়ে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবী সম্বন্ধে বন্তুতা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সৈন্যবাহিনী, ব্রিশই হুউক বা ভারতীয়ই হউক, দখলকারী সৈন্য-বাহিনী। 'আমি ইহা জোরের সহিত বলিব ষে, বিদেশী শাসনের উত্তরাধিকারির পে সমুস্ত প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে আমি ভারত গভর্নমেন্ট পরিচালনার প্রত্যাশিত দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে যদি সমগ্র এই সৈন্যবাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে না আসে তাহা হইলে ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত..... যদি বৃটিশ জাতি মনে করেন যে, উহার জন্য আমাদের একশত বংসর লাগিবে তাহা হইলে ঐ একশত বংসর কংগ্রেস দিশাহারা হইয়া ঘ্ররিয়া বেড়াইবে এবং অবশ্যই কঠোর অণ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া পার হইবে.....এবং যদি প্রয়োজন হয় ও ঈশ্বর চাহেন গুলবর্ষ ণেরও সম্মুখীন হইবে।

১৯৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ফেডারেল ম্ট্রাকচার কমিটির সম্মুখে মহাত্মা প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে ব্টিশদিগের বাণিজ্যিক রক্ষাকবচন্দ্রিল সম্বন্ধে ভারতবাসীদের পক্ষে ম্বার্থহানিকর যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল উহার বিরোধিতা করেন; তিনি ইহাতে একমত হন যে, বিদেশীদের সম্বন্ধে কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকা অনুচিত। ইহাও তিনি স্বীকার করেন যে, 'বৈধভাবে অজিত ও সাধারণভাবে জাতির চরমতম স্বার্থের প্রতিক্লে নয় বর্তমান এর্প কোনও স্বার্থে, ঐগ্রনির প্রতি প্রযোজ্য আইনান্সারে ছাড়া, হস্তক্ষেপ করা হইবে না।' তবে ইহা তিনি পরিষ্কারভাবে ব্র্মাইয়া দেন যে, ভবিষ্যতের জাতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে 'দরিদ্রদিগের' অর্থাৎ অনশনক্রিষ্ট লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর স্বার্থে 'ধনীদের' বিশ্বত করার প্রয়োজন হইতে পারে। বর্তমান স্বার্থগ্র্নিল সম্বন্ধে যথন প্রয়োজন হইবে বিচার বিভাগীয় তদনত করা হইবে—তবে ইহার সহিত কোনও জাতিগত প্রশ্ন জড়িত থাকিবে না। ভারতে ফোজদারী মামলার ব্যাপারে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বর্তমান অধিকারগ্রনিরও'

<sup>&</sup>gt; यथा,—মামলায় ইউরোপীয় বিচারক কিংবা ইউরোপীয় জ্বা লাভের অধিকার।

তিনি বিরোধিতা করেন। ২৫শে নভেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠকে তিনি তাঁহার পরবতী বক্ততায় এই অভিমত সমর্থন ভবিষাতে ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টকে যে বাধাবাধকতা স্বীকার করিতে হইবে তাহা হইতেছে এই. উহা পরীক্ষা ও নিরপেক্ষ তদন্তাধীন<sup>১</sup> হইবে। ভারতবাসীর দাবী অনুযায়ী মুদ্রাম্লোর হার ১ শিঃ ৪ পেঃ না করিয়া ১ শিঃ ৬ পেঃ ধার্য করায় তিনি নিন্দা করেন। তিনি আরও বলেন: 'ভারতবর্ষকে র্যাদ সত্য সতাই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে ভারতীয় অর্থের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমি দাবী করিব। আমার মতে, যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের অর্থে একেবারে অবাধ কর্তত্ব লাভ করিতে পারিতেছি ততক্ষণ আমাদের পক্ষে না সম্ভব হইবে দায়িত্ব গ্রহণ করা. না ইহা দায়িত্ব আখ্যা লাভের যোগ্য হইবে। ঐদিনই আর একটি বক্ততায় তিনি জোর দিয়া বলেন যে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া তিনি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রের দায়িত্ব অবশ্যই একসংখ্য রাখিতে হইবে। 'বিদেশী কর্তুত্বের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং দৃঢ় স্বায়ত্তশাসন (প্রদেশগুলের জন্য) প্রস্পর্বিরোধী উদ্ভি। কেন্দ্রের দায়িত্বের কথা বলিতে গিয়া তিনি বলেন: 'আমি কেন্দের সেই দায়িত্ব চাই যাহা আমাকে সৈন্যবাহিনী ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দিবে, ইহা আপনারা সকলেই জানেন। আমি জানি যে, উহা এখানে এখনই আমি পাইব না এবং বৃটিশদিগের মধ্যে এমন একজন লোকও নাই যিনি উহা দিতে প্রস্তৃত, ইহাও আমার অজানা নয়। কাজেই, আমি জানি, আমাকে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় দুঃখবরণের পথে জাতিকে আহ্বান করিতেই হইবে।

ত০শে নভেম্বর তারিথে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম বস্তৃতাটি একটি অম্ল্য দলিল, যদিও একেবারে মোহম্বির নজির বলিয়া ইহা পাঠ করিলে বেদনা বোধ হয়। তিনি এই বলিয়া স্বর্ করিয়াছিলেন: 'এই সভায় অন্যান্য সমস্ত দলই শ্রেণীগত স্বার্থের কথা বলিতে আসিয়াছে। একমাত্র কংগ্রেসই সমগ্র ভারত ও সকল স্বার্থের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিতেছেন......এবং তথাপি এখানে আমি দেখিতেছি যে, কংগ্রেসকে ঐ সমস্ত দলগ্বলির একটি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে.....সমস্ত ব্টিশ জননায়ক, ব্টিশ মন্দ্রীকে আমি নিশ্চিতভাবে ব্ঝাইয়া দিতে চাই যে, কল্যাণ সাধন করিবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে.....কিম্তু না, যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তথাপি আপনারা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন না। যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন তথ্য জানাইয়াছেন তব্ব আপনারা ইহার

১ এই প্রসংগ্য তিনি ১৯৩১ সালে ক্রাচী কংগ্রেস কর্তৃক যে সরকারী ঋণ অন্সন্ধান কমিটি নিরোগ করা হয় উহার রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন।

সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি এই অপ্রিয় সত্য কথাটি বলেন 'যতদিন বিদেশী শাসনর প বেডার দ্বারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ স্টিট করা হইবে ততদিন প্রকৃত বাস্তব কোনও সমাধান, এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাস্তব সোহার্দ্য সম্ভব হইবে না।' জাতীয় দাবীর প্রশন সম্বন্ধে তাঁহার বন্তব্য ছিল: 'যে নামই আপনারা গোলাপকে দিন না কেন. সেই নামেও ইহার স্কাশ্ব থাকিবে; কিন্তু আমি যে গোলাপ চাই ইহা কোরও কৃত্রিম সূচ্টি নহে, ইহাকে অবশাই স্বাধীনতার গোলাপ হইতে হইবে।' তারপর স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁহার দাবীকে নরম করিবার জন্য এই কথাগুলি বলিয়া তিনি আবেদন জানাইলেন: 'ইংরাজদিগের সঞ্গে আমি একজন অংশীদার হইতে চাই; কিন্তু আপনাদের জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করে আমি যথার্থভাবে সেই স্বাধীনতাই ভোগ করিতে চাই এবং শুধু মাত্র ভারতবর্ষ ও পারস্পরিক মধ্পলের জন্য এই অংশীদারি লাভ করিতে আমি চাহিতেছি না।' তারপর সমস্ত আবেদনই ব্যর্থ হইল দেখিয়া হঠাং উর্ত্তোজত হইয়া উঠিয়া বলিলেন : 'এই সকল বিপ্লবীরা তাঁহাদের রম্ভ দিয়া যাহা লিখিতেছেন উহা কি আপনারা দেখিবেন না?' এবং তারপর তিনি বলিলেন: 'আশা নাই জানিয়াও আমি আশা করিব, আমার দেশের পক্ষে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় পেশছিবার জন্য সর্বশক্তি দিয়া আমি চেণ্টা করিব.....ঐ ধরনের একটি লড়াইয়ে আবার তাঁহাদের ঠেলিয়া দেওয়াটা আমার কাছে কোনও আনন্দ ও র্ন্বাস্তর ব্যাপার হইতে পারে না. কিন্ত আরও র্যাদ অণ্নিপরীক্ষা আমাদের অদুন্টে থাকে তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা বেশী এই আনন্দ ও সান্ত্রনা লইয়া আমি উহার সম্মুখীন হইব যে, যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছি তাহাই আমি করিয়াছি, দেশ যাহা ঠিক বলিয়া ব্রঝিয়াছে তাহাই সে করিয়াছে।

১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনের যে শেষ বৈঠক হয় উহাতে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এই ঘোষণাটি করেন :

'বংসরের (১৯৩১) স্বর্তে তদানীন্তন গভর্নমেন্টের নীতি সম্বন্ধে আমি একটি ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং বর্তমান গভর্নমেন্টের দ্বারা ইহার নীতি সম্বন্ধে আপনাদের এবং ভারতবর্ষকে নির্দিণ্ট কয়েকটি আশ্বাস দিতে আমি অধিকার প্রাণ্ড হইয়াছি।

'মহামান্য সরকার বাহাদ্বরের মত হইতেছে এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক
—আইন সভাগ্রনিতে ভারত গভূর্নমেন্টের দায়িত্ব দিতে হইবে,—সেই সঙ্গে
পরিবর্তনকালে কয়েকটি বাধ্যবাধকতা পালন এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ
পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আশ্বাস প্রদানার্থ এবং সংখ্যালঘ্বদের রাজ-

নৈতিক অধিকার সকল রক্ষার জন্য তাঁহাদের পক্ষে যে আশ্বাসগর্নল প্রয়োজন সেগর্নলর জন্যও প্রয়োজনমত ব্যবস্থাদি ইহাতে থাকিবে। পরিবর্তনকালের প্রয়োজনগর্নল মিটাইবার জন্য রচিত ঐর্প সাংবিধানিক রক্ষাকবচগর্নল সম্বদ্ধে মহামান্য সরকার বাহাদ্রকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সংরক্ষিত শক্তিগর্নলকে যেন এমনভাবে গঠন ও প্রয়োগ করা হয় যাহাতে ন্তন শাসনতন্তের মাধ্যমে তাহার নিজের গভর্নমেন্টের পূর্ণ দায়িত্ব লাভের পথে তাহার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

'কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদ্বরের পূর্বেকার গভর্নমেন্ট ইহা পরিষ্কার ব্বঝাইয়া দিয়াছেন যে, নিদিন্ট অবস্থা সাপেক্ষে: আইনসভার প্রতি প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বের নীতি ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল—যদি উভয়টিই সর্বভারতীয় যুক্তরান্টের ভিত্তিতে গঠিত হইত।

'দায়িত্বের নীতিকে এই গ্র্ণসাপেক্ষ হইতে হইবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপার অবশ্যই গভর্নর-জেনারেলের থাকিবে এবং অর্থ-দণ্তর সম্বন্ধে এর্প শর্ত সকল অবশ্যই থাকিবে যাহা ভারতসচিবের ক্ষমতার নিকট দায়াবন্ধ বাধ্যবাধকতাগ্র্লি প্রণ ও ভারতের আর্থিক স্থায়িত্ব ও আমানতকে অট্রট রাখা স্ক্রিশিচত করিবে।

'সর্বশেষে ইহাই আমাদের মত যে, গভর্নর-জেনারেলকে আবশ্যক ক্ষমতাদি অবশ্যই দিতে হইবে যাহাতে সংখ্যালঘ্নদের শাসনতান্তিক অধিকারগর্নলি পালনের ব্যাপারে এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্যের শান্তি অক্ষ্ম রাখায় তিনি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে সমর্থ হন।'

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া মহাত্মা বলেন যে খ্ব সম্ভবত তাঁহাকে ভিন্ন পথে চলিতে হইবে কিন্তু তিনি আশা প্রকাশ করেন যদি সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ও উভয় পক্ষই বির্পতা ত্যাগ করিয়া তাহা পরিচালনা করিবেন। তিন দিন পর মহাত্মা প্রধানমন্ত্রীর কাছ হইতে বিদায় লইয়া লন্ডন ত্যাগ করিলেন। লন্ডন ত্যাগ করিবার প্রের্ব সাংবাদিকদের সহিত এক সাক্ষাংকারে তিনি বলেন যে, ঠিক সেই ম্হুত্তে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন প্রনরায় স্বর্ব করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার মনে হয় যে, প্থানীয়ভাবে অন্যায় ও অত্যাচারের বিশেষ ঘটনার বির্দেশ—যথা, বাঙ্গলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে যে-সম্ভত জর্বী আইন চাল্য হইয়াছে তাহার বির্দেশ—অসহযোগ আন্দোলন স্বর্ব করা সম্ভব।

ইংলন্ডে প্রায় তিন মাস বসবাসকালে মহাত্মাকে অত্যন্ত ব্যাস্ত থাকিতে হয়।
তাঁহার দৈনিক কার্যস্চীর দিকে দ্ভিটপাত করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি
অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। কখনও কখনও একটানা কয়েক দিনের মধ্যে
নিজেকে দুই ঘণ্টার বেশী ঘুমাইবার সময়ও দেন নাই। তিনি সেখানে নানা

ধরনের লোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন-পার্লামেন্টের সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, মিশনারী, বিশিষ্ট সমাজনেত্রী, সমাজসেবক, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ছাত্র, আরও কত। সাণ্তাহান্তিক ছুটিতে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও উৎসাহ সূচ্টি করিবার উন্দেশ্যে তিনি কেন্দ্রিজ, অক্সফোর্ড অথবা ল্যাঞ্চাসায়ারে ভ্রমণে বাহির হইতেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁহার সকল কার্যে ধারাবাহিকতার অভাব ও লক্ষ্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় সদস্যরা অনুযোগ করিতেন যে, প্রয়োজনের সময় মহাত্মাকে পাওয়া কঠিন হইত। গোল টোবল বৈঠকের উদারনৈতিক সদস্যগণ অভিযোগ করিলেন যে, নিজের উপর সব দায়িত্ব না লইয়া তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দলগুলিকে একত করিয়া একটি সংযুক্ত জাতীয় দলের' নেতা হইয়া উঠিতে পারিতেন। এই সকল भभात्नाहनात याथार्था यादारे रुखेक ना रुकन रेटारा मत्मर नारे य भराजात ইংলন্ড ভ্রমণ ব্রুটিপূর্ণভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল—আদৌ কোন পরিকল্পনা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ-এবং তাঁহার ব্যক্তিগত দলটির মধ্যে কোন দক্ষ পরামর্শ-দাতা ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লন্ডনের বৈঠকে যোগ দিবার সিন্ধান্ত লইতে ইতস্ততঃ করাই এই পরিকল্পনার অভাবের ও তাঁহার বিলন্দেব লন্ডনে পে ছাইবার কারণ। এই বিলন্দেবর ফলে তাঁহাকে বিশেষ অস্ববিধার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহার সহিত তুলনায় গভর্নমেন্ট নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকল পরিকল্পনা পূর্ব হইতে সয়ত্নে রচিত হইয়াছিল। লন্ডনে পেণীছিবার পর তিনি বৃ্ঝিতে পারেন যে যেখানে কংগ্রেস উপস্থিত অনেকগ্রলি দলের অন্যতমমাত্র এবং তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি সেখানে গভর্নমেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের সহিত সম্মেলনে মিলিত হওয়া কি ব্যাপার! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে অনেক সাধারণ লোক সাবধান করা সত্তেও, মহাত্মার মত একজন ধ্রুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা এত বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু, লন্ডনে মহাত্মার ব্যর্থতার কারণ আরও গভীর। যদি মহাত্মা গোল টোবল বৈঠকে সহযোগিতী করিতে ইচ্ছ্রক ছিলেন তবে তাঁহার ১৯৩০ সালে যাওয়া উচিত ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে যে শর্তগর্নাল তাঁহাকে দেওয়া হয় তাহা ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে তিনি স্বচ্ছন্দেই লাভ করিতে পারিতেন। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্ সম্বন্ধে যে আম্বাস তিনি ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে দাবী করিয়াছিলেন তাহা তিনি ১৯৩১ সালেও পান নাই এবং গান্ধী-আর্ইন ছ্তির অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে বলা যায় যে লর্ড আর্ইন খ্র সম্ভবত যে-কোন সময়ে সেগ্রিলতে স্বীকৃত হইত্ত্বেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস অত্যন্ত সহজেই

<sup>ু</sup> ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার, জান্যারী, ১৯৩২ সংখ্যায় রাইট-অনারেবল ভি. এম. শাস্ত্রী এই মত ব্যক্ত করেন।

বৈঠকের অর্ধেক আসন লাভ করিতে পারিত। ১৯৩১ সালে একাকী ও বন্ধ্হুনীন ভাবে সেখানে উপস্থিত হইরা মহাত্মাকে এই ক্টর্নৈতিক অস্ক্রিধার পড়িতে হইল যে, তিনি এমন এক সন্মেলনে উপস্থিত হইলেন যাহা কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হইরাছে এবং এখন সাম্প্রদায়িকতাবাদী সদস্যদের দলাদলির ভিত্তিতে মহাত্মাকে কাজ করিতে হইবে। ১৯৩০ সালে ইংলন্ডে যখন শ্রমিক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ও দিল্পীতে লর্ড আর্ইন ছিলেন্দ্র তখন কংগ্রেস বৈঠককে সম্পূর্ণ অন্য ধারায় চালিত করিতে পারিত। ১৯৩১ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। শ্রমিক্ মন্ত্রিসভার স্থলো একটি প্রায়-রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে—লর্ড আর্ইনের বদলে লর্ড উইলিংডন আসিয়াছেন এবং ইন্ডিয়া অফিসে ক্যাণ্টেন ওয়েজউড বেনের ম্থানে স্যার স্যাম্বেল হোর বসিয়াছেন। যখন শ্রেক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলদল (জাতীয় গভর্নমেন্ট) বিপ্রল ভোটাধিক্যে ক্ষমতাসীন হইল তখন আমাদের শেষ আশাও লাস্ত হইয়া গেল।

এই সমদত প্রতিক্ল অবস্থা সত্ত্বেও মহাত্মা যখন ইংলন্ডে গেলেন তাঁহার বৈঠকের কাজে একাল্ডভাবে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল যাহাতে গভর্নমেন্টের সব কলাকোশল পরাদত করা যায়। খুব সম্ভবত দীনবন্ধ্ব এন্ড্রাজ্ঞ প্রমাখ ভারতবন্ধ্ব ব্রিশদের প্রভাবে দর্ভাগ্যবশত তাঁহার এই ধারণা হইল ষে, ব্রিশদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহান্ভূতি সঞ্চার করার জন্য তাঁহার ঘ্রিয়া বেড়ানো দরকার। তিনি এই উন্দেশ্যে ইংলন্ডে যান নাই এবং অলপ সময়ে তাঁহার সীমাবন্ধ সামর্থ্য লইয়া এই কাজ করা সম্ভবও ছিল না। মহাত্মা যে-সমদত লোকের সন্গে সাক্ষাং করেন সেই তালিকাটি দেখিলে ইহা মনে না হইয়া পারে না যে, বেশীর ভাগ সাক্ষাংকারই অপ্রয়োজনীয় ও নির্থক। তিনি যদি সাধারণ প্রচারমালক দ্রমণে আসিতেন তাহা হইলে তিনি যে-ধরনের সফরস্চী করিয়াছিলেন তাহা সার্থক ও যাক্তিসম্মত হইত।

মহাত্মার ব্যর্থতার আরও একটি গভীরতর কারণ ছিল। ইংলন্ডে বাসকালে তাঁহাকে মাঝে মাঝে দৈবত ভূমিকা গ্রহণ করিতে ইইত—রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা ও বিশেবাপদেন্টার ভূমিকা। একজন রাজনৈতিক নেতার শন্ত্র পক্ষের সহিত আলোচনাকালে যেমন ব্যবহার করা উচিত তিনি তাহা করিতেন না। তিনি যেন একজন প্রচারক—অহিংসা ও বিশ্বমৈশ্রীর ন্তন বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছেন। এই দ্বতীয় ভূমিকার জন্য এমন লোকেদের সহিত তাঁহার সময় ব্যয় করিতে হইত যাঁহারা তাঁহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রয়োজনে আসিত না। নিজের দলের পরামশদাতার অভাব তাঁহার ইংরাজ ভত্তরা প্রেণ করিয়াছিল। তাঁহার ইউরোপে পদার্পণ করার মৃহ্ত হইতে শেষ দিন পর্যক্ত ইহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার পক্ষপাতিত্বশ্নাতা ও বিশ্বপ্রেম

প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একজন ইংরাজ রমণীর আতিথ্য স্বীকার করিরাছিলেন। মহাত্মার সহিত তুলনায় ১৯২৯ সালের আইরিশ সিন ফিন সদস্যগণ ভিন্ন প্রকার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আবন্ধ থাকিতেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে লইয়া যাওয়ার চেন্টা করা সত্ত্বেও ব্টিশদের সহিত সামাজিকতা পরিহার করিয়া চলিতেন। এই দ্রেম্ব বজায় রাখিয়া চলা ও উদাসীনতা ব্টিশদের মনে মহাত্মার বন্ধ্মপূর্ণ ভাব অপেক্ষা অনেক বেশী রেখাপাত করিয়াছিল। কিন্তু বিশ্বোপদেন্টা হিসাবে লোকের সহিত ব্যবহারে মুহাত্মার একটি নিজস্ব পন্ধতি ছিল।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি গোল টেবিল বৈঠকে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বৈঠকে ভারতীয় উদারনৈতিক •রাজনীতিজ্ঞেরা তাঁহার প্রভাবের সম্পূর্ণ সম্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্ত যখন তিনি সম্রীরে একাকী উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাঁহার নামের সহিত যে জোলুষ ও মহিমা জডিত ছিল তাহার অনেকথানি হারাইলেন। ১০৭ জনের একটি দলে জনৈক একাকী ও ক্ষীণকায় ব্যক্তিহিসাবে তাঁহাকে এক বাস্তব অস্ক্রবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। গভর্ন মেন্ট তাঁহাকে কংগ্রেস সদস্যদের জন্য যে ১৫। ১৬টি আসন দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা যদি তিনি গ্রহণ করিতেন তবে তাঁহার অবস্থা আজ অনেক বেশী দৃঢ় হইত। এক দল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির সহিত তর্কায়ন্দেধ তাঁহার সহকমি গণ তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহাষ্য করিতে পারিতেন। উপরন্ত, মহাত্মা দর-ক্যাক্ষির ব্যাপারে ঠিক উপযুক্ত ছিলেন না। সেজন্য, ভার্সাই চুক্তির সময়ে প্রেসিডেন্ট উইলসনের যাহা হইয়াছিল তাঁহার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। আমেরিকার এই অধ্যাপক-প্রেসিডেন্ট ওয়েলসের জাদুকর মিঃ লয়েড জর্জের একেবারেই সমকক্ষ ছিলেন না। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী-রাজনীতিকও চতুর মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সমকক্ষ ছিলেন না। ব্টিশদের পক্ষ হইতে মহাত্মার সহিত খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল। সামগ্রিকভাবে ইংলন্ডে তিনি অত্যন্ত বন্ধ্যুপূর্ণ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেকথা তিনি ইংলন্ড ছাড়িবার পূর্বে প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। লন্ডনে চলাফেরা করিবার সময় তাঁহাকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার দৈহিক নিরাপত্তার অজ্বহাতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুইজন বিশেষ কমী তাঁহার কাছে মোতায়েন করা হইয়াছিল। ফলে তাঁহার দৈনন্দিন কার্যক্রম ও সাক্ষাংকারগরেল সম্বন্ধে সর্বপ্রকার খবর সংগ্রহ করিতে কর্তৃপক্ষের বিন্দুমান্ত অসূবিধা হইত না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই ব্লক্ষী লইতে মহাত্মা কেন সম্মত হইলেন তাহা আমি বুঝিতে অসমর্থ। যদি রক্ষী নিতান্তই প্রয়োজন ছিল লন্ডনে তাঁহার অর্গাণত ভক্ত ও অন্টেরবর্গের দ্বারা সহজেই সে কাজ হইতে পারিত।

একথা পূর্বেই বালয়াছি যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতাসীন হইল তখন মীমাংসার শেষ আশাও বিলাকত হইল। ভারতীয় অবস্থা এবং ভারতীয় নেতার সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা শ্রমিক দলের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তাঁহার উদারতা, স্পন্টবাদিতা, বিনীত আচরণ শারুপক্ষের প্রতি তাঁহার স্কুগভীর দরদ এই সমস্ত জনু বুলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে তো পারেই নাই বরং দুর্বলতার পে প্রতিভাত হইয়াছে। তাঁহার স্বাক্ছ্ব খোলাখ্বলির পে আলোচনা করার অভ্যাস ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়দের সহিত ব্যবহারে চলে কিন্তু তাহা বৃটিশ রাজনীতিকদের কাছে তাঁহার মর্যাদার হানি করিয়াছিল। অর্থনীতি ও আইনের জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতা স্বীকার করার অভ্যাসও সত্যসন্ধানী দার্শনিকদের সমক্ষে দোষের হইত না কিন্তু ইংরাজ জনসাধারণ—যাঁহারা তাঁহাদের নেতৃবৃন্দ যত না জানেন তাহার অপেক্ষা বেশী জানার ভান করেন—ইহাই দেখিতে অভাস্ত—তাঁহাদের কাছে তাঁহার সম্মান কমিয়া গিয়াছিল। গোল টেবিল বৈঠকে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করার প্রস্তাব বার বার করার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হইয়াছিল। ব্রটিশেরা ভাবিল গান্ধীজীর শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে। ইংলন্ডের অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের কাছে এই ধরনের উক্তির কি ফল হইবে? "যতাদন প্রয়োজন হয় আমি এখানে থাকিব কারণ আমি আবার অসহযোগ আন্দোলন স্বরু করিতে চাই না। দিল্লীতে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহাকে আমি একটি চিরস্থায়ী মীমাংসায় পরিণত করিতে চাই। দোহাই আপনাদের বাষট্রি বংসরের বৃদ্ধ এই ক্ষীণ মানুষ্টিকে একবার সুযোগ দিন। তাহার এবং যে প্রতিষ্ঠানের সে প্রতিনিধিত্ব করে সেই প্রতিষ্ঠানকে একট দাঁডাইবার ঠাঁই দিন।" অপরপক্ষে মহাত্মা যদি ডিক্টেটর স্ট্যালিন, ডচে মুসোলিনী অথবা ফুরেরার হিটলারের ভাষায় কথা বলিতেন—জন্ বুল তাহা বুঝিত ও শ্রন্থায় মৃত্তকাবনত করিত।—"কটিবন্দ্র পরিহিত এই শীর্ণকায় মানুষ্টি এতই কি ভয়ঙ্কর যে শক্তিশালী বিটিশ গভর্নমেন্টকে তাহার কাছে নতি ম্বীকার করিতে হইবে? ভারতবর্ষ এমন একটি ব্যক্তির ম্বারা পরিচালিত হইতেছে যে পাদী হইলে মানাইত এবং সেজনাই যত গণ্ডগোল। যদি দিল্লীতে ও ইন্ডিয়া অফিসে একজন শক্ত লোক নিয়োগ করা যায় তবেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।"

১৯৩১ সালের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের অবস্থা এইভাবেই পরিমাপ করা হইতেছিল। পাদ্রী, অধ্যাপক এবং খেয়ালী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহার সর্ববিধ প্রচার ভারতবর্ষের কোন কাজেই লাগিতেছিল না। তাম নিজে যত শক্তিশালী তাহার অপেক্ষা ঢের বেশী শক্তিশালীর পে নিজেকে প্রচার

<sup>&</sup>gt; দর্ভাগাবশত তাঁহাকে ওরা ভালভাবে কোণঠার্সা করিতে পারিয়াছিল। ২০০শে নভেম্বর ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকের পর্ণে অধিবেশনে প্রদত্ত মহাদ্মার বক্তুতা।

করাই হইতেছে রাজনৈতিক দর-ক্যাক্ষির গোপন কথা। ভারতীয় রাজনৈতিকেরা যদি তাঁহাদের বৃটিশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত দাঁড়াইতে চান তবে তাঁহাদের যাহা জানেন না এমন অনেক্রিছ্ম শিক্ষা করিতে হইবে এবং যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার অনেক্রিছ্ম ভূলিয়া যাইতে হইবে।

গোল টোবল বৈঠকে প্রদত্ত মহাত্মার বন্ধতাগর্নল অনুধাবন করিলে প্রতি পদে পদে বেদনা বোধ করিতে হয়। একেবারে শুরু হইতেই যে তাঁহাকে অন্যান্য দলগুলির সহিত বৈষম্য প্রদর্শন করিয়া কংগ্রেসের মর্যাদা বিষয়ে সবিস্তারে বলিতে হইয়াছে এবং বার বার তাঁহার মন্তব্যগালির পানরাবাত্তি করিতে হইয়াছে—ইহার ন্বারা শুধু বুঝা যায় যে, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিবার জঁনা পূর্ব হইতেই একটি ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। বৈঠকে মহাত্মা মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন কমিটিগ,লি কর্তৃক যে সমন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হইয়াছে ঐগর্নলতে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতগর্নলকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে.—অথচ তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া যে লিপিটি দিয়াছিলেন উহাকে একেবারে তুচ্ছ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেন ইহা কেবল মাত্র এক ব্যক্তিরই মত প্রতিফলিত করিয়াছে। তাঁহার লন্ডন প্রেণিছবার কয়েক সম্তাহ পরেই মহাত্মা, অবস্থা যে আশাজনক নহে ইহা বুরিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাঁহার কোনও রাজনৈতিক কোশল থাকিত তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব বৈঠক হইতে বাহির হইয়া আসার জন্য উপযুক্ত সূ্যোগের সন্ধান তিনি করিতেন এবং তারপর বৈঠকের অবাস্তবতা প্রকাশ করিয়া দিতে ও ভারতের উদ্দেশ্যকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে আমেরিকা ও পাশ্চান্ত্য মহাদেশে ব্যাপকভাবে দ্রমণ করিতেন। শেষ পর্যালত বৈঠকে থাকিয়া গিয়া তিনি অযথা এমন একটি সভাকে গ্রেরুছ দিয়া-ছিলেন, বিশ্বের জনমতের দরবারে যাহার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়া উচিত ছিল।

ইংলন্ড ত্যাগ করার পর মহাত্মা করেক দিন প্যারিসে কাটান। সেখানে তাঁহার বন্ধ্ব ও অনুরাগাঁর একটি দল জুটিয়াছিল—তাঁহারা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সংগ্রাম অপেক্ষা বিশ্বের কাছে একটি বাণী হিসাবে তাঁহার অহিংসায় অধিকতর আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্যারিসে তাঁহার স্বল্পস্থায়ী অবস্থানে খ্ব কাজ হইয়াছিল, কিন্তু দ্বর্ভাগ্যক্রমে রাজনীতিকদের —কিংবা আধ্বনিক রাজনৈতিক জগতে প্রকৃতই যে সমস্ত লোককে গণ্য করা হইয়া থাকে তাঁহাদের সংস্পর্শে আসার জন্য কোনও চেন্টা করা হয় নাই। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে ভারতীয় প্রশনকে উত্থাপন করার কোন চেন্টাও তিনি করেন নাই। প্যারিস হইতে তিনি জেনেভা যান। সেখানেও তিনি একদল বন্ধ্ব পাইয়াছিলেন যাঁহাদের অনেকেই তাঁহার রাজনীতি অপেক্ষা তাঁহার দর্শনে অধিকতর আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেনেভায় গেলেও, জাতি সভ্য সংগঠনের গণ্যমান্য লোকদিগের সাল্লিয়ে তাঁহাকে লইয়া

যাওয়ার গ্রন্থতর কোনও চেষ্টা হয় নাই। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্বের কার্যালয়েও তিনি যান এবং ঐ পর্যন্তই। যাহাই হউক, তাঁহার সময়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটুকু অতিবাহিত হয় সুইজারল্যান্ডে সেই মহান্ ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ্দ্র—ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধ্র রোমা রোলার সালিধ্যে। ভারতের বাহিরে আজ এই মহৎ-হৃদয় ব্যক্তিটি অপেক্ষা তাহার আর বড় বন্ধ, কেহ নাই. এবং সেজন্যই মহাত্মা এই ফরাসী পশ্ডিতের সালিধ্যে তাঁহার কিছু সমর কাটাইরা ভারতের মহদ পকার করিয়াছেন। স ইন্ধারল্যান্ড হইতে মহাত্মা ইটালীতে যান। ইটালীর অগ্নিবাসী ও গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিপ্লে সম্বর্ধনা জানানো হইয়াছিল, এবং গভর্নমেন্টের প্রধান সিনর মুসোলিনী তাঁহাকে অভার্থনা করেন। ঐ সাক্ষাৎকার ছিল নিশ্চয়ই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইটালীর একছর নায়ক তাঁহার প্রয়াসে সাফল্য কামনা করিয়া ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জানান। ইউরোপ মহাদেশে ইহাই ছিল একমাত্র ঘটনা যাহাতে মহাত্মা এমন একব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন যিনি বাস্তবিক পক্ষে আধ্ননিক ইউরোপের রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ফ্যাসিস্ট বিরোধী মহলে ফ্যাসিস্ট কর্তৃপক্ষদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব, এবং ফ্যাসিস্ট বালকদিগের (ব্যালিক্সা) শোভাষাত্রায় তাঁহার অংশগ্রহণ কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, ভারতের স্বার্থের দিক হইতে ইটালী স্রমণের দ্বারা মহাত্মা ভারতের অনেকটা উপকার করিয়াছিলেন। একমাত্র দূঃখ হইতেছে এই যে. তিনি সেখানে বেশীদিন থাকেন নাই এবং আরও লোকের সংস্পর্শে আসার চেণ্টা করেন নাই।

সমগ্রভাবে মহাত্মার ইউরোপ-শ্রমণকে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা বলিতেই হইবে যে, দ্বঃখের বিষয় তিনি তাঁহার এত বেশী সময় ইংলন্ডে ও ইউরোপ মহাদেশে এত অলপ সময় দিয়াছেন। এমন কি ইউরোপ মহাদেশেও রাজনীতিবিদ্, প্রধান প্রধান শিলপপতি ও অন্যান্য লোক—খাঁহারা সত্য সত্যই আজিকার রাজনীতিতে গণ্যমান্য—তাঁহাদের প্রতি তিনি যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ দেন নাই। ঐ মহাদেশে এমন অনেক দেশ ছিল যেগ্রলিতে জনসাধারণ উৎস্ক হইয়া তাঁহার শ্রমণের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন এবং যে সব স্থানে তিনি সর্বাধিক আল্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করিতেন। যদি তিনি চাহিতেন তাহা হইলে অনায়াসেই তিনি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রধান দল ও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিতে পারিতেন—যাহাতে ভারতের যথেষ্ট উপকার হইত। কিন্তু হইতে পারে, উহাতে তাঁহার বেশী আগ্রহ ছিল না। ভারতের বাহিরে রাজনীতিবিদ্ ছাড়াও তিনি আর একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একই সঞ্চে দুইটি ভূমিকা গ্রহণ করা সব সময়ে সহজ্ব নয়।